# साघी ठूवीयानम

## यांभी कगरे। वंदान--



উদোধন কার্যালয়, কলিকাতা

## প্রকাশক স্বামী আত্মবোধানন্দ উদ্বোধন কার্বালয়

১, উদ্বোধন লেন, বাগবাঞ্জার, কলিকাতা---৩

মৃদ্রাকর

শ্রীপ্রজেক্সচক্র ভট্টাচার্য

ইকনমিক প্রেস

২৫, রায়বাগান খ্রীট, কলিকাতা

বেলুড় শ্রীরামরুফ মঠের অধ্যক্ষ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

আখিন, ১৩৬১

## সাড়ে ভিন টাকা

# সূচীপত্ৰ

| ভূমিকা                                         | •••                  | •••                  | (2)        |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|
| প্রশন্তি                                       | • • •                | •••                  | ( ) & (    |
| প্রথম অধ্যায়—ব                                | াল্যকথা              | •••                  | >          |
| দ্বিতীয় অধ্যায়—                              | -শ্রামক্ষের পৃতসঙ্গে | •••                  | 75         |
| তৃতীয় অধ্যায়—                                | তীৰ্থভ্ৰমণ ও তপস্থা  | •••                  | ৩২         |
| চতুর্থ অধ্যায়—আমেরিকায় তিন বৎসর — নিউইয়র্কে |                      |                      | <b>6</b> 0 |
| পঞ্চম অধ্যায়—                                 | ঐ ঐ — সা             | ম্ফালি <b>ক্ষোতে</b> | > 8        |
| ষষ্ঠ অধ্যায়—                                  | à à — #1ff           | ন্ত আশ্ৰমে           | 776        |
| সপ্তম অধ্যায়—ব                                | रामीकीत व्यन्नर्यत   | ***                  | 292        |
| षष्ट्रेम ष्याग्रव                              | <b>ग्रेमीश</b> ्य    | •••                  | २৫९        |
| नवम व्यथाय-म                                   | হাসমাধি              | 11                   | ೨。೨        |

## ভূমিকা

১৯১১ জ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে বেল্ড় মঠে প্রান্ধনীয় স্বানী তুরীয়ানন্দজীকে প্রথম দর্শন করি। তথন আমি লাধু হইতে চেষ্টা করিতেছিলাম। তৎপূর্বে তাঁহার কঠোর ত্যাগ-তপস্থার কথা তদীয় গুরুভাইদের মৃথে শুনিয়াছিলাম। প্রথম দর্শনেই তাঁহার প্রতি আমি বিশেষভাবে আরুষ্ট হই এবং মঠে আসিলে তাঁহার সহিত ধর্মবিষয়ে আলাপ ও তাঁহার সেবাদি করিবার স্থযোগ খ্রাজতাম। তিনি এত স্বাবলম্বী স্বাধীনচেতাছিলেন ধে, তথন অস্থা হইলেও সহজে অন্তের সেবা লইতে সম্মন্ত হইতেন না। মাঝে মাঝে তিনি অবশ্ব সামাত্ত সেবা লইতেন; কিন্তু তাহা অনেকটা অনিচ্ছাসত্তে।

সাধু হইবার জন্ম তিনি আমাদিগকে খ্ব উৎসাহ দিতেন এবং সময় সময় সামীজীর এই কথাটি বলিতেন, 'Young men of Bengal, to you I especially appeal'. (বাংলার তরুণগণ, তোমাদিগকেই আমি বিশেষভাবে আবেদন করি।) "স্বামীজী কত আশা করে গেছেন, তোমাদের মত অনেক যুবক তৎপ্রবর্তিত সেবাধ্য গ্রহণ করবে। তোমরা সাধু হয়ে তাঁর কাজ করে ধন্ম হও।"

উক্ত বৎসরের অক্টোবর মাসে পুরীধামে স্বামী তুরীয়ানন্দকে পুনরায়
দর্শনলাভের স্থাগে হয়। ঐ সময়ে আমি পুরীতে পূজাপাদ ব্রহ্মানন্দ
মহারাজের কাছে ঘাইয়া সংঘে যোগদান করি এবং তাঁহাদের সহিত
'শনী নিকেতনে' থাকি। তাঁহাদের পৃত সঙ্গে মাসাধিক কাল কাটাইবার
পর আমি মান্তাজ মঠে প্রেরিত হই। পুরীতে হরি মহারাজ
শক্রাচার্বের প্রকরণ-গ্রহাবলী প্রথমে পড়িতে আমাকে উৎসাহিত করেন।

তথায় উচ্চ রাজকর্মচারী শ্রীঅটলবিহারী মৈত্রের বাড়ীতে দেইবার পজ্যকাত্রীপূজার আয়োজন হয়। মহারাজ আমাকে পূজক নির্বাচিত করেন এবং পূজার পূর্বে আমাকে পূজা-পদ্ধতি ভালরূপে অম্বিকানন্দজীর দ্বারা শিথাইয়া লন। উক্ত পূজায় পূজনীয় হরি মহারাজ প্রধান তত্রধারক এবং স্বামী অহিকানন্দ সহকারী তত্রধারক ছিলেন। ত্রজানন্দ মহারাজও পূজার স্থানে উপস্থিত ছিলেন। পজ্যকাত্রী-পূজা খুবই বিস্তৃত এবং বহু ঘণ্টা ব্যাপিয়া চলে। এত বড় পূজা আমি দেই প্রধান করি। আফুষ্ঠানিক পূজার দীর্ঘ ন্তালাদি করিতে অনভ্যন্ত আমার মন মাঝে মাঝে ক্লান্তিবোদ করিতেছিল। কিন্তু ধ্যানকালে আনন্দ পাইতেছিলাম, দেইজন্ত কিছু বেলীক্ষণ ধ্যান করিতেছিলাম। হরি মহারাজ ত্ই-এক বার ইহা লক্ষ্য করিলেন, পরে দৃচ্স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ধ্যান হয়ে গেছে, এবার পূজা আরম্ভ কর।"

যথাকালে ৺মায়ের পূজা আরম্ভ হইল। খানিকক্ষণ পরে উপচারিক পূজায় মনে একটু অবসাদ আসিল। কিন্তু ধ্যানের সময় আসিতেই তাহা কাটিয়া গেল। আমি বেশ আনন্দে ধ্যান করিয়া যাইতেছি, সময় উত্তীর্ণ হওয়া সত্তেও এ বিষয়ে আমার খেয়াল ছিল না। এবার হরি মহারাজ পূর্বাপেক্ষা দৃঢ়তর কঠেও কতকটা তিরস্কারের হুরে বলিলেন, "অনেকক্ষণ ধ্যান হয়ে গেছে, এবার পূজা আরম্ভ কর। অধিক ধ্যানে পূজার বিলম্ব করিয়া ভক্তদের অহুবিধা করিও না।" তৎপরে সাধারণ পূজাও কুমারীপূজা সমাপ্ত হইল।

পূজায় যাঁহারা ব্যাপৃত ছিলেন তাঁহারা সকলে জলযোগ করিতে বিসিলেন। হরি মহারাজ নিজের থালা হইতে ভাল ভাল জিনিসগুলি আমার পাতে সত্মেহে তুলিয়া দিলেন। পূজাকালে তাঁহার ভংসনার জন্ম আমার মনে যে একটু কষ্ট হইয়াছিল তাহা এখন মৃছিয়া গেল এবং তাঁহার রূপায় আনন্দে মন ভরিয়া উঠিল।

পূজার শেষে আমরা সকলে 'শশা নিকেতনে' ফিরিয়া গেলাম। হিরি মহারাজ আমাকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন, "পূজার সময় ডোমার যে ধ্যানের ভাব আদিয়াছিল তাহা উত্তম। কিন্তু অধিক ধ্যান করিলে পূজা এবং ভোগরাগ ও ভক্তদের প্রসাদগ্রহণ প্রভৃতি শেষ হইতে খ্ব বিলম্ব হইত; ইহা কিছুতেই বাঞ্চনীয় নহে।" তিনি আরও বলিলেন, "জান আমাদের আদর্শ কি? যখনই ধ্যানের ইচ্ছা হইবে তখনই ভিতরে ঢুকিয়া বাহিরের দার বন্ধ করিয়া ধ্যানমগ্র হইব। আবার আবশ্যক হইলে ধ্যান ছাড়িয়া সহজভাবে বাহিরে আদিয়া কান্ধ করিব।" তিনি সাধুজীবনের উচ্চ আদর্শ অমুসরণ করিতে আমাকে খ্ব উৎসাহ দিতেন। মান্ত্রাক্ত যাইবার পূর্বে তিনি ও মহারাক্ত পরামর্শ করিয়া আমাকে ব্রন্ধচারী নিত্যটৈততা নাম দিলেন এবং খ্ব আশীর্বাদ করিলেন।

খামী তুরীয়ানন্দকে দর্শন করিবার পর হইতে তাঁহার পৃতসঙ্গে থাকিয়া তাঁহার সেবা করিবার আন্তরিক ইচ্ছা পোষণ করিতেছিলাম। ইহা পূর্ণ করিবার স্থবর্ণ স্থয়োগ আদিল ১৯২০ খ্রীষ্টান্দের মে মাদে। শ্রীশ্রীমা দেই সময়ে বাগবাঞ্জার মঠে অন্তিম অস্থাপে শয়াশায়িনী। আমি কাশীতে সকালে পৌছিয়া বিকালে যথন হরি মহারাজ্ঞকে দর্শন করিতে যাই তথন তিনি আপনা হইতেই বলিলেন, "তুমি আমার কাছে থাক না কেন? সনৎ শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে কলিকাতা যাইতেছে।" তথন হইতে ১৯২১ খ্রীঃ মার্চ মাদ পর্যন্ত তাঁহার পৃত্দক্ষ ও সেবা করিবার অধিকার পাইয়া ধল্ল হইয়াছিলাম। আমি মাঝে মাঝে প্রানীয় হরি মহারাজের দক্ষে খ্র ধর্মপ্রাক্ষ করিতাম। আমি একদিন তাঁহার সহিত আলোচনা করিতেছিলাম। আমার ধারণা ছিল, আত্মন্মর্পণ করা তত কঠিন নহে। কিন্তু হরি মহারাজ বলিলেন, "ঠিক ঠিক আজ্মনর্ম্পণ তথনই করা যায় যথন ঠাকুরের সেই উপমার শ্রান্তনের পাখী"র মত উভিয়া উভিয়া ভানা তৃটি এত হান্ত হইয়া পড়িবে বে,

আর উড়িবার শক্তি থাকিবে না। প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া যখন সাধক দেখে তাহার আর চেষ্টা করিবার সামর্থা নাই, তখনই শরণাগতির ভাব ঠিক ঠিক আসে।"

পৃজনীয় হবি মহারাজ ভাঁহার দেবকদের সর্বাঙ্গীণ বিশেষতঃ আধ্যাত্মিক মঙ্গল সর্বদা কামনা করিতেন এবং ডাহাদের জন্ম খুব দায়িত্ববাধ করিতেন। কথন কথন বলিতেন, "এরা আমার শরীরের সেবা করে, আর আমি এদের মনের সেবা করি।" সময় সময় আমরা নানা কারণে মন খারাপ করিয়া অজ্ঞানতাবশতঃ তাঁহাকে চিস্তিত করিয়া তুলিতাম। কচিৎ কখন বিরক্ত হইয়া তিনি বলিয়াও উঠিতেন, "সময় সময় ভোমাদের মনের সেবা করিতে গিয়া আমাকে প্রাণাস্ত इहेट इम्र।" आमारान्त्र मन याशार्क छेक स्ट्रात, जगवन्जारव वांधा থাকে ও আমরা আনন্দে থাকি, তাহার দিকে তিনি থুব দৃষ্টি রাখিতেন। তাঁহার জনৈক সেবক তাঁহার প্রতি অতিশয় অমুরক্ত ছিল। আমাদের মনে হইত তাঁহার উপর হইতে মন তুলিয়া লইয়া সেই ভালবাসা দিখারে অর্পণ করাইবার উদ্দেশ্যে তিনি উক্ত দেবককে সময়ে সময়ে থুব বকিতেন। সন্ধ্যার পর সেবাশ্রমের স্থলবাড়ীতে তিনি শুইতে যাইতেন এবং একজন সেবককে সারারাত তাঁহার কাছে থাকিতে হইত। একদিন বাত্রে তাঁহার কাছে আমার থাকিবার পালা পড়িল। আমি নিজে না যাইয়া উক্ত সেবকটিকে যাইতে বলিলাম। আমার কথায় সেবকটি যাইয়া হরি মহারাজের বকুনি খাইয়া ফিরিয়া আসিল। তবু আমি নিজে ना याहेगा आंत्र এकि एनवकरक याहेर्ड अञ्चरताथ कतिलाम এवः विल्लाम, "আমি তাঁহার কাছে যাইয়া ভৎ সনা ধাইতে চাহি না। বিভীয় সেবকটি রাত্রে তাঁহার কাছে গিয়া রহিল। কিন্তু পরদিন ভোরে আমাকে দেবার জন্ম হরি মহারাজের নিকট যাইতে হইল। আমাকে দেখিবামাত্র তিনি ৰলিয়া উঠিলেন, "তুমি আমাৰ কাছে আসতে ভয় পাচ্ছিলে ওনে কাল

রাত্রে আমার প্রাণটা ছঁ যাক্ করে উঠল।" তিনি একজনকে প্রয়োজন-বশতঃ বকিতেন তাহার কোন দোব দ্র করিবার জন্ত। ইহাতে অন্ত কেহ ভীত হইলে এইরপ স্নেহের স্পর্শ দিয়া তাহাকে আশস্ত করিতেন।

পূজনীয় হরি মহারাজ তথন বছমূত্ররোগে ভূগিতেছিলেন। একদিন আমি তাঁহার গা হাত পা টিপিয়া দিতেছিলাম। অনবধানতাবশতঃ আমার হাতের নথ লাগিয়া তাঁহার গায়ের সামাল্য একটু চামড়া উঠিয়া গেল। আমি ভাবিয়াছিলাম, তিনি হয়ত এইজল্ম আমাকে বকিবেন। কিন্তু এই বিষয়ে কোনরূপ জ্রাক্ষেপ না করিয়া তিনি অন্ত একটি সেবককে বলিলেন, "এই জায়গায় একটু আালকোহল (alcohol) লাগাইয়া দাও।" আর আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "অহুথে আমার শরীরটা একেবারে পচে গেছে!"

ডাক্তারের পরামর্শমত এই সময় হরি মহারাজ ঠাণ্ডা শরবত আদি পান করিতেন। বাদাম ও পেন্ডা বাঁটিয়া এবং উহার সঙ্গে গোলমরিচ শুড়া করিয়া মিশাইয়া শরবত প্রস্তুত হইত। তথন আমিই উক্ত প্রকারে তাঁহার জন্ত পানীয় তৈয়ার করিতাম। একদিন উহা থাইয়া বলিলেন, "আজকে বৃঝি যথেষ্ট গোলমরিচ দাও নি! মন দিয়ে কাজ কর না?" আমি যথাসাধ্য ভালরূপেই শরবত প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। তাঁহার মন্তব্য শুনিয়া মনটা খারাপ হইয়া গেল। তাহা বৃঝিতে পারিয়া তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, "এই সামান্ত ব্যাপারেই মন খারাপ করে বসলে ?"

হরি মহারাজের শারীরিক উত্তাপ স্বাভাবিক অপেক্ষা অধিক হইতেছিল। রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর উত্তাপ দেখিবার জক্ত ডাক্তার বলিয়াছিলেন। হরি মহারাজ আমাকে বলিয়া রাথিয়াছিলেন, "উত্তাপ লইবার সময় তোমাকে ডাকিব।" আমি ঘুমাইবার পূর্বে মনকে বলিয়া রাথিয়াছিলাম, "তিনি ডাকিলেই উঠিতে হইবে।" রাত্রি প্রায় একটার সময় হরি মহারাজ আমাকে ডাকিতেই আমি সজাগভাবে তাঁহার কাছে গেলাম এবং তাঁহার উত্তাপ লইলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞানা করিলেন, "ঘুমের আবেশ আছে নাকি?" আমি উত্তর দিলাম, "না, মহারাজ।" এইরপ সত্তর সেবায় তিনি বিশেষ প্রীত হইলেন। কিন্তু সেইসঙ্গে আবার বলিলেন, "এজক্ত যেন গর্ববোধ করোনা।"

একদিন সকালে দেখিলাম, যে সেবকটিকে তিনি খুব বকিতেন সে বৃষ্টির জ্বন্ত মাথায় কম্বল চাপা দিয়া সেবাশ্রমের অফিদের দিকে যাইতেছে। অনেক সময় কাটিয়া গেল, কিন্তু সে ফিরিল না। হরি মহারাজ তাহার জক্ত অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। বলিলেন. "দেখ দেখি ছেলেটি কোথায় গেল। সেকি অন্তত্ত চলিয়া গেল, না আত্মহত্যা করিল? তার জন্ম মনটা থ্ব চিস্তিত। তুমি আর কাউকে নিয়ে তাকে খুঁজে বের করে সঙ্গে করে নিয়ে এস।" এই উক্তি হইতে বোঝা যায়, তিনি সেবককে কত ভালবাসিতেন এবং তাহার কত মঙ্গল কামনা করিতেন। আমি অশু তুই-তিন জনের সহিত তাহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে গঙ্গার ধারে গেলাম। সেখানে দেখি উক্ত সেবকটি গঙ্গার ঘাটের উপর চুপ করিয়া বসিয়া ধ্যান করিতেছে। তাহার ত্বংথের কারণ আমি জানিতাম। তাই তাহাকে আরও কিছুক্ষণ মনের শান্তিতে বসিয়া থাকিবার অবকাশ দিয়া সেবাশ্রমে ফিরিয়া আদিলাম। হরি মহারাজের স্নানের সময় হইয়াছে, আমাকে তাঁহার কাছে থাকিতে হইবে। ঘাটস্থ অক্তান্ত সাধুকে বলিয়া আর্সিলাম, দেবককে সকে করিয়া হরি মহারাজের কাছে আনিতে। আমাকে সেবাশ্রমে একাকী ফিরিয়া আদিতে দেখিয়া তিনি আমাকে खिळामा कवित्वन, "मে কোথায়?" जामि मर मः याम मिनाम। जामाव উপর তাঁহার আদেশ ছিল দেবককে সঙ্গে করিয়া আনিবার। আমি ভাহা না মানিয়া নিকের বৃদ্ধি খাটাইয়া সেবককে গলাভীরে অন্ত সাধুদের নিকট রাথিয়া আদিলাম; ইহাতে হরি মহারাজ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া আমাকে ভীষণভাবে বকিতে লাগিলেন। আমি বিষণ্ণ হইয়া পড়িলাম। তাহা দেখিয়া তিনি খুব শাস্তভাবে ইংরেজীতে বলিলেন, 'Don't you feel nervous!' (ভয় পাইও না)। আমি যেই নিজেকে একটু সামলাইয়া লইলাম আবার তাঁহার ভং সনাবর্ষণ আরম্ভ হইল। আমি ত এই ব্যাপার দেখিয়া অবাক্! বাহিরে তাঁহার যে রাগের ভাব ছিল তাহা উপর উপর, তাহার পশ্চাতে ছিল স্থগভীর শাস্ত ভাব। ইহা দেখিয়া তাঁহার বকুনির জন্ত আমি আর হংখিত হইলাম না। সেবকটি কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আদিল। হরি মহারাজ আমাদের সকলের উপর, বিশেষতঃ তাহার উপর, অশেষ করুণা দেখাইলেন।

ধর্মজীবনের প্রথমেই বেদাস্তশাস্ত্র বীতিমত প্রণালীবদ্ধভাবে পড়িবার ইচ্ছা হয়। কি কি গ্রন্থ পড়া উচিত সে সম্বন্ধে হরি মহারাজকে পত্রে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তাহার উত্তরে তিনি ৫।৫।১২ তারিথে কনপল হইতে আমাকে লিখিয়াছিলেন—"বেদাস্ত সম্বন্ধে উপনিন্দ্, গীতা ও শারীরক ভায়াই প্রস্থানত্রয়। ইহাতেই বিশেষ গতি থাকার প্রয়োজন, প্রকরণগ্রন্থও অনেক। সকল পুস্তক দেখা কঠিন। পঞ্চদশী, যোগ-বাশিষ্ঠ, বিবেকচ্ডামণি প্রভৃতি গ্রন্থও খুব প্রসিদ্ধ। পঞ্চদশী বেশ ভাল করিয়া পড়িলে অধৈতমতের মোটাম্টি তথ্য বেশ ভাল জানা যায়। সর্বোপরি সাধনার বিশেষ অপেক্ষা। বেদান্তে—অমুভৃতিই আসল। তাহা সাধনসাপেক্ষ। পঠন তাহার সহায়ক মাত্র।"

আর এক পত্তে এই প্রশ্ন করিয়াছিলাম, "আমার খুবই মনে হয় আমরা চারিদিকে গণ্ডী কাটিয়া নিজেদের দীমাবদ্ধ রাখি এবং ভদ্ধারা আখ্যাত্মিক উন্নতির পথ বন্ধ করি।" ভত্ত্তরে তিনি কনখল হইতে ২০০১২ তারিখে আমাকে লিখিয়াছিলেন—"তুমি আপন সম্বন্ধ বাহা লিখিয়াছ আমার বোধ হয় রোগনির্গয়ে তাহা ঠিকই হইয়াছে। তুরু

যে উহা তোমারই পক্ষে সভ্য তাহা নহে, উহা সকলের পক্ষেই একরপ।
গণ্ডী কাটিয়াই আমরা আমাদের উন্নতির পথ প্রতিরোধ করি। অবশ্র
গণ্ডীর আবশ্রক নাই, এরপ কহিতেছি না। তবে কথন আবশ্রক আছে,
কথন নাই—ইহা জানা থুব আবশ্রক। গীতায় (৬৩) আছে—

আরুরুক্ষো: মুনের্যোগং কর্ম কারণমূচ্যতে। যোগারুচুস্ত তক্তৈব শম: কারণমূচ্যতে॥> ইত্যাদি

যাহা একবার যত্ন করিয়া আবাহন করিতে হয় তাহারই আবার সময়ান্তরে বিসর্জন অত্যাবশুক হয়। অবস্থাভেদে ব্যবস্থাভেদ—এই আর কি। তবে ইহা ঠিক করা বড়ই কঠিন সন্দেহ নাই। প্রভ্র হস্তে সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিলে আর কিছুরই জন্ম অন্ধশোচনা করিতে হয় না, ইহা নিশ্চয়। প্রভ্র রূপায় সকলই ঠিক হইয়া যাইবে, ভাবনা নাই। ভগবচ্ছরণম্, ভগবচ্ছরণম্।"

অন্ত পত্তে আমি এই প্রশ্ন করিয়াছিলাম: "বীজমন্ত্রের ঠিক ঠিক আর্থ কি ? বেদোপনিষদে প্রণব ছাড়া অন্ত মন্ত্র দেখি না। ততুপরি ইহাও শুনি যে, অন্তান্ত যেসব বীজমন্ত্র আছে তাহাদের উদ্ভব প্রণব হইতে। বিশেষ বিশেষ বীজমন্ত্র যদি জপ করা যায় তাহা হইলে সাধকের ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথে সেগুলি প্রণবে লীন হইবে কি ?" ততুন্তরে তিনি আমাকে কাশী হইতে ২৭/১১/১২ তারিখে লিখিয়াছিলেন, "যেমন বীজে বৃক্ষের ভাবী উৎপত্তি ও বৃদ্ধি এবং ফুলফলাদির সম্ভাবনা নিহিত থাকে, সেইরপ যে শক্ষহায়ে সাধকের আধ্যাত্মিক উন্নতির শক্তি উৎপন্ন হইয়া তাহাকে চরম উৎকর্মপ্রাপ্তি করায়, তাহাই বীজমন্ত্র। মহাজন বিলয়াছেন—

১ বে মুনি বোগারা

ইচ্ছুক তাহার পক্ষে নিকাম কর্মের অনুষ্ঠান আবল্লক

আর বিনি বোগারা

ইইছাছেন তাহার কর্মত্যাপ প্রয়োজন।

"মন তুমি কৃষি কাজ জান না।
এমন মানব-জমিন বইল পতিত, আবাদ করলে ফল্তো সোনা
গুরুদন্ত বীজ রোপণ করে ভক্তিবারি তায় দেঁচ না।
আপনি যদি না পারিস্ মন, রামপ্রসাদকে সঙ্গে নেনা॥
কালীনামে দেও রে বেড়া মন, ফসলে তছরপ হবে না।

সেবে মৃক্তকেশীর শক্ত বেড়া, তার কাছেতে যম ঘেঁসে না॥"
মানব-জমি, গুরুদন্তবীজ, বীজবোপণ, ভক্তিজল-সেঁচন আর কালীনামের বেড়া দেওয়া—এইরূপে সাধন করে আপনাকে পর্যন্ত নিবেদন—
এই হ'ল সংহত। ঠাকুর বলতেন, 'রামপ্রসাদকে সঙ্গে নেনা।' এর
মানে অহংবৃদ্ধি—আমি রামপ্রসাদ অথবা অমুক—এ পর্যন্ত ভূলে যাওয়া।
একেবারে তর্মমন্তলাভ করা, এই হল সাধনের পর্যবসান। ভিন্ন ভিন্ন
দেবদেবী সেই অথও সচ্চিদানলেরই ভিন্ন ভিন্ন শক্তির প্রকাশিত মূর্তি
মাত্র—ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত—সাধকের অভীইপ্রণের জন্ত ভিন্ন
ভিন্ন ভাবে বিকাশিত। স্করাং বীজও ভিন্ন ভিন্ন হইবে না কেন?
তন্ত্রশান্তে এ বিষয়ে বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হইবে।

"সমন্ত হিন্দুমত এক বেদকেই আশ্রয় করিয়া (ছিত) আছে।

হতরাং কোন মতই, অর্থাৎ পুরাণ তন্ত্র প্রভৃতি কিছুই অবৈদিক নহে।

ইহাদের সকলেরই ভিত্তি বেদে। সাধকের বুঝিবার স্থাবিধার জন্তু কেবল

ভিন্ন ভাবে ঋষিরা ব্যাখ্যা করিয়াছেন ও সাধনপদ্ধতি বাঁধিরা

দিয়াছেন, এই মাত্র। শান্ত্র প্রণেতারা বলেন, বেদেই তাঁহাদের প্রস্তাবিত

বিষয়ের উল্লেখ আছে। আমরা সমন্ত বেদ না পড়িয়া 'ওসব বেদে নাই'

এইরূপ বলিলে অন্তায় করিব, সন্দেহ নাই। শক্ষমাত্রই ষেমন প্রণবসন্ত,ত,

তখন সমন্ত বীজই যে প্রণবাত্মক, তাহাতে আর কথা কি? অনাহত

শক্ষ শুনিতে পাওয়া যায়, শুনিয়াছি। বীজ্বমন্ত্রও জ্যোতিঃ— আকরে দৃষ্ট

হয় ও কখন কথন শ্রুতও হইরা থাকে। বীজ প্রণবে মিলিভ হইরা যায়

কিনা, জানি না। তবে মন্ত্র ও দেবতা অভেদ, ইহা শুনিয়াছি। মন্ত্র যেন দেবতার শরীরের অধিষ্ঠানস্বরূপ। এসব ব্যাপার কেবল জিজ্ঞাসা করিয়া সিদ্ধান্তিত হয় না, সাধন করিতে হয় এবং গুরুত্বপায় ক্রমে উপলব্ধ হইয়া থাকে। ঠাকুরের কথা—'সিদ্ধি সিদ্ধি' বলিলে নেশা হয় না। সিদ্ধি আনিয়া তাহাকে ধুইতে, পরে বাঁটিতে হয়, তৎপরে পান করিলে তবে নেশা হয়। তথন 'জয় কালী,' 'জয় কালী' বলে আনন্দ কর। শাস্ত্রেও বলিয়াছেন, হেতুনিষ্ঠ হওয়া ভাল নহে। অবশ্য বৃঝিবার জয়্য কিছু কিছু প্রশ্ন করা ষাইতে পারে। কিন্তু সাধন করিতে করিতেই ক্রমে সকল আপনিই উপরত হইয়া যায়। সাধন বিনা প্রশ্নের বিরাম অসম্ভব।

"প্রশ্নপ্ত ষেমন ভিতর হইতে হয় সেইরূপ সাধন দারা তত্ত্বিশ্চয় হইলে, তবে ভিতরেই সকল সন্দেহের অবসান হইয়া যায় এবং ইহারই নাম শাস্তি বা বিশ্রাপ্তিলাভ। ভগবৎক্রপায় যাহার হয় সেই-ই জানিতে পারে। নচেৎ প্রশ্ন করিয়া কোনকালে কাহারো সেই অবস্থা লাভ হয় না। ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। 'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ'ইত্যাদি শত শত শাস্ত্রবচন ইহার প্রমাণ। লেগে যাও খুব্, প্রভুর রূপা হবেই। তথন 'জয় কালী' 'জয় কালী' বলিয়া কেবলি আনন্দ করিবে।"

আমি পত্তে হরি মহারাজকে অনেক প্রশ্ন করিতাম। উদ্ধৃত পত্তে তিনি লিখিয়াছিলেন, "হেতুনিষ্ঠ হওয়া ভাল নহে। অবশ্য বুঝিবার জন্ম কিছু কিছু প্রশ্ন করা যাইতে পারে ইত্যাদি।" ইহার পরবর্তী পত্তে কোন প্রশ্ন করি নাই। শুধু লিখিয়াছিলাম, "সমাধি না হওয়া পর্যন্ত সন্দেহ দ্ব হইবে বলিয়া মনে হয় না।" ইহার উত্তরে তিনি কাশী হইতে ২।১।১০ তারিখে আমাকে লিখিয়াছিলেন, "এবার কোন



১ এই আত্মাকে বেছাধ্যাপনা ছারা লাভ করা বার না ।---কঠোপনিবদ্-১।২।২৩ বা সুওকোপনিবদ্-৩।২।৩

প্রশ্ন কর নাই। ঠিক বলিয়াছ, যতদিন সমাধি না হয় ততদিন সন্দেহের সম্পূর্ণ অবসান হয় না। সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ বিনা পড়িয়া বা শুনিয়া ঠিক ঠিক নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। তবে বিচারের দ্বারা অনেক উপলব্ধি হয়। শ্রদ্ধাপূর্বক শাস্ত্রপাঠ অনেক সাহায়া করে। সংসক্ষের ত কথাই নাই।"

জীবনুক্তি লাভ করিতে হইলে পুরুষকার বা ভগবৎকুপা কোন্টির উপর অধিক নির্ভর করিতে হইবে, এই প্রশ্নের উত্তরে কাশী হইতে ২০৷২৷১৩ তারিথে তিনি আমাকে লিখিয়াছিলেন, "মাতুষ ষন্ত্রমাত্র, প্রভূই ষন্ত্রী। ধন্ত দেই যাহার দ্বারা তিনি আপন কার্য করাইয়া লন। সকলকে এই সংসারে কার্য করিতে হয়, না করিয়া কাহারও यादेवात (या नादे। তবে যে निष्क्रंत्र वार्शनिष्क्रित উদ্দেশ্যে कर्म करत, তাহার কর্ম তাহাকে পাশ হইতে মুক্ত না করিয়া বন্ধন ঘটায়। আর তাঁহার জন্ম কাজ করিয়া কুশলী পুরুষ কর্মপাশ ছিন্ন করিয়া থাকে। আমি নই, তিনিই কর্তা-এই বোধে পাশ ছিন্ন হয়। আর ইহাই অতিশয় সতা। 'মামি কর্তা'-বোধ ভ্রান্তিমাত্র। কারণ 'আমি'কে খুঁজিয়া পাওয়া তুরুহ। 'কে আমি' বিচার করিলে ঠিক ঠিক 'আমি' তাঁহাতেই পর্যবদিত হয়। দেহ-মন-বৃদ্ধি এ সকলে 'আমি'বোৰ অবিজা-কল্পিড ভ্রান্তিমাত্র। শেষ পর্যন্ত টেকে কই ? কিছুই ত আর বিচারে থাকে না। সব চলে যায়, থাকে মাত্র এক সত্তা, থাহা হইতে সমস্ত নিৰ্গত হইতেছে, যাহাতে সমস্ত স্থিত এবং অস্থে যাহাতে দব লীন হয়। সেই সত্তাই অথও সচিদানন ব্ৰহ্ম, অহংপ্ৰত্যয়সাকী, আবার স্ষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারী, অথচ নিলিপ্ত বিভূ। তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া এই জগৎ-যন্ত্র তাঁহার শক্তির দারা পরিচালিত হইতেছে। লীলাময় তাঁহার লীলা দেখিতেছেন ও আনন্দ করিতেছেন। বাহাকে ভিনি ব্ঝাইতেছেন, সেই ব্ঝিতেছে। অন্তে ব্ঝিয়াও ব্ঝিতেছে না, আপনাকে

তাঁহা হইতে ভিন্ন ভাবিয়া মৃশ্ব হইতেছে। এই তাঁহার মায়া। তাঁহার শরণাগত হইয়া কর্ম করিলে এই মায়া অপগত হয়। কর্তা বোঝে বে, দে কর্তা নহে, ষল্পমাত্র। ইহার নাম, করিয়াও না করা। ইহাই অকর্তামূভূতি, ইহাই জীবমূক্তি। এই জীবমূক্তিমূখ ভোগ করিবার জক্মই আত্মার দেহধারণ। নতুবা নিত্যমূক্ত আত্মার সংসারকামনা করিয়া জন্মগ্রহণ কোনরূপেই সঙ্গত হয় না। এই দেহ থাকিতেও অদেহবোধলাভ করাই মহয়জীবনের চরম উদ্দেশ্য। ইহা লাভ করিতে পারিলেই মাম্বর করার্থ হয়। প্রভূর নিক্ট ঐকান্তিক প্রার্থনা—এই জীবনেই বেন আমরা তাঁহার রূপায় সেই জীবন্ধারণ হয়। অর্থাৎ আর বেন আসনার স্বার্থনাধন জন্ম দেহ ধরিতে না হয়। তাঁহার জন্মই বেন আমাদের জীবন, অন্ম কিছুর জন্ম নহে—এই ধারণা, বিশ্বাস, অমুভূতি এই জীবনেই বদ্ধমূল হয়। প্রভূ আমাদের প্রতি প্রসন্ম হউন। জয় শ্রীগুরু মহারাজকী জয়।"

আমাদের একটি গুরুজাতা পূর্বে সংঘে যোগ দিতে একবার চেষ্টা করিয়া রুতকার্য হয় নাই। দ্বিতীয়বার চেষ্টা করিয়া সে সফলকাম হয় এবং মান্ত্রাজ্ব মঠে ঘাইয়া সংঘে যোগদান করে। তথন তাহার সম্বন্ধে আমি মান্ত্রাজ হইতে হরি মহারাজকে লিখিয়াছিলাম। তিনি কনখল হইতে ১৪।৫।১৩ তারিখে আমাকে লিখিয়াছিলেন, "তাহাকে আমাদের ভভেছা ও ভালবাদা জানাইবে। গীতায় (৬)৫) আছে—

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েং।
আত্মৈর ছাত্মনো বন্ধুরাত্মৈর রিপুরাত্মনঃ।
তাঁহাকে মনে করাইয়া দিবে—

নামূত্র হি সহায়ার্থং পিতা মাডাচ ডিঠড:। ন পুজো দারং ন জাতিঃ ধর্মন্তিঠতি কেবল:॥ ইহার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে বলিবে। প্রভু তোমাদের সহায়। কোন চিস্তা নাই, সকল বিপদ কাটিয়া যাইবে। থুব দৃঢ়, থুব অহুরক্ত থাকিবে। কোন ভয় নাই।"

অনেকদিন হরি মহারাজকে চিঠি দিতে পারি নাই। তৎপরে একখানি পত্তে ভাঁহাকে লিখিয়াছিলাম, সাধুজীবনে এ পর্যন্ত বিশেষ किছूरे উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। তাই নিরানন্দে দিন কাটিতেছে। তত্ত্ত্তবে তিনি আলমোড়া হইতে ২৭।৭।১৫ তারিখ আমাকে লিখিয়া-ছিলেন, "যদি ভগবানলাভ হইল না বলিয়া সত্যসত্যই নিরানন্দ বোধ করিয়া থাক, তাহা হইলে তোমার শুভদিনের সমুদয় হইয়াছে, সন্দেহ নাই। যত এইরূপ বোধ ঘনীভূত হইবে ততই প্রভূব রূপা সন্নিকট জানিবে। আর যদি অগ্য কোন বাসনা অভ্যন্তরে থাকিয়া এইরূপ নিরানন্দ ভাব স্বষ্টি করে, অবিলম্বে তাহাকে মন হইতে দূরে বহিষ্ণুত করিবার চেষ্টা করিবে। কোনমতে অবহেলা করিবে না। কারণ উহাই পরমার্থপথে প্রধান পরিপন্ধী জানিবে। সর্বদা যোগ্যতা লাভ করিবার প্রয়ত্ত্ব করিবে। তাহা হইলেই ভগবান প্রদর হইয়া मकन ऋरथत अधिकाती कतिया मिर्टिन। 'शुक्ररक घत्रस्य रत्नो ज्यायरम পড়া বহনা,' ইহাই স্বামীজী কোন প্রসিদ্ধ মহাপুরুষের নিকট হইতে উপদেশ পাইয়া আমাদিগকে পুন: পুন: উহা শুনাইয়াছিলেন। আর একটি পরম হিতোপদেশ দিয়াছিলেন তাহা এই—'গুরুভাইকো গুরু জ্যায়সা জান্না।' প্রভূর ঘারে পড়িয়া থাকাই জাসল কাজ। পড়িয়া মহানন্দ দেখা দিবে। আমাকে তিনি তাঁহার দ্বারে পড়িয়া থাকিতে দিলেই তাঁহার মহারূপা। যিনি উহা উপলব্ধি করিতে পারেন ভিনি

শীদ্রই প্রভূর পূর্ণ কৃপা লাভ করেন, সন্দেহ নাই। সমস্ত প্রাণমন
দিয়া তাহাকে ভালবাসিতে চেটা করিবে। আপনার আনন্দ-নিরানন্দশন্ধান কেন? তাহাকে আত্মসমর্পণ করিয়া তিনি ষেমন রাখেন তাহাই
মঙ্গল—এই ভাব যাহাতে হৃদয়ে বন্ধমূল ও সদা জাগরিত থাকে তাহার
জ্ঞা সর্বাস্থ:করণে প্রার্থনা করিবে। তাহা হইলেই সকল মঙ্গল হইবে।"

আমাদের কোন কোন সাধুলাতা বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট সন্ত্যাস লইয়া মান্তাজ মঠে ফিরিয়া যান। হরি মহারাজ তথন আলমোড়ায় ছিলেন। সাধুদের সন্ত্যাসগ্রহণের সংবাদ তাঁহাকে পত্রে আমি জানাইয়াছিলাম। তত্ত্তরে তিনি ২১।৪।১৬ তারিথে আমাকে লিথিয়াছিলেন, "তাহারা সন্ত্যাসগ্রহণ করিয়াছে জানিয়া স্থণী হইয়াছি। প্রভুর কাছে প্রাথনা করি, ঠিক ঠিক উহা পালন করিয়া মহয়জীবন ধক্ত করিবার শক্তি যেন তিনি দেন; নতুবা শুধু নামে সন্ত্যাস লইলে যথেষ্ট হয় না। সন্ত্যাস বড় কঠিন সমস্তা। ঠাকুর বলিতেন, 'ঘাহারা গাছের উপর হইতে হাত পা ছাড়িয়া পড়িতে পারে তাহারাই সন্ত্যাদের অধিকারী।' বড় সোজা কথা নয়। সম্পূর্ণ ভগবানে নির্ভর না হইলে আর ওরপ করা সম্ভব হয় না।"

প্জনীয় হরি মহারাজ সর্বদা তাঁহার অপূর্ব আধ্যাত্মিক ভাব দ্বারা আমাদের সম্থে সাধুজীবনের উচ্চ আদর্শ উজ্জ্বল করিয়া ধরিয়া রাখিতেন এবং সেইরূপেই আমাদিগকে উপদেশ ও প্রেরণা দিতেন। একদিন আমরা অনেকে সারনাথদর্শনে গিয়াছিলাম। সেখানকার অশোকস্তম্ভ, স্তূপ এবং ষাত্মরে রক্ষিত প্রাচীন শ্বতিদ্রব্যাদি (relics) দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়া সোৎসাহে হরি মহারাজের নিকট সব বলিতে লাগিলাম। তিনি সব শুনিয়া শেষে বলিলেন, "তোমাদের বেশ একটা 'চকড্বা' হয়ে গেল।" এই বাক্যে তিনি আমাদিগকে ব্ঝাইয়া দিলেন—'ঘোরাত্মি প্রভৃতি মানসিক অস্থিরতার ফলেই হয়। মন স্থির হইকে

একস্থানে বসিয়া ভাগবত আনন্দ লাভ করা যায়। নানাস্থানে ছুটাছুটি করিবার আর প্রয়োজন থাকে না।'

এক পা এগুলেই ব্রন্ধে লীন হয়ে যাই। কিন্তু ঠাকুর আমাকে তা করতে না দিয়ে টেনে আনলেন। তিনি তাঁর লীলার জন্ম ন্তন recruitও (সেবকগ্রহণও) করেন।" কোন কোন সাধককে বিলীন হইতে না দিয়া ভগবান জগতের কল্যাণার্থ ভগবংভাবে বিভার বিশুদ্ধ ব্যক্তিত্ব রাখিয়া দেন। ইহারা সমাধির আনন্দ ত্যাগ করিয়া নানাভাবে জগতের কল্যাণসাধনে ব্যাপৃত হন। স্বামী তুরীয়ানন্দ সেইপ্রকার মহাপুরুষই ছিলেন বলিয়া আমার বিশ্বাস।

ঠাকুর হরি মহারাজ দম্বন্ধে বলিতেন, "দে গাঁতোক্ত যোগী।" শাস্ত্রে দিন্ধপুরুষের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহা হরি মহারাজের জীবনে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এই স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষের দিব্যজীবন এবং অমুভূতিপ্রস্ত উপদেশ সাধককে আধ্যাত্মিক জীবনে অগ্রসর হইতে প্রেরণা দেয়। তাহার অলৌকিক জীবন ও অমৃতবাণী পড়িয়া পাঠক-পাঠিকার পরমার্থকল্যাণ হউক—এই প্রার্থনা।

বেলুড় মঠ শ্রাবণী পূর্ণিমা, ভাক্ত, ১৩৫৭

স্বামী যতীশ্বরানন্দ

## প্রশন্তি

(٤)

ফুল্লচিত্তায় ধীরায় গীতানির্মাল্যমালিনে। তুরীয়ামুধিমগ্রায় তুরীয়ায় নমোহস্ততে॥

—শরচক্র চক্রবর্তী

(२)

স্বামী বিবেকানন ১৮৯৫ খ্রী: একটি পত্তে আমেরিকা হইতে 'লিখিয়াছিলেন—

"যথনই হরি ভাইর অভুত ত্যাগ, কঠোর তপস্থা ও দৃঢ়নিষ্ঠার কথা ভাবি তথনই মনে নৃতন বল পাই।"

(9)

শ্রীদারদাদেবী স্বামী তুরীয়ানন্দের কোন মন্ত্রাদী দেবককে বলিয়া-ছিলেন—

"ঠাকুর এসেছিলেন, তাই এদের এনেছিলেন। এরা ত মাত্র্য নয়। হাজার বছর তপস্থা করলে যা না হয় এসব মহাপুরুষদের একদিন মন দিয়ে সেবা করলে তার চেয়ে বেশী ফললাভ হয়। প্রাণপণে এদের সেবা কর।"

(8)

১৯৩০ থ্রী: ১৪ই জামুয়ারী মকলবার স্বামী তুরীয়ানন্দের শুভ জন্ম-তিথিতে স্বামী শিবানন্দ বেলুড় মঠে সাধ্-ব্রন্ধচারীদিগকে বলিয়াছিলেন—
"প্রাদ্ধ প্রক্রিন্দ্র ক্রিয়ান্ত স্ক্রিয়াল স্ক্রিয়াল স্ক্রিয়াল

"আজ থুব শুভদিন। হরি মহারাজ মহাপুরুষলোক, শুদ্ধদত্ত শুক্ক-দেবের মক্ত পবিত্র ছিলেন। ছোটবেলা থেকে 'গীভা', 'বিবেকচুড়ামণি' খ্ব পড়তেন। এসব বই তার মুখন্থ ছিল। তিনি ধ্যানপরায়ণ,
নির্জনতাপ্রিয় ষোগী তপস্বী ছিলেন। স্বামীজী ওঁকে জোর করে
আমেরিকায় নিয়ে গেলেন। উনি যেমন নিষ্ঠাবান, সহজে কি ষেতে
চান ? তবে স্বামীজীকে খ্ব ভালবাসতেন কিনা, তাই ওঁর কথা ফেলতে
পারলেন না। ওদেশে প্রায় তিন বৎসর আন্দাজ ছিলেন। ওঁর contactএ
(সংস্পর্শে) এসে কয়েক জনের জীবন একেবারে বদলে গেল। ফিরে
আসবার পথে বর্মাতে স্বামীজীর শরীরত্যাগের কথা তনে মর্মাহত হয়ে বসে
পড়লেন। ইচ্ছা ছিল, স্বামীজীর কাছে অনেক মনের কথা বলবেন।…

"সংঘের উপর তাঁর কি অগাধ ভালবাসা! । সংঘ সম্বন্ধে স্থামীজীর উপদেশ হরি মহারাজের বড়ই প্রিয় ছিল। শেষ জীবনে অস্ক্র্ অবস্থাতেও কাশীতে বছ লোকের কত উপকার করে গেলেন। তার জীবনে এতটুকুও দোষ নেই, সবই গুণ, পৃত পবিত্র জীবন। যোগ, জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম সমস্তই তাঁর জীবনে প্রতিফলিত হয়েছিল। তোমাদের সকলের কর্তব্য তার জীবনের গুণ অস্পীলন করা। অস্পীলন করলে উন্নত হতে পারবে। মহারাজ তাঁকে কি ভালবাসতেন! পাঁচ বৎসর একত্রে পাঞ্জাব, সিন্ধু, করাচী, রাজপুতানা প্রভৃতি জায়গায় কাটিয়েছেন। ছঞ্জনের ভারী ভাব ছিল। কখনো কখনো একত্রে আছেন, অথচ কথাটি নেই। হয়ত একচোটে সাতদিনই কেটে গেল, হরি মহারাজ গুম হয়ে আছেন। মহারাজ বলতেন, 'হরি মহারাজের মেজাজ কখনো কখনো ব্র্রা ষেত্র না।'

"হরি মহারাজের সমগ্র চণ্ডী মৃথস্থ ছিল, এক ঘণ্টা লাগত। তাঁর দক্ষে বই দর্বদা থাকত—এই ষেমন গীতা, চণ্ডী, বিবেক-চূড়ামণি, উপনিষদ, বেদান্তদর্শন এইসব। তিনি খুব পড়তেন, তাঁদের পড়াই ধ্যান। গীতা, উপনিষদের শ্লোক নিয়ে ধ্যান করতেন।"

## প্রথম অধ্যায়

## বাল্যকথা

বিগত শতাব্দীর প্রথমার্ধে কলিকাভায় বাগবাদ্ধার বস্থপাড়া পল্লীভে এক ঘর ব্রাহ্মণ বাদ করিতেন। দেবভক্তি, দত্যামুরাগ ও ধর্মনিষ্ঠা ব্যতীত উল্লেখযোগ্য সম্পদ তাঁহাদের আর কিছুই ছিল না। গৃহকর্তা চক্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তেজম্বী, স্পষ্টবাদী ও পল্লীর শ্রন্ধাভাক্তন ছিলেন। তিনি ডবলিউ ওয়াট্সন কোম্পানীর গুদাম-সরকারের কাজ করিতেন। চন্দ্রনাথের একটি অভুত ক্ষমতা ছিল, নাড়ী দেখিয়া মৃত্যুর কাল বলিয়া দিতে পারিতেন। তথনকার দিনে আসন্ত্র-মৃত্যু বুদ্ধবুদ্ধাগণের গঙ্গাযাতা করিবার সাধারণ প্রথা ছিল। ত্রিরাত্ত ত্রিতাপনাশিনীর তীরে বাদপূর্বক অর্ধাঙ্গ গঙ্গাদলিলে নিমজ্জিত করিয়া আত্মজগণ ও আত্মীয়ম্বজনগণের মৃথে 'গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম' নাম শুনিতে শুনিতে অন্তিম-শাসত্যাগ করা মহাসৌভাগ্য বলিয়া পরিগণিত হইত। ত্রিবাত্রযাপন না হউক, মৃত্যুর কিছু পূর্বে অথবা সমসময়ে মৃম্যুকে পঙ্গাতীরস্থ করিবার জন্ম গৃহস্থগণ ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন। এরূপ অবস্থায় কবিরাজ অপেক্ষা মৃত্যুনাড়ী-জ্ঞানাভিজ্ঞ চন্দ্রনাথের অভ্রাস্ত বিধানকৈ গৃহস্থগণ কভ মূল্যবান মনে করিভেন তাহা সহজে অহুমেয়। পাড়ার প্রাচীনাগণ চন্দ্রনাথকে কেহ পুত্র, কেহ ভাই, কেহ দেবর সম্বোধনে সনির্বন্ধ মিনভি করিয়া বলিয়া রাখিভেন, "শেষ সময় ভূলো না, হাড় ক'খানা যাতে গলায় যায় তার ব্যবস্থা করো।" কথিত আছে, চক্রনাথ নিজের নাড়ী পরীক্ষা করিয়া তাঁহার স্থরদ ७९कानीन स्थिनिक करिताक भकाश्रमान म्मारक वनिवाहितन, "পামি আর এক বৎসর পরে মরবো।"

## স্বামী তুরীয়ানন্দ

চন্দ্রনাথের তিনটি পুত্র ও তিনটি কলা হইয়াছিল। পুত্রতারের মধ্যে জ্যেষ্ঠ মহেন্দ্রনাথ, মধ্যম উপেন্দ্রনাথ ও কনিষ্ঠ হরিনাথ। কলাদের ভিতর জ্যেষ্ঠা ব্যতীত অল তুইজন অকালে মারা যান। হরিনাথই উত্তরকালে রামকৃষ্ণ সংঘে স্বামী তুরীয়ানন্দ নামে প্রসিদ্ধ। জ্যেষ্ঠা সহোদরার মতে হরিনাথের জন্মকাল সন ১২৬৯ সাল, ২০শে পৌষ, শনিবার, শুক্লা চতুর্দশী তিথি, মৃগশিরা নক্ষত্র; ইংরেজী ১৮৬৩ খ্রীষ্টান্দ, তরা জ্বামুয়ারী, বেলা ৯টা। ঠিকুজী ইইতে জানা যায়, লগ্নস্থানে বুধ এবং ধর্মস্থানে শনি থাকায় তিনি বিদ্বান, তপঃপরায়ণ, স্বধর্মনিষ্ঠ ও সন্মাদী হইবেন।

১ হরি মহারাজের ঠিকুজীথানি এইরূপ:---

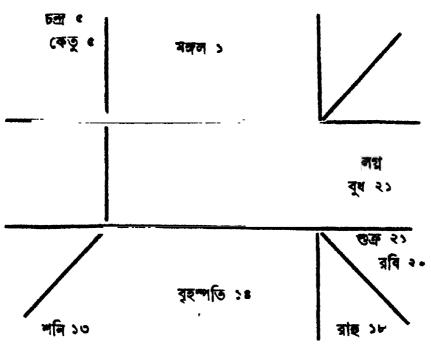

\*বিছা-বিস্ত-তপঃ-স্বধর্মনিরতো লগ্নস্থিতে বোধনে।"

অর্থাৎ বুধ সগ্নায় হওয়ায় বিদ্যা, বিস্ত, ডপ: ও ধমে নিঠাবান হইবে। শনি ধর্মছানে বাকার মোক্ষায়ক সন্নাস অবস্তভাবী।

<sup>&</sup>quot;मनिधर्मभः मर्मकृष मन्नामः व।"

হরিলুটের সন্থান বলিয়া চন্দ্রনাথ পুত্রের নাম রাখিলেন হরিনাথ।
পাড়ায় বালকের প্রচলিত নাম ছিল লালা হরি। জননী প্রসন্তময়ী
দেবীর নিঃশক্ষ ক্রোড়ে হুল্ফ সবল শিশু প্রতিপদের শশাক্ষবৎ দিন দিন
বাড়িতে লাগিল। কিন্তু এই তুর্লভ মাতৃত্বেহ কনিষ্ঠ শিশুর ভাগো
বেশী দিন সহু হইল না।

কলিকাতার উত্তরাংশ তথন পদ্ধীগ্রামের মত অপেকারত জললাকীর্ণ ছিল। রাত্রির ত কথাই নাই, দিবসেও শৃগালের কোলাহল শুনা ষাইত। একদিন হঠাৎ একটা ক্ষিপ্ত শৃগাল আসিয়া শিশু হরিনাথকে আক্রমণ করিল। সন্থানগতপ্রাণা জননী ছুটিয়া আসিয়া ভীত বালককে উধের তুলিয়া ধরিলেন। শৃগাল আক্রান্ত শিশুকে না পাইয়া মাতাকে দংশন করিল। তথনকার প্রচলিত চিকিৎসায় কোন ফল হইল না। প্রাণাধিক পুত্রের জীবনরক্ষার্থ জননী আত্মবলি দিলেন।

জ্যেষ্ঠা প্রাত্ত্রায়ার উপর মাতৃহীন শিশুর লালনপালনের ভার
পড়িল। বড়বধু দেবরটিকে সম্মেহে মান্ত্র করিতে লাগিলেন। কিন্তু
মাতার অভাব শিশুরও বুঝিতে বিলম্ব হয় না। সহিষ্কৃতার প্রতিমা
মাতার অভাব ত্রস্ত বালককে শাস্ত সংযত করিল। কিন্তু বালকের
নিরুদ্ধ তেজ সময়ে সময়ে বিজ্রোহ ঘোষণা করিয়া বসিত। হরিনাথের
লাতৃত্বয় এবং আত্মীয়গণ বলেন, "হরি বাল্যকালে খুব শাস্ত ও বাধ্য ছিল।
আহারে তাহার কোন বাচ-বিচার ছিল না—যা পেত তাই থেড,
কিন্তু রাগলে বেজায় মারধর করত।" হরি মহারাজ পরবর্তী জীবনে শীয়
বাল্যকথাপ্রসঙ্গে সন্থাসী সেবককে বলিয়াছিলেন, "ছেলেবেলাতেই মার
শরীরভ্যাগ হয়ে গিয়েছিল। সেইজন্ত বড় বৌদির কাছেই মান্ত্র্য
হয়েছিলুম। তথন মাত্র তিন বৎসর বয়স। সর্বদাই তাঁর সঙ্গে শক্ষে

## স্বামী তুরীয়ানন্দ

নেওটো ছিল্ম। বড় বৌদিও আমায় খুব ক্ষেত্ যত্ন করতেন, মার মড মাহ্য করেছিলেন। সাধু হয়ে গেলেও তাঁর জন্ম চিন্তা ছিল। তাঁর শরীর না যাওয়া পর্যন্ত চিন্তিত ছিলুম। তাঁর দেহত্যাগের পর নিশ্চিন্ত হলুম।"

হরিনাথ অপেক্ষা মহেন্দ্রনাথ বিশ ও উপেক্সনাথ দশ বংসরের বড় ছিলেন। উপেক্সনাথ মেডিকেল কলেজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডাক্তারী করিয়া সংসার চালাইতেন। তুই দাদাই কনিষ্ঠ লাতা হরিনাথকে খুব ভালবাসিতেন। কিছু বড় হইয়া হরিনাথ শাস্ত্রপাঠ ও ধর্মচর্চাদি করিতেন বলিয়া উভয়ে তাঁহাকে শ্রন্ধার চোথে দেখিতেন। পাড়ার প্রাচীনরা অনেক সময় তাঁহার বিরুদ্ধে দাদাদের কাছে বলিতেন, "ছেলেটা কি করছে তা তোমরা দেখ না। এ রক্ম করে কাল কাটান তার ভাল নয়।" প্রতিবেশীদের কাছে ছোট ভাইয়ের এইরপ নিন্দা ভানিয়া তাঁহারা উত্তর দিতেন, "কেন, ব্রাহ্মণের যা কর্তব্য, এতো তাই করছে।" দাদারা এইভাবে প্রতিবেশীদের ব্রাইয়া দিতেন এবং বরাবর হরিনাথের পক্ষই লইতেন।

কষ্লিয়াটোলা বাংলা স্থলে পড়িতে পড়িতে হরি ক্রমে ছাদশবর্ষে
পদার্পণ করিলে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। কিন্তু মাডার মৃত্যুর ক্রায়
ইহা আকস্মিক ঘটে নাই। এক বংসর পূর্বে চন্দ্রনাথ স্বীয় মৃত্যুর
সময় নির্ণয় করিয়াছিলেন। দিনে দিনে অস্তিম সময় সয়িকট হইল।
চন্দ্রনাথ নিজের নাড়ী পরীক্ষা করিয়া পান্ধী আনাইবার আদেশ দিয়া
ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, প্রকাণ ও আত্মীয়বন্ধুগণ তাহা বহিবে।
গলাযাত্রী রুদ্ধের গৃহ হইতে গলাভিম্থে যাত্রাকালে হরিনাথ অধীর
হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। রোক্রতমান পুত্রের প্রতি পিতার দৃষ্টি
আকর্ষণ করিয়া জ্যেষ্ঠা কক্সা বলিলেন, "হরি কাঁদছে, ওকে একটু

সাস্থনা দিন।" পরলোক্যাত্রী বৃদ্ধ উত্তর দিলেন, "হরিকে আর কি বলব! হরি জগতের, জগৎ হরির।" মৃম্বুর নিস্তেজ নয়নে তথন মহানিস্রার ঘোর আসিতেছিল। কিন্তু মৃহুর্তের জন্ম যেন বৃদ্ধের অন্তশ্বকৃতে পুত্রের ভবিশ্বং জীবনচিত্র প্রকটিত হইল। চন্দ্রনাথের বয়স তথন প্রায় সত্তর বংসর।

ছেলেবেলায় হরিনাথ প্রবীণদের কথা সাধ্যামুসারে মানিভেন। একটু বড় হইয়া তিনি পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে খুব মিশিভেন এবং ভাহাদের দলের সর্দার হইয়া উঠিয়াছিলেন। ব্লোজ আথড়ায় যাইয়া কুন্ডি করিভেন এবং ডন ও বৈঠক দিতেন। তিনি একদঙ্গে একশত ডন এবং পাঁচশত বৈঠক দিতে পারিতেন। নিয়মিত শরীর চচার ফলে তাহার শরীর দবল ও স্থপুষ্ট হইয়াছিল। ছেলেবেলা হইতে তাঁহার মনের গঠন এরূপ ছিল যে যাহা ধরিতেন তাহা চরম করিয়া ছাড়িতেন। অল্লম্বল্ল করা তাহার ধাতে ছিল না, সব বেশী বেশী করা চাই। অন্ত সব বিষয় যেমন ব্যায়ামও তেমনি বেশী করিয়া করিতেন। সঙ্গীরা বলিত, "অত বেশী করিস নি। বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছিস্। শেষে মরে যাবি।" ইহা শুনিয়া হরিনাথ বিজ্ঞাপ করিয়া উত্তর দিতেন, "যা যা, তোরাই বেঁচে থাকবি, আর আমি একা মরে যাব।" ধর্ম-সাধনায়ও তাঁহার অহ্বরূপ অহ্বরাগ ছিল। বাল্য হইডেই তাঁহার জীবনে ধর্মভাবের বীজ অঙ্কুরিত হয়। উপনয়নের পরে বালব্রন্ধচারী হরিনাথ গায়ত্রীজ্ঞপ ও সন্ধ্যা-বন্দনায় দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত মগ্ন হইতেন। তিনি প্রত্যহ তিনবার গদাল্লান, স্বপাক হবিয়ার ভোজন এবং কঠোর

<sup>›</sup> পিতার মৃত্যুকালে হরিনাধের বরস সথকে মতভেদ আছে। গ্রীদেবেল্রনাথ বহু
মহাশর পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধে বে মত ব্যক্ত করিয়াছেন, আমরা এখানে তাহারই অপুসরণ করিলাম।

## স্বামী তুরীয়ানন্দ

ব্রহ্ম বর্ষ পালন করিতেন। বাল্যকাল হইতে কঠোরতাই তাঁহার ভাল লাগিত। রাত্রে একখানি কম্বলের উপর নিজ্রা যাইতেন এবং ভোর চারটার সময় উঠিয়া বাগবাজারে বিচালির ঘাটে গলাম্বান করিতেন। কোন কোন দিন জ্যোৎস্বায় বা অন্ধকারে রাত্রি ব্ঝিতে না পারিয়া রাত ত্ইটা-তিনটার সময় উঠিয়া গলাম্বানে যাইতেন। ঘড়ি না থাকায় আন্দাজেই সময় ঠিক করিতে হইত।

হরিনাথ পরে খ্রীষ্টান শিক্ষালয় জেনারেল এসেম্ব্লিতে অধ্যয়ন করিতেন। বাইবেলপাঠ এই বিভালয়ের অক্সতম নিয়ম ছিল। কিন্তু বাইবেল ক্লাশ প্রায়ই ছাত্রশৃন্ত থাকিত। এমন অনেক দিন হইয়াছে, স্বহন্তে নিত্য-অস্কৃতিত নারায়ণসেবা সমাপনান্তে বিভালয়ে গিয়া হরিনাথ ছাত্রশৃন্ত বাইবেল ক্লাশে একাকী পরম শ্রদ্ধাসহকারে বাইবেল অধ্যয়ন করিয়াছেন। এই ধর্মনিষ্ঠ ছাত্রের উপর অধ্যাপকগণ অতিশয় প্রসন্ধ ছিলেন। কিন্তু হরিনাথ বিশ্ববিভালয়ের প্রবেশদার অবধি অগ্রসর হইয়া হঠাৎ পিছাইয়া আদিলেন। লোকে প্রশ্ন করিত, "এন্ট্রান্সটি দিলে না কেন হে?" হরিনাথ মৃত্ হাসিয়া উত্তর দিতেন, "কি হবে পালের সম্মান নিয়ে?" তিনি বালাকাল হইতেই সম্মান বা স্থেবর প্রার্থী বা প্রয়াসী ছিলেন না। প্রতিবাসী নটকবি গিরিশচন্ত্রকে ভিনি বলিয়াছিলেন, "স্থ্য নিয়ে কি হবে, গিরিশ দাদা?" অর্থকরী ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করিতে অস্কৃক্ষ হইলে ভিনি উত্তর দিতেন, "কি হবে ইংরেজী গড়ে?"

বয়সের সজে একদিকে সংস্কৃত শিক্ষার অমুরাগ যেমন বাড়িতে লাগিল, অক্তদিকে ধর্মাচারও তেমনি কঠোর হইতে কঠোরতর হইয়া উঠিল। জ্বপ, তপ ও শাস্ত্রচর্চায় দিবসের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত। দীর্ঘকেশ ধারণ, কঠিন শ্যায় শ্যুন এবং

#### বাল্যকথা

স্থপাক হবিক্যারগ্রহণ—তাহাও আবার পঞ্চগ্রাসমাত্র। কৌতৃহল প্রশ্ন করে, "মাত্র পাঁচটি গ্রাস থাও কেন ?" নিষ্ঠা উত্তর দেয়, "পাঁচটি গ্রাস পঞ্চভূতের জক্তা।" এই সময়ে হরিনাথের প্রিয়তম স্থলদ এবং অস্কর্ষণ সন্ধী ছিলেন গলাধর, যিনি পরে রামক্বন্ধ সংঘে "স্বামী অথগুননদ" নামে স্থপরিচিত। তুই বন্ধুতে মিলিয়া সারাদিন শাস্ত্রচর্চা, আলোচনা ও বিচার করিতেন। হরিনাথ একদা গলাধরকে এই শ্লোক ভৃটি বলিয়াছিলেন—

হরীতকীং ভূজা, রাজন্ মাতেব হিতকারিণী। কদাচিৎ কুপিতা মাতা নোদরস্থা হরীতকী॥ হরিং হরীতকীং চৈব গায়ত্রীং জাহুবীজ্ঞলং। অন্তর্মলবিনাশায় স্মরেৎ ভক্ষেৎ জপেৎ পিবেৎ॥

—হে বাজন্, মাতার মত উপকারিণী হরীতকী খাও। মাতাও কখন কখন কুপিতা হন, কিন্তু উদরত্বা হরীতকী কদাপি অনিষ্টকারিণী হয় না। মনের ময়লা দূর করিবার জন্ম হরিম্মরণ, হরীতকী ভক্ষণ, গায়ত্রী অপ ও গঙ্গাজল পান কর্ত্ব্য।"

ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীত হয়, তথন হরিনাথের মনোভাব কিরূপ ছিল। গৃহাগত প্রতিবাসী ও প্রতিবাসিনীগণ সত্যত্রত, ত্রন্ধচর্যপরায়ণ, তরুণ হরিনাথের ধর্মনিষ্ঠা, শান্তাহ্বাগ ও আনন্দোজ্জল মুখজুবি দর্শনে শ্রন্ধাপূর্ণ নয়নে চাহিয়া থাকিতেন। যথন হরিনাথের বয়স ৮/১০ বংসর তথন বাল্যবন্ধু গঙ্গাধরকে বলিয়াছিলেন, "বিঘে করবো না।" ভবিশ্বং জীবনের পূর্বাভাস বাল্যেই প্রতিভাত হইয়াছিল।

একদিন অতি প্রত্যুবে গলামানে গিয়াছেন। মানার্থ একগলা বলে নামিয়া পড়িলেন। স্ফীণ ব্যোৎসালোকে দেখিলেন, একটি ধড়ের তাল ভাগিয়া মাগিতেছে। ভাবিলেন, বোধহয় নৌকা হইতে

## चामी जुदीशानम

বিচালি পড়িয়া ভাসিয়া ষাইতেছে। সেটা ষথন কাছে আসিল তথন ভিনি দেখিলেন, সেটা একটা কুমীর, থড়ের তাল নয়। তথন একটা চীৎকার উঠিল—কুমীর, কুমীর। কুমীরটা আন্তে আন্তে তাঁহার দিকে ভাসিয়া আসিতেছিল। তৎক্ষণাৎ তিনি জল হইতে উঠিয়া পড়িবার চেষ্টা করিলেন। একগলা দল হইতে এক হাঁটু জলে যথন আসিলেন, তথন তাঁহার বেদান্তবোধ জাগিয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন, এই বুঝি আমার বেদাস্ত পড়া এবং 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিধ্যা' বলা। তিনি পুনরায় একগলা জলে নামিয়া স্থিরভাবে বিচার করিতে লাগিলেন, "আমি তো শুদ্ধবৃদ্ধ আত্মা। আমার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই। আমি দেহ, মন বা বৃদ্ধি নই। তবে আমি মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করিব কেন ?" তিনি বিচারপরায়ণ এবং আত্মভাবস্থ হইয়া নির্ভয়ে গঙ্গাব্দলে রহিলেন। তীরস্থ ব্যক্তিরা হরিনাথকে মৃত্যুর সম্মুখীন দেখিয়া তাঁহাকে তীরে উঠিবার জন্ম বারংবার উচ্চৈ:ম্বরে ডাকিতে লাগিলেন। তীব্র চীৎকারে কুমীরটা অন্তদিকে চলিয়া গেল। হরিনাথ ধীরে গঙ্গাভীরে উঠিয়া আসিলেন।

শবৎচক্র ঘোষ নামক এক প্রতিবাদী যুবক এই দময়ে হরিনাথের একান্ত প্রিয়াপাত্র ছিলেন। কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্থার রমেশচক্র মিত্রের জন্মভূমি রাজারহাট বিফুপুর গ্রাম শবতের জন্মন্থান এবং স্থামী নিরঞ্জনানন্দ তাঁহার নিকট জ্ঞাতি। শবং বলেন, "কবিবর স্থরেজ্রনাথ মজুমদারের 'মহিলাকাব্য' এবং ভক্তশ্রেষ্ঠ তুলদীন্দাসের দোঁহাবলী হরিনাথের কণ্ঠন্থ ছিল। সন্ধ্যাসমাগ্যে মলয়ানিলে গন্ধাভীরে বিদিয়া হরিনাথ কথন তুলসাদাসের দোঁহাবলা, কথন বা মহিলাকাব্য হইতে বিশেষতঃ মাতার অংশ শুবকের পর শুবক

১ वीतामकुक्तात्वत्र भिन्न त्यत्वाचाच मक्ष्मणातत्र स्वार्थ वांचा।

#### বাল্যকথা

সাক্রনয়নে অনর্গল আর্তি করিয়া ষাইতেন।" দূরে ওপারে তরুণীর্বে লাল মেঘের কোলে রক্তরবি, আর এপারে তরুণ হরিনাথের ব্রহ্মতেজামণ্ডিত দিব্যভাবোদ্ভাসিত মুখচ্ছবি! সংসারের কঠোর সংঘর্বে সেই তরুণ বয়সের কত মধুময় শ্বতি চিরদিনের জন্ত মন হইতে মুছিয়া গিয়াছে, কিন্তু গঙ্গাতীরের সেই স্বর্গীয় চিত্র শরৎচক্তের মানসপটে মৃত্যুকাল পর্যস্ত উজ্জ্বল প্রভায় ঝলমল করিত।

গঙ্গাভীরের একটি বিপরীত চিত্র হরিনাথের জীবনে দেখা যায়। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, হরিনাথের প্রকৃতি স্বভাবত: শাস্ত হইলেও ক্রোধের উদয়ে উহা অতিশয় উগ্র হইয়া উঠিত। প্রিয়নাথ নামে তাঁহার এক খুল্লতাত ভ্রাত। ছিলেন। হরিনাথ তাঁহাকে 'সেজদা' বলিয়া ভাকিতেন। একদিন গঙ্গাতীর হইতে প্রিয়নাথ বিষয়বদনে বাড়ী ফিরিতেছিলেন। হরিনাথ তাঁহার দ্রিয়মাণ মুখমগুল দেখিয়া क्रिकामा कतिरानन, "कि इरश्रष्ट (मक्षमा १" উত্তরে প্রিয়নাথ বলিলেন, "পোর্টকমিশনারদিগের গঙ্গাভীরবর্তী বেলপথসংক্রাস্থ একজন লোক আমার প্রতি নানা অপভাষা প্রয়োগ করিয়াছে।" হরিনাথ সবিশ্বয়ে সেজদার মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, "অপমান নিয়ে তুমি বাড়ী ঢুক্ছ কি করে? চল, এখনই তাকে শিকা দিতে হবে।" ভ্রাতাকে লইয়া হরিনাথ গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। সেজদা অবমাননাকারীর मिटक व्यक्तिनिर्द्धम कतिरल हतिनाथ मिश्हनारम गर्कन कतिरणन, "আমার সামনে তুমি একে বেশ করে জুতিয়ে দাও। দেখি, কি করে।" প্রিয়নাথ আর বিতীয় অফুরোধের অপেকা করিলেন না। হরিনাথের জবাকৃত্বমবং রক্তচকুর দিকে ভাকাইয়া লোকটি নিরুপার-ভাবে প্রিয়নাথের পাতৃকার প্রহার সহ্ন করিয়া স্বন্ধুত পাপের প্রায়শ্চিত্ত কবিল। হবিনাথ আজীবন অক্সায়ের অপ্রতিকারকে পাপ বলিয়া

## चामी जुड़ीयानन

গণ্য করিতেন। পরবর্তী জীবনে তিনি বলিতেন, "অক্সায়, অবিচার দেখলে তার প্রতিবাদ করা উচিত; নতুবা তাহাতে একরকম সায় দেওয়াই হয়। সাধ্র স্বাধীনচেতা হওয়া দরকার। সে আবার কার বা কিসের ভয় করবে? সত্যের ও ক্সায়ের প্রতি তাহার ঐকাস্তিক নিষ্ঠা চাই।"

সত্যপদ্ধ নিম্পাপ হাদয়ে মৃত্যু গভীর বেধাপাত করে এবং বিবেক বৈরাগ্যের প্রেরণা দেয়। কিশোর হরিনাথ তাঁহার পিতার দেহত্যাগ বচক্ষে দেখিয়া সংসারের নম্বরতা স্বতঃই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। আর একটি প্রিয়জনের বিচ্ছেদ তাঁহাকে কয়েক বৎসর পরে প্রত্যক্ষ করিতে হইয়াছিল। কেদারনাথ নামে পূর্বোক্ত প্রিয়নাথের আর একটি ভাই ছিলেন। তিনি হরিনাথের প্রায় সমবয়সী। বিস্ফিকারোগে হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হয়। হরিনাথ স্থিরদৃষ্টিতে কিয়ৎকাল প্রিয় লাতার মৃথপানে চাহিয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার অন্তঃস্তল হইতে উদ্বেলিত সিন্ধুর স্থগভীর মর্মোচ্ছাদের আয় একমাত্র বাক্য উচ্চারিত হইল, "এই জীবন!" পার্থিব জীবন ঘারে অন্ধকারে ক্যোনাকীর আলোর আয় এই জলিতেছে, এই নিভিতেছে। পদ্দপত্রন্থিত বারিবিন্ধুর আয় চঞ্চল জীবন লইয়া মায়্র্য ইহলোকে স্থায়িত্ব কামনা করে! বায়্পুট ব্রুদের মৃত ক্ষণন্থায়ী জীবন লইয়া মান্রব ভোগোরান্ত হয়। কবি সত্যই গাহিয়াছেন—

জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোপা রবে ?

**वित्रिक्त करव नीत्र, हात्र द्व ! कीवननत्म ?** 

দেহধারী মাত্রই মৃত্যুভয়ে কম্পিত। একমাত্র বৈরাগ্যেই অভয় প্রাথ হওয়া যায়। ভর্তৃহরি সভাই বলিয়াছেন, "ভোগে রোগভয়, কুলে চ্যুভিডয়, বিজে রাজভয়, মানে দৈক্তয়, বলে রিপুভয়, রূপে জরাভয়,

#### বাল্যকথা

শাল্পে বাদিভয়, গুণে ধলভয় এবং দেহে মৃত্যুভয় আছে। পৃথিবীতে দৰ্ববন্ধই ভয়ান্বিত। বৈরাগাই মানবের একমাত্র অভয়ন্থল।" হরিনাথ বৈরাগ্যে আশ্রয় লইলেন।

উক্ত ঘটনার কিছুদিনের মধ্যে চিৎপুরে সর্বমঙ্গলার মন্দিরে এক সাধু মহাত্মার শুভাগমন হয়। হরিনাথ এবং গঙ্গাধর প্রায় নিত্যই তাহার সন্দর্শনে ঘাইতেন। কথিত আছে, এই ত্যাগী বাক্সিদ্ধ সাধ্ যাহাকে যাহা বলিতেন, তাহাই ফলিত। এইজন্ম তাঁহার কাছে লোকের থুব ভিড হইত। কেহ ত্রারোগ্য ব্যাধির কবল হইতে নিষ্কৃতি, কেহ পুত্র, কেহ অর্থ কামনা করিত। বৈরাগ্যবান্ ভক্ষণযুগল সাধুর কাছে বসিয়া বসিয়া নিবোধ নরনারীর এইসব প্রার্থনা **শুনিতে**ন আর মৃত্হাস্ত করিতেন। একদিন সাধু হরিনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বেটা, তুমি আদ যাও, কিছু ত বল না। কি চাও?" হরিনাথ বলিলেন, "সাধনভজন আর ভগবানলাভ চাই।" উত্তর শুনিয়া সাধু উল্লাসে অধীর হইয়া বলিলেন, "বেশ, বেশ। কিন্তু এখন ঘরে থেকে সাধনা কর। সময় হয় নাই, একটু দেরী আছে।" হরিনাথ সাধুবাকা শিরোধার্য করিয়া লইলেন। ইতোমধ্যে বিবাহের সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। কিন্তু যাহারা পাত্র দেখিতে আসিতেন, হরিনাথের মূখে সঞ্জীব বৈরাগ্যের ভাষা শুনিয়া তাঁহারা আর দে-মুখ হইতেন না।

## দিতীয় অধ্যায়

## শ্রীরামককের পুত সঙ্গে

শাস্ত্র সভাই বলেন, সাধনের আগ্রহ আন্তরিক হইলেই অপ্রাথিত-ভাবে গুরুলাভ হয়। হরিনাথের গুরুলাভ হইল অপ্রস্ত্যাশিতভাবে ও অক্তাতদারে। গঙ্গার পৃতধারা সাগরসঙ্গমে মিলিত হইল। শ্রীরাম-কৃষ্ণকে প্রথম দর্শনের কথা স্বামী তুরীয়ানন্দ ঢাকার কোন ভক্তকে পুরীধাম হইতে ১৯১৭ খ্রী: ১৯শে সেপ্টেম্বর নিয়োক্ত পত্রে ও এইরূপে সংক্ষেপে লিখিয়াছিলেন—

"আমি বাগবাজারে প্রীযুক্ত দীননাথ বস্তুর বাটাতে প্রথম ঠাকুরকে দর্শন করিয়াছিলাম। সে বছদিনের কথা। তথন অধিকাংশ সময় তিনি সমাধিস্থ থাকিতেন, সবে কেশব বাবুর সহিত ঠাকুরের পরিচয় হইয়াছে। দীননাথ বস্তুর জাতা কালীনাথ বস্তু কেশব বাবুর অস্কুচর ছিলেন। তিনি ঠাকুরকে দেখিয়া মৃগ্ধ হন এবং আপনার জ্যেষ্ঠকে অস্থরোধ করিয়া ঠাকুরকে তাঁহার গৃহে আবাহন করেন। আমরা তথন বালক, তের-চৌদ্দ বংসরের হইব। পরমহংস আসিবেন—এই কথা পল্লীতে রাষ্ট্র হইলে দর্শনার্থ আমরা তথায় সমবেত হইয়াছিলাম। দেখিলাম, একথানি ভাড়াটিয়া গাড়ীতে করিয়া তৃইজন প্রকৃষ খারে উপস্থিত হইলে সকলেই 'পরমহংস আসিয়ছেন', 'পরমহংস আসিয়ছেন' বলিয়া সেইদিকে আরুদ্ধ হইল। প্রথমে একজন অবতরণ করিলেন, বেশ হাইপুই বপু, কপালে সিন্দুরের ফোঁটা, দক্ষিণ হস্তের বাছতে স্থবর্ণ করচ এবং দেখিলেই খুব বলশালী ও কর্মঠ বলিয়া মনে হয়।

উছোগন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত 'স্বামী তুরীয়ানলের পঞাবলী'তে স্বাছে।

## শ্ৰীবামককের পৃত সঙ্গে

তিনি নামিয়া একজনকে গাড়ী হইতে নামাইতে লাগিলেন। ইনি
দেখিতে অত্যন্ত কুল। গায়ে একটি পিরাণ, পরিহিত বস্ত্র কোমরে
বাধা। এক পা গাড়ীর পাদানে ও অক্ত পা গাড়ীর মধ্যে রহিয়াছে।
একেবারে সংজ্ঞাহীন। বাধ হইতেছে যেন মহামাতালকে ধরিয়া
নামাইতেছে! যথন নামিলেন দেখিলাম, কি এক অপূর্ব জ্যোতিঃ
ম্থমগুলে বিরাজ করিতেছে। মনে হইল, শাস্ত্রে যে ভকদেবের কথা
ভনিয়াছি উনি কি সেই ভকদেব ? ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে উপরে
লইয়া যাইলে কিঞ্চিৎ সংজ্ঞা পাইয়া দেওয়ালে বৃহৎ কালীমূর্তি দেখিতে
পাইয়া প্রণাম করিলেন এবং একটি মনোম্য়্রুকর সংগীতে উপস্থিত
সকলের মনে এক অপূর্ব ভক্তিভাব ও সমন্বয়ের স্রোত প্রবাহিত করিয়া
দিলেন। গানটি কালী ও ক্ষেব্র একজ্ম্যুচক। যথা—

যশোদা নাচাত তোরে বলে নীলমণি। সে রূপ লুকালে কোথা করালবদনী খ্যামা॥

( একবার নাচ গো খ্যামা ) ( অসি ফেলে বাঁশী লয়ে )

( म्ख्याना एक्टन वनमाना निष्य ) ( निव वनदाम ८ हाक )

( তেমনি তেমনি তেমনি করে নাচ গো খ্যামা )

( একবার বাজা গো মা, তোর মোহন বেণু )

( ষে বেণুর রবে গোপীর মন ভূলিত )

(যে বেণুরবে ধেম ফিরাভিস্) (যে বেণুরবে ষমুনা উদ্ধান বয়)॥ গগনে বেলা বাড়িভ, রাণীর মন ব্যাকুল হভো,

বলে, 'ধর, ধর, ধর, ধররে গোপাল, ক্ষীর সর ননী'। এলায়ে চাঁচর কেশ, রাণী বেঁধে দিত বেণী॥

শ্রীদামের সঙ্গে, নাচিতে ত্রিভঙ্গে, (গো মা),

১ ইনি ঠাকুরের ভাগিনের হুগররাম মুখোপাধ্যায়।

### यामी जुदीयानम

( আবার ) ভাথৈয়া ভাথেয়া তাভা থৈয়া থৈয়া, বাজিত নৃপুর-ধ্বনি। ভনতে পেয়ে আস্ত ধেয়ে, যত ব্রজের রমণী ( গো মা )।

"এই গানের দ্বারা লোকের মনে কি যে এক অপূর্ব ভাবের উদয় হইল, ভাহা বর্ণনাতীত। তারপর অনেক পরমার্থপ্রসঙ্গ হইয়াছিল। তিনি আরও একবার দীননাথের বাড়ীতে আদিয়াছিলেন। পরে আবার তৃই-তিন বংসর অস্তে আমি তাঁহাকে দক্ষিণেশরে তাঁহার ঘরে দর্শন করিয়াছিলাম।" শ্রীরামরুক্ষের দেই ভাবভোলা মৃতি, ঈশ্বপ্রেমে মাতোয়ারা ভাব, জগন্মাতার নাম করিতে করিতে মৃত্যু ছি: সমাধি হরিনাথের চক্ষে এক অভিনব ভাবরাজ্যের দার উন্মুক্ত করিল। পূর্বোক্ত শরৎচক্র বলেন, "এই সময়ে গঙ্গাতীরে সাদ্ধ্যবাসরে হরিনাথ প্রায়ই গাহিতেন—

আমায় দে মা পাগল করে। আর কাজ নেই জ্ঞানবিচারে॥"

হরিনাথের আকুল কণ্ঠস্বর, ভক্তিপ্রতভাব শরৎচন্দ্রের কর্ণে মধু বর্ষণ করিত।

হরিনাথ শ্রীরামক্রফের প্রথম দর্শনলাভ করেন সম্ভবতঃ ১৮৭৫-१৬ খ্রীষ্টামে। ইহার ত্ই-তিন বৎসর পরে অহুমান ১৮৭৮-१৯ খ্রীঃ দ্বিতীয় দর্শন হয় দক্ষিণেশরে। শিদ্রই তিনি ঠাকুরের প্রতি অমুরক্ত হন এবং ঘন ঘন তাঁহার কাছে যাইতে আরম্ভ করেন। ছুটির দিনগুলিতে ঠাকুরের নিকট অধিক লোকসমাগম হইত। সেইজন্ম ঠাকুর তাঁহাকে ছুটির দিন বাতীত অন্থান্ত দিনে আসিতে বলেন। এইরূপে হরিনাথ ঠাকুরের সহিত স্বাধীন ও ঘনিষ্ঠভাবে কথাবার্তা বলিবার ও মিশিবার স্থবর্ণ স্থান্থা পাইলেন। অবৈত বেদান্তের গ্রন্থ বামগীতা' যুবক হরিনাথের প্রিয় পুশুক জানিয়া ঠাকুর চমৎকৃত হইলেন। একদিন

## শ্রীরামকুষ্ণের পৃত সঙ্গে

কথাপ্রসঙ্গে হরিনাথ ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, য়খন আমি এখানে আসি অভিশয় উদ্দীপনা পাই। কিন্তু কলিকাভার ফিরিয়া গেলে সে উদ্দীপনা আর থাকে না কেন ?" ভরুণ শিয়ের প্রাণস্পর্শী প্রশ্নে গুরু উত্তর দিলেন, "ভা কিরূপে হতে পারে ? ভূমি হরিদাস, হরির দাস। ভোমার পক্ষে ঈশ্বরকে ভূলে থাকা কি সম্ভব ?" হরিনাথ বাধা দিয়া বলিলেন, "আমি ভো তা ব্রুভে পারি না।" ভাহাতে ঠাকুর প্রভাতর দিলেন, "কোন বস্তর বা বিষয়ের সভাতা কারও জানা বা না-জানার উপর নির্ভর করে না। ভূমি জান আর নাই জান, ভূমি হরির সেবক, হরির ভক্ত।"

শুক্ত-শিশ্বের সম্বন্ধ ক্রমশঃ প্রগাঢ় ও ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল। ব্রহ্মচর্বব্রতী শিশ্ব গুরুকে একদিন জিজ্ঞাদা করিলেন, "মশায়, কামটা একেবারে যায় কিরুপে ?" উত্তর শুনিয়া গুরু শুনিগু । ঠাকুর বলিলেন, "যাবে কেন রে ? মোড় ফিরিয়ে দেনা ?" শিশ্ব ঠাকুরের সরল উপদেশে নৃতন আলোক পাইলেন। কামজ্যের চেষ্টা না করিয়া মনকে ঈশ্বনচিন্তায় মগ্র করিলেই সাধক এই রিপুর আক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষাকরিতে পারেন। ঠাকুরের নিকট হরিনাথ একাল্ডে অল্রের অগোচরে যাইয়া সাধন ভজনের উপদেশ লিভেন। ঠাকুরও ভাহাকে সাধনবহুত্তার কথা বলিভেন ও ভাহার সেবা লইভেন। কাহার সহিত কিরুপভাবে মিশিতে হয়, ইত্যাদি ব্যবহারিক বিষয়েও ঠাকুর ভাহাকে শিক্ষা দিতেন।

ঠাকুর একদিন বলিয়াছিলেন, "হরিকে জিজ্ঞাসা করলাম। সেও বলে, 'মেয়ে মাজ্যের দিকে মন নাই।' "হরিনাথ বাল্যকাল হইতে আপনাকে নারীদের সংস্তব হইতে মৃক্ত রাখিতে সচেষ্ট ছিলেন।

## यामी जूबीयानन

সেইবর্ত মাতৃত্ব্য ভাতৃত্বায়ার হতেও আহার করিতে কুরিত হইতেন। একদিন উক্ত বিষয়ে ঠাকুর তাহাকে জিঞালা করায়, তিনি বলিলেন, "উ:! আমি তাদের হাওয়া দহু করতে পারি না!" তিরস্কারস্চক বাক্যে ঠাকুর উত্তর দিলেন, "তুই বোকার মত কথা বলছিস্! নারীদের অবজ্ঞার চোখে দেখার কারণ কি ? ভারা জগন্মাভার মানবীমৃতি। তাদের জননীর মত দেখবি ও শ্রন্ধা করবি। তাদের প্রভাব হতে মৃক্ত হবার এই একমাত্র উপায়। যতই ভাদের অবজ্ঞা করবি ততই তাদের ফাঁদে পড়বি।" ঠাকুরের এই জ্ঞলম্ভ উপদেশ হরিনাথের মর্ম স্পর্শ করিল এবং নারীর প্রতি তাঁহার ভ্রান্ত ধারণার আমৃল পরিবর্তন ঘটিল। মৃক্তিকামী শিশুকে গুরু ধ্যান করিবার এক বিশিষ্ট প্রণালী শিক্ষা দেন—গভীর (মধ্যরাত্ত্রে) বন্তাদি সর্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহাকে ধ্যান করিতে বলেন। ঠাকুর ছিলেন উত্তম গুরু। তিনি কেবল উপদেশ দিয়া ক্ষান্ত হইতেন না। তিনি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতেন, শিশ্ব তাহার উপদেশ অমুধায়ী চলিতেছে কিনা। উক্ত উপদেশ দানের কিছুদিন পরেই ঠাকুর একদিন হরিনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে গ্রাংটো হয়ে ধ্যান করিস্ তো?" সাধনরত শিষ্য উত্তর দিলেন, "আজে হা।" গুরু—"কেমন বোধ হয় ?" শিষ্য "যেন সমস্ত বন্ধন চলে যায়।" গুরু—"হাঁ, এরূপ ধ্যান করবি, খুব উপকার পাবি।"

হরিনাথ তথন খুব বেদান্তের চর্চা করিতেন। এই সময় শিক্সকে অমুক্ল সাধনে উৎসাহিত করিবার জন্ম ঠাকুর তাহাকে বলিয়াছিলেন, "মন মুথ এক করাই হচ্ছে আসল সাধন। জগৎ মিথ্যা মুথে বললে কি হবে? ঐ নবেন ও-কথা বলতে পারে। ও যদি জগৎ মিথ্যা বলে তার কাছে জগৎ মিথা৷ হয়ে যায়। ও যদি কাঁটা গাছে হাত

### শ্রীরামক্লফের পূত সঙ্গে

দিয়ে বলে, 'কাঁটা নেই,' ওর কাছে কাঁটা 'নেই' হয়ে যায়। ভোরা কাঁটায় হাত দে ত, কাঁটা অমনি হাতে পাঁট করে ফুটবে।"

चामो मात्रमानन वरमन, "इतिनाथ এक ममरम द्यमान्ड विरमय মনোনিবেশ করেন। ঠাকুর তথন বর্তমান এবং উহার আকুমার ব্রহ্মচর্ব্য, ভক্তি, নিষ্ঠা প্রভৃতির জন্ম উহাকে বিশেষ ভালবাসিতেন। বেদাস্কচর্চা ও ধ্যান-ভল্নাদিতে নিবিষ্ট হইয়া হরিনাথ পূর্বে পূর্বে ধেমন ঠাকুরের নিকট ঘন ঘন যাভায়াত করিতেন দেরপ কিছু দিন করেন নাই, বা করিতে পারেন নাই। ইহা কিন্তু ঠাকুরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। হরিনাথের দক্ষে যাতায়াত করিত এমন এক ব্যক্তিকে দক্ষিণেখরে একাকী দেখিয়া ঠাকুর তাহাকে জিজ্ঞানা করিলেন, কিরে তুই যে একলা, সে আদে নি ?' জিজ্ঞাদিত ব্যক্তি বলিল, 'দে মশাই, আৰুকাল থুব বেদাস্তচর্চায় মন দিয়েছে। রাতদিন পাঠ, বিচার, তর্ক নিয়ে আছে। তাই বোধ হয়, সময় নষ্ট হবে বলে আসে নি।' ঠাকুর শুনিয়া আর কিছু বলিলেন না। উহার কিছুদিন পরেই হরিনাথ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করিতে আদিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই ঠাকুর বলিলেন, 'কিগো, তুমি নাকি আজকাল খুব বেদাস্তবিচার করছ ? তা বেশ, বেশ। তা বিচার তো খালি এই গো—ব্রহ্ম সত্য, জগং মিথা। না আর কিছু ?' হরিনাথ—'আজা হা। আর কি ?' হরিনাথ বলেন, বাস্তবিকই ঠাকুর সেদিন ঐ কয়টি কথায় বেদান্ত সম্বন্ধে তাঁহার চক্ যেন সম্পূর্ণ খুলিয়া দিয়াছিলেন। কথাগুলি শুনিয়া তিনি বিস্মিত रहेशा ভাবিয়াছিলেন, এই কয়টি কথা হৃদয়ে ধারণা হইলে বেদাস্তের नकम कथाई वृंबा इहेम।" >

ঠাকুর হরিনাথকে সঙ্গে লইয়া পঞ্চবটীতলায় বেড়াইতে বেড়াইতে ১ স্বামী সারদানশ-প্রণীত 'শ্রীশীরামনুক্লীলাপ্রসঙ্গ', আ ভাগ, ৭৫—৭৬ পৃষ্ঠা

# चाशी जूतीशानन

আরও বলিলেন, "শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন। 'ব্রহ্ম সভ্য, জগৎ মিথ্যা'— আগে শুনলে। তারপর মনন—বিচার করে মনে মনে পাকা করলে। তারপর নিদিধ্যাসন--মিথ্যা বস্তু জগ্ব হতে মন তুলে নিয়ে সম্বস্তু ব্রন্দের ধ্যানে লাগালে। কিন্তু তা না করে ভনলুম, ব্রালুম, কিন্তু যেটা মিখ্যা দেটাকে ছাড়তে চেষ্টা করলুম না; ভাহলে কি হবে? **দেটা** হচ্ছে সংসারীদের জ্ঞানের মত। ওরকম জ্ঞানে বস্তুলাভ হয় না। ধারণা চাই, ভ্যাগ চাই, ভবে হবে। ভা না হলে মুখে বলছ বটে 'কাঁটা নেই, থোচা নেই।' কিন্তু ষেই হাত দিয়েছ অমনি পাঁট করে কাঁটা ফুটেছে, আর উ: করে উঠেছ। মুখে বলছ, 'জগৎ নেই, অ-সৎ, একমাত্র ব্রহ্মই আছেন' ইত্যাদি। কিন্তু যেই জগতের রূপর্যাদি সামনে এল অমনি দেগুলো সভ্য বলে জ্ঞান হল আর বন্ধনে পড়লে! একবার পঞ্বটীতে এক সাধু এল। সে লোকজনের সঙ্গে খুব বেদাস্ত-টেদাস্ত বলে। তারপর একদিন শুনলুম, একটা মাগীর সঙ্গে নটঘট হয়েছে। ভারপর ওদিকে শৌচে গিয়েছি। দেখি, সে বদে আছে। বললুম, তুমি এত বেদান্ত-টেদান্ত বল, আবার এসব কি? সে বললে, 'ভাভে কি ? আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি তাতে দোষ নেই। যখন জগৎটাই তিন কালে মিথ্যা হলে। তথন ঐটেই কি সত্য হবে ? ওটাও মিথ্যা।' আমি শুনে বিরক্ত হয়ে বললুম, 'ভোর অমন বেদাস্তক্তানে আমি মৃতে पिरे।' अनव क्ष्म्क नः नात्री विषयकानीत कान। अ-कान कानरे नय।" সেদিন হরিনাথের সঙ্গে ঠাকুরের এই পর্যন্ত কথাই হইল। ইভ:পূর্বে হরিনাথের ধারণা ছিল উপনিষদ, পঞ্চদশী ইত্যাদি নানা জটিল গ্রন্থ না পড়িলে, সাংখ্য-স্থায়াদি দর্শনে ব্যুৎপত্তি না হইলে বেদাভ কথন बुका बाहेरव ना এবং भृक्तिनाच समृत्रभताहक शाकिरव। ठाकूरत्रत সেদিনকার কথাতেই হরিনাথ বুঝিলেন, বেদান্তের যত কিছু বিচার

### গ্রীরামক্ষের পৃত সংক

সব ঐ ধারণাটি হদয়ে দৃঢ় করিবার জন্য। বহু দর্শনশাস্ত্র ও বিচারগ্রন্থ
পড়িয়া যদি কাহারও মনে ব্রন্ধের সত্যন্ধ ও জগতের মিধ্যান্থ অমুভূত
না হয় তবে ঐসকল পড়া না-পড়া উভয়ই সমান। হরিনাথ সেদিন
ঠাকুরের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্বক কলিকাভায় ফিরিবার পথে স্থির
সংকল্প করিলেন, তথন হইতে শাস্ত্রপাঠাদি অপেক্ষা সাধনভজনে অধিক
মনোনিবেশ করিবেন। সংকল্প অনভিবিলম্বেই কার্যে পরিণত হইল।
হরিনাথ সাধনসাগরে ঝাঁপ দিলেন।

উক্ত ঘটনার কিছুকাল পরে ঠাকুর একদিন বাগবাজারে বলরাম বস্থুর বাটীতে পদার্পণ করিলেন। তাঁহার আগমন-সংবাদ পাইয়া বাগবান্ধার অঞ্চলের গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি ভক্তগণ অনেকে উপস্থিত इटेलन। इतिनाथित गृह चि निकर्षेटे हिन। चामनश्रहणास्ड ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে ছেলেটি (হরি) কোথা গা? তাকে একবার ডাক না।" জনৈক প্রতিবেশী যুবক যাইয়া তৎক্ষণাৎ হরিনাথকে ডাকিয়া আনিলেন। বলরাম বস্থর বাটীর দ্বিতলস্থ প্রশস্ত বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়াই হরিনাথ ভক্তমগুলী-পরিবৃত ঠাকুরকে দর্শন করিলেন এবং তাঁহাকে প্রণামপূর্বক নিকটেই একপার্মে বসিলেন। ঠাকুরও তাঁহাকে সহাস্তে কুশলপ্রশ্নমাত্র করিয়াই দ্বরত্বপা সহন্ধে বলিতে লাগিলেন। ঠাকুরের ত্-একটি কথার ভাবেই হরিনাথ ব্ঝিতে পারিলেন, তিনি উপস্থিত সকলকে বুঝাইতেছেন—জ্ঞান বল, ভক্তি বল, দর্শন বল, কিছুই ঈশ্বরম্বপা ভিন্ন হইবার নহে। শুনিতে শুনিতে তাঁহার মনে হইতে লাগিল, ঠাকুর তাঁহার মনের ভূল ধারণাটি দূর করিবার অন্তই উক্ত প্রসঙ্গ তুলিয়াছেন। তাঁহার মনে হইল, ঠাকুর ঐ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিতেছেন সব তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া।

ठाकूत वनिलन, "कि कान! कामकाधनरक ठिक ठिक मिथा। वरन

### স্বামী তুরীয়ানন্দ

বোধ হওয়া, জগৎটা তিন কালেই অ-সং বলে ঠিক ঠিক মনে প্রাণে ধারণা হওয়া কি কম কথা? তাঁর দেখা না হলে কি হয়? তিনি কপা করে ঐরপ ধারণা যদি করিয়ে দেন তো হয়। নইলে মাহ্র্যু নিজে দাধন করে সেটা কি ধারণা করতে পারে? তার কডটুকু শক্তি? সেই শক্তি দিয়ে দে কডটুকু চেষ্টা করতে পারে?" এইরূপে ঈশ্বরক্রপার কথা বলিতে বলিতে ঠাকুরের সমাধি হইল। কিছুক্ষণ পরে অর্ধবাহ্রদশা প্রাপ্ত হইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "একটা ঠিক করতে পারে না, আবার আর একটা চায়!" ইহা বলিয়াই তিনি ভাবাবিষ্ট অবস্থায়

"ওরে কুশীলব, করিস্ কি গৌরব ধরা না দিলে কি পারিস্ ধরিতে ?"

কুশীলব যথন মহাবীরকে বাঁধিয়াছিলেন তথন মহাবীর এই গান গাহিয়া-ছিলেন। এই গানটি গাহিতে গাহিতে ঠাকুরের ত্বই চক্ষে এত প্রেমাশ্রু বহিতে লাগিল যে, বিছানার চাদরের থানিকটা ভিজিয়া গেল! হরিনাথও অপূর্ব ভক্তিভাবে দ্রবীভূত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে উভয়ে প্রকৃতিস্থ হইলেন। হরিনাথ বলেন, "সে শিক্ষা চিরকাল আমার হৃদয়ে অন্ধিত হইয়া রহিয়াছে! সেইদিন হইতেই ব্রিলাম, ঈশরের রূপা ভিন্ন কিছুই হইবার নহে।" তথন কঠোপনিষদের এই শ্লোকটি (১৷২৷২৩) তাঁহার মনে পড়িল—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো, ন মেধয়া ন বছনা শ্রুতেন।

যমেবৈষ বুণুতে তেন লভ্যন্তশ্রেষ আত্মা বিবুণুতে তন্ং স্বাম্ ॥ २,

১ শারপাঠ, বা মেধাশক্তি বা বহু শান্তপ্রবণ ছারা জাত্মাকে লাভ করা বার না।
এই জাত্মা বাহাকে জনুগ্রহ করেন তিনিই ইহাকে প্রাপ্ত হন, তাহার নিকট এই জাত্মা
বীর স্বরূপ বাক্ত করেন।

### শ্রীরামক্ষের পৃত সঙ্গে

জীবসুজিলাভের বাসনা হরি মহারাজের মনে বাল্যকাল হইতেই জাগ্রত ছিল। তিনি আজন্ম মুমুক্ষ্ ছিলেন। ১৯১৬ খ্রী: ৮ই জুলাই তারিখে আলমোড়া রামক্বফ কুটীর হইতে একখানি পত্রে তিনি কোন ভক্তকে এই বিষয়ে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা হইতে ইহা স্পষ্টভাবে অমুমিত হয়। আবশ্যকীয় পত্রাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

> "জীবন্মৃক্তিস্থপ্রাপ্তিহেতবে জন্মধারিতম্। আত্মনা নিত্যমৃক্তেন ন তু সংসারকাম্যয়া॥ १

যথন শহরাচার্যকৃত এই শ্লোকটি প্রথম পড়িয়াছিলাম, কি এক অভুত আনন্দ ও আলোকের অবতারণা তথন মনে হইয়াছিল তাহা আর আপনাকে কি জানাইব! যেন জীবনের ইতিকর্তব্যতা তথনই জাজ্জল্যমান হইয়া উঠিল এবং দকল সমস্তার সম্পূর্ণ সমাধান আপনা হইতেই হইয়া গেল। তথন ব্রিলাম যে, মহয়াদেহধারণের উদ্দেশ্ত আর কিছু নহে, জীবমুক্তিস্থপ্রাপ্তিই ইহার একমাত্র প্রয়োজন। বাস্তবিকই নিত্যমুক্ত আত্মা আর কোন কারণেই এই দেহধারণ করিতে পারেন না। দেহধারণ করিয়াও যে তিনি মৃক্ত—এই ভাব লাভ করিবার জন্তই তাহার দেহধারণ।"

মৃক্তি বা নির্বাণ-লাভকেই হরিনাথ জীবনের উদ্দেশ্য করিয়াছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে একদিন ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, "নির্বাণকে আদর্শ করেছ কেন? নির্বাণ অপেক্ষাও উচ্চতর অবস্থা আছে এবং তাহা লাভ করা যায়।" এই কথা তথন হরিনাথের ধারণার অতীত ছিল। তিনি প্রত্যক্ষ বিশ্বয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, তাহা কি সম্ভব? সাধক কি তাহা লাভ করতে পারে?" ঠাকুর গন্ধীরভাবে উত্তর দিলেন,

<sup>&</sup>gt; নিত্যমূক্ত আত্মার দেহধারণ জীবসুক্তিপ্রথলাতের কল্প, সংসারতোগের জল্প নহে।

# বামী তুরীয়ানক

হাঁ, এরপ উচ্চাবস্থা আছে। জগদমার রূপায় তাহা লাভ করা যায়।" হরিনাথ সিদ্ধাবস্থা সম্বন্ধে নৃতন আলোক পাইলেন।

ঠাকুর হরিনাথকে এই সম্বন্ধে আরও বলিয়াছিলেন, "যারা নির্বাণ প্রার্থনা করে ভারা হীনবৃদ্ধি, ভয়-ভরাসে। যেমন পাশাখেলায় কেবলই চিক খুঁজছে, কিলে ঘরে উঠে যায় দেই চেষ্টা। ঘুঁটি একবার পাকলে আর নামাতে চায় না। একে বলে কাঁচা থেলোয়াড়। আর পাক। থেলোয়াড় মার পেলে পাকা ঘুঁটি কাঁচিয়ে মারে। আবার তথনই 'কচে বারো' বলে পাশা ফেললেই আবার উঠে গেল। তাদের পাশা হাতের বশ। যেমন বলে জেমনি পড়ে। স্থভরাং ভয় নেই, নির্ভয়ে খেলে।" হরিনাথ বলিলেন, "এমন সত্যিই কি হয়।" ঠাকুর বলিলেন, "হয় বৈ কি। মার ক্লপায় ঠিক হয়। যে থেলে মা তাকে ভালবাসেন। যেমন চোর-চোর থেলায়—যে দৌড়ে খেলে, বুড়ী তার উপর খুশী; হলো, কথন কথন তাকে হাতটা এগিয়ে দিলে। তাকে ছুলৈ আর চোর হয় না। কিন্তু যে কাছে কাছে থাকে, বুড়ী তার উপর তত খুশী নয়। সেইরূপ যারা নির্বাণ চায়, খেলা ভেকে দিতে চায়, মা তাদের উপর তত খুশী নন। মাথেশতে ভালবাদেন। তাই ভক্তরা নির্বাণ চায় না। ভারা বলে, চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি থেতে ভালবাসি।" >

হরিনাথ প্রতিবাদ করিলেন, "বৃড়ী থেলতে ভালবাদে, তাতে আমার কি? আমি কেন খেলব?" ঠাকুর অমনি ধমক্ দিয়া শিশুকে বলিলেন, "সে কি রে? কি বলছিদ্ ভূই? ভারী স্বার্থপর কথা বলছিদ্ যে! খেলেই ভ স্থ। যে কেবল বৃড়ীর কাছে কাছে ঘোরে তাকে বৃড়ী

<sup>&</sup>gt; আলমোড়া হইতে ১৪।৮।১৫ তারিখে লিখিত একটি পত্রে উদ্ধৃত। পত্রখানি 'বানী তুরীয়ানন্দের পত্র'-তে প্রকাশিত।

### শ্রীরামকৃষ্ণের পৃত সঙ্গে

ভानবাদে না। যে কতকণ খুব খেলে তাঁকে ছুঁতে আদে, তার জন্ত যে দে হাত বাড়িয়ে দেয়। পাশা খেলায় দেখিস্ নি ? পাকা খেলোয়াড় পাকা ঘুঁটি কাঁচিয়ে খেলে। আবার যেই চায় অমনি দান ফেলে 'কচে বারো' বলে উঠে বায়।" হরিনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন কি হয়, মশায় ?" ঠাকুর সঙ্গেহে উত্তর দিলেন, "হবে না কেন ? হয় রে, অমনও হয়।"

স্বামী তৃরীয়ানন্দ বেলুড় মঠের জনৈক প্রধান সাধুকে বলিয়াছিলেন, "ঠাকুর আমাকে তিন বার চড় মারিয়াছিলেন।— (১) একবার অনেক দিন তাঁহার নিকট যাই নি। বেদাস্তচর্চায় ব্যাপত থাকার জন্ত তাঁহার নিকট যাইতে সময় করিতে পারি না, ইহা শুনিয়া তাঁহার নিকট ডাকাইয়া তিনি বলিয়াছিলেন, 'বেদাস্ত আর কি? ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। না আর কিছু?' দেদিন বেদান্তের মূলতত্ত, অন্তর্নিহিত ভাব আমার বুদ্ধিগোচর হইল। আমার শান্ত্রপাঠ সব ভুয়া বুঝিলাম। এই প্রথম চড় খাওয়া। (২) একদিন কলিকাভায় ভাবাবেশে ঠাকুর বলিতেছেন, 'ব্ৰহ্মজ্ঞান! থু: থু: থু: !!' দেখিলাম, মুখের থ্তুতে হাতের উপরের ভাগটা একেবারে ভিজিয়া গেল। যে ব্রহ্মজ্ঞান জীবের শ্রেষ্ঠ পরমার্থ, তাহাও তুচ্ছ বৃঝিলাম। তবে তদপেকা শ্রেষ্ঠ পরমার্থ কি ভাহা অজ্ঞাত রহিল। সেদিন দ্বিতীয় চড় খাইলাম। (৩) দক্ষিণেশরে ঠাকুর একদিন বলিলেন, 'পাকা খেলোয়াড় পাকা ঘুঁটি কাঁচাইয়া পুনরায় পেলে এবং 'কচে বারো' বলিয়া দান ফেলিবামাত্র সেরপই পড়ে। কিন্ত কাঁচা খেলোয়াড় কোনরূপে উঠিয়া গেলে আর খেলিতে চাহে না। নির্বাণের চেয়েও অধিকতর কাম্য এইরূপ সিদ্ধ অবস্থা। ইহাই আমার ভূতীয় চড় খাওয়া।" স্বামী তুরীয়ানন্দ কেদার বাবাকে ইহাও বলিয়াছেন, "লীলায় ভগবানের সহিত শরীরধারণেও ভয় থাকে, পাছে

# यात्री जूदीशानन

মায়ায় আবদ্ধ হইয়া পড়ে। এইজন্ত নির্বাণ-মৃক্তিই সাধারণের বাস্থনীয় কারণ, শরীরধারণের বিভ্ন্ননা অশেষ, বিপদ অসংখ্য।"

হরিনাথ একদিন দক্ষিণেশবে ঠাকুরকে দর্শন করিতে গিয়াছেন। আরও অনেকে আসিয়াছেন। তন্মধ্যে একজন বেদাস্তে খুব পণ্ডিত ছিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, কিছু বেদান্ত শোনাও। পণ্ডিত অতি শ্রদ্ধার সহিত প্রায় এক ঘণ্টাকাল ধরিয়া উত্তমরূপে বেদাস্ত ব্যাখ্যা করিলেন। ঠাকুর শুনিয়া খুব প্রীত, সকলেই আশ্চর্যান্বিত। কিন্তু ঠাকুর তাঁহার খুব স্থ্যাতি করিয়া পরে বলিলেন, "আমার কিন্তু বাপু অতশত ভাল লাগে না। আমার মা আছেন, আমি আছি। ভোমাদের ও বড় বড় জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা—-ধ্যান, ধ্যেয়, ধ্যাতা ইত্যাদি ত্রিপুটী প্রভৃতি বেশ খুব ভাল। আমার হচ্ছে কিন্তু মা আর আমি, আর কিছুই নাই।" "মা আর আমি"—এই কয়টি কথা ঠাকুর এমনি ভাবে বলিলেন যে, সকলের হৃদয়ে অন্ততঃ সেই সময়ের জন্ম বিশেষ ভাবে বন্ধ হইয়া গেল, এবং বেদান্তসিদ্ধান্ত সমস্ত অসার বোধ হইল। তথন বেদাস্তের ঐসব ত্রিপুটী অপেকা ঠাকুরের 'মা আর আমি' হরিনাথের নিকট অতি সরল, সহজ ও মনোজ্ঞ বলিয়া মনে হইল। সেই অবধি হরিনাথ বুঝিলেন, 'মা আর আমি'—ইহাই অবলম্বনীয়।

শ্রীরামক্বঞ্চ হরিনাথের মহান্ আধ্যাত্মিক সম্ভাবনা সম্বন্ধ উচ্চুদিত প্রশংসা করিতেন। একবার তিনি কিছুদিন আসিতে পারেন নাই। পরে যেদিন আসিলেন, ঠাকুর স্নেহসিক্ত স্বরে বলিলেন, "তুমি এথানে আস না কেন? তোমাদের থুব দেখতে ইচ্ছা হয়। কারণ, আমি জানি, তোমবা ঈশরের প্রিয়পাত্র। নচেৎ, তোমাদের কাছে আমি কি আশা

<sup>&</sup>gt; আলমোড়া হইতে ১২।৯।১৫ তারিখে লিখিত একটি পত্তে উল্লিখিত। পত্রখানি 'স্বামী তুরীরানন্দের পত্র'-তে প্রকাশিত।

# শ্রীরামক্নফের পৃত সঙ্গে

করতে পারি? তোমরা আমাকে এক পয়সার কিছু দিতেও পার না এবং যথন আমি তোমাদের বাড়ী যাই, তথন তোমরা আমার জ্বস্ত ছেঁড়া মাত্রও পেতে দিতে পার না। তব্ও আমি তোমাদের এত ভালবাসি। এখানে আসতে ভূলো না। কারণ, এখানে তোমরা ধর্মজীবনের সব কিছু পাবে। যদি অন্তত্র তোমরা ঈশরদর্শনের হুযোগ পাও, তবে সেখানে নিশ্চয়ই যাবে। আমি এই চাই যে, ভোমরা ঈশব লাভ কর, জাগতিক তৃংথের অতীত হও এবং ভাগবত আনন্দ উপভোগ কর। যেরপেই হোক, তাঁকে এই জীবনে লাভ কর। মা আমাকে বলেন—যদি তোমরা কেবলমাত্র এখানে আস, বিনা চেষ্টায় তোমাদের ঈশবদর্শন হবে। তাই, তোমাদিগকে এখানে এত আসতে বলি।" এইসকল কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর ভাবাবেশে কাঁদিতে লাগিলেন।

এইরপে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পৃত্দকে হরিনাথের ধর্মজীবন দিন দিন উন্নত হইতে লাগিল। ইতোমধ্যে নরেন্দ্রনাথ প্রম্থ গুরুত্রাদের সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইয়াছিল। হরিনাথ নরেন্দ্রনাথকে অতিশয় ভালবাসিতেন। নরেন্দ্রনাথও চিরদিনই এই গুরুত্রাতাকে গভীর শ্রন্ধার চক্ষে দেখিতেন এবং 'হরি ভাই' বলিয়া ডাকিতেন। উভয়ে কলিকাতা হইতে দক্ষিণেশরে কথন হাঁটিয়া, কখন গাড়ীতে যাতায়াত করিতেন। একদিন পদরক্রে বয়াহনগর হইয়া কলিকাতা ফিরিবার পথে উভয়ের কথাবার্তা হইতেছিল। নরেন্দ্রনাথ হরিনাথকে বলিলেন, "মশায়, কিছু বলুন, শুনি।" হরিনাথ উত্তর দিলেন, "কি আর বলব!" পরে 'শিবমহিয়ঃ-স্থোত্র' হইতে নিয়লিখিত শ্লোকটি তিনি আর্ত্রি করিলেন—

অসিতগিরিসমং স্থাৎ কচ্চলং সিদ্ধুপাত্তে স্বতক্ষবরশাখা লেখনী পত্তমূর্বী।

### স্বামী তুরীয়ানন্দ

# লিখতি যদি গৃহীতা সারদা সর্বকালং তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি ॥ <sup>১</sup>

ঠাকুরের সম্বন্ধে কিছু বলিতে অমুক্ত্র হইয়া নরেন্দ্রনাথ সেদিন ওজনিনী ভাষায় অনর্গল নানাকথা বলিতে লাগিলেন। তিনি সেদিন বলিয়াছিলেন, "ওঁর কথা আর কি বলব ? আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর, তো বলি, উনি এল-ও-ভি-ই (love) personified ( মৃতিমান প্রেম )।" নরেন্দ্রনাথের বলিবার ধরন ও প্রবল ঐকান্তিকতা-দর্শনে হরিনাথ তাহার প্রতি আরও আরুই হইলেন। তাহার আরও বোধ হইল, নরেন্দ্রনাথের মধ্যে যে বিপুল আধ্যাত্মিক শক্তি বিভয়ান, তিনি সে বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন।

স্বামীজী একদিন হরিনাথকে বলিয়াছিলেন, "হরি ভাই, ভগবান কি শাক মাছ যে, এত দাম দিয়া অর্থাৎ এত জ্বপ, এইরপ তপ করিয়া তাঁহাকে লাভ করিবে? তাঁহাকে লাভ করিতে কেবল তাঁহার ক্বপা! 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভাঃ।' তক্তিয় আত্মা বিবৃণুতে ভনৃং স্বাম্॥"

শ্রীপ্রীঠাকুরের সহিত হরিনাথের তুইবার সাক্ষাতের বিস্তৃত বিবরণ শ্রীশ্রীরামক্বফকথামৃতে'র পঞ্চম ও চতুর্থ ভাগে বিবৃত আছে। পঞ্চম ভাগে যে সাক্ষাতের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা ঘটিয়াছিল দক্ষিণেশব

- ১ নীল পর্বত যদি কালী হর, সাগর যদি মসীপাত্র হর, দেববৃক্ষের শ্রেষ্ঠ শাখা যদি কলম হর, পৃথিবী যদি লিখিবার কাগজ হর, আর এইসমন্ত বন্ত লইরা সরস্বতী যদি চিরকাল ধরিরা লিখিতে থাকেন, তথাপি হে ঈশ্বর, ভোমার গুণসমূহের ইতি করা যার না।
- ২ কঠোপনিবদে (১।২।২৩) এবং মুওকোপনিবদে (৩২।০) এই লোকার্ধ আছে। ইহার অর্থ—এই আত্মা থাঁহাকে বরণ করেন, ইনি তাঁহারই লভা। ইনি তাঁহার নিকট বীর স্বরূপ প্রকাশ করেন।

# শ্রীরামক্ষের পৃত দক্ষে

কালীবাড়ীতে ১২৯১ সালে ১২ই জ্যৈষ্ঠ (২৪ মে ১৮৮৪ খ্রীষ্টার্ক)
শনিবার। 'কথামৃত'কার লিখিয়াছেন, "হরি তথন তাঁহার বাগবাজারের
বাড়ীতে ভাইদের সঙ্গে থাকিতেন। জেনারেল এসেম্ব্রিতে প্রবেশিকা
পর্যন্ত পড়িয়া আপাততঃ বাড়ীতে ঈশ্বরচিস্তা, শাল্পগাঠ ও যোগাভ্যাস
করিতেন। মাঝে মাঝে শ্রীরামক্রফকে দক্ষিণেশরে আসিয়া দর্শন
করিতেন। ঠাকুর বাগবাজারে বলরামের বাড়ীতে গমন করিলে
তাঁহাকে কথনও কথনও ডাকিয়া পাঠাইতেন।" উপরোক্ত তারিথে
ঠাকুরের সঙ্গে হরিনাথের নিয়োক্ত কথোপকথন হয়্ব'—

হরিনাথ—আছা, অনেকের তাঁকে লাভ করতে অত দেরী হয় কেন ?

শ্রীরামরুষ্ণ— কি জান, ভোগ আর কর্ম শেষ না হলে ব্যাকুলতা আদে না। বৈছা বলে, দিন কাটুক তারপর সামান্ত ওষুধে উপকার হবে। নারদ রামকে বললেন, 'রাম, তুমি অযোধ্যায় বদে রইলে, রাবণ বধ কেমন করে হবে? তুমি ষে সেইজন্ত অবতীর্ণ হয়েছ।' রাম বললেন—নারদ, সময় হউক, রাবণের কর্মক্ষয় হউক। পরে তার বধের উত্তোগ হবে।

হরিনাথ—আচ্ছা, সংসারে এত হৃংথ কেন ?

শীরামক্রফ—এ সংসার তার লীলা, থেলার মত। এই লীলায় হথ-ত্বংধ, পাপপুণ্য, জ্ঞান-অজ্ঞান, ভালমন্দ সব আছে। ত্বংধ পাপ এসব গেলে লীলা চলে না। 'চোর চোর থেলা'য় বুড়ীকে ছুঁতে হয়। থেলার গোড়াতেই বুড়ী ছুঁলে বুড়ী সম্ভন্ত হয় না। ঈশবের (বুড়ীর) ইচ্ছা যে ধেলা থানিকক্ষণ চলে। ভারপর "ঘুড়ির লক্ষের ত্টো-

১ শ্ৰীশ্ৰীরামকুককধামৃত, পক্ষম ভাগ, বিভীয় সংকরণ, পৃঠা ১৩৬, ১৪৫-১৪৬

অধান্ত বাষারশের অবোধাকাতে উপরোক্ত কথোপকথন আছে।

# স্বামী তুরীয়ানন্দ

একটা কাটে, হেসে দাও মা হাত চাপড়ি।" অর্থাৎ ঈশ্বন্দর্শন করে ত্ই-এক জন মুক্ত হয়ে যায়, অনেক তপস্থার পর তাঁর ক্লপায়। তথন মা আনন্দে হাততালি দেন।

হরিনাথ--থেলায় যে আমাদের প্রাণ যায় !

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্ত্রে)—তৃমি কে, বল দেখি ? ঈশ্বরই সব হয়েছেন—মায়া, জীব, জগৎ, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব। 'সাপ হয়ে খাই, আবার রোজা হয়ে ঝাড়ি!' তিনি বিগ্যা অবিগ্যা তৃই-ই হয়ে রয়েছেন। অবিগ্যা মায়ায় জজ্ঞান হয়ে রয়েছেন; বিগ্যা মায়ায় ও গুরুরূপে রোজা হয়ে ঝাড়ছেন। জ্ঞান, জ্ঞান, বিজ্ঞান। জ্ঞানী দেখেন—তিনিই আছেন, তিনিই কর্তা, সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার কচ্ছেন। বিজ্ঞানী দেখেন— তিনি সব হয়ে রয়েছেন। মহাভাব, প্রেম হলে দেখে—তিনি ছাড়া আর কিছু নাই। ভাবের কাছে ভক্তি ফিকে, ভাব পাকলে মহাভাব, প্রেম।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামতে'র চতুর্থ ভাগে ঠাকুরের সহিত হরিনাথের যে সাক্ষাতের বিবরণ পাওয়া যায় তাহা ঘটিয়াছিল ১৪ই জুলাই (১৮৮৫) মঙ্গলবার, রথয়াত্রাদিবসে, বলরাম মন্দিরে। 'কথামৃত'কার লিপিয়াছেন, "হরিনাথ একলা একলা থাকেন ও বেদাস্তচর্চা করেন। বয়স তেইশ-চব্বিশ হইবে। বিবাহ করেন নাই। ঠাকুর তাঁহাকে বড় ভালবাসেন। সর্বদা তাঁহার কাছে যাইতে বলেন। তিনি একলা একলা থাকিতে চান বলিয়া হরিনাথ ঠাকুরের কাছে অধিক যাইতে পারেন না।"

বলরাম মন্দিরে হরিনাথ প্রভৃতি বহুভক্তপরিবৃত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বিসমা আছেন। তিনি হরিনাথকে বলিলেন, "কিগো, তুমি অনেক দিন

<sup>&</sup>gt; जृष्ठोत्र मरश्रद्भग, शृक्षे २८६-२८७

# শ্রীবামক্ষের পৃত সঙ্গে

আস নাই। তিনি একরপে নিত্য, একরপে লীলা। বেদান্তে কি আছে ?—বন্ধ সভ্য, জগৎ মিখা। কিন্তু যতক্ষণ 'ভক্তের আমি' বেখে দিয়েছেন, ততকণ লীলাও শত্য। 'আমি' যথন তিনি পুছে ফেলবেন, গ্ৰন যা আছে তাই আছে। সে যে কি বস্ত তা মুখে বলা যায় না! যতক্ষণ 'আমি' রেখে দিয়েছেন, ততক্ষণ সবই নিতে হবে। কলাগাছের খোল ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে মাজ পাওয়া যায়। কিন্তু খোল থাকলেই মাজ व्याह्, माज थाकरनरे रथान व्याह्म। रथारनदरे माज, मारजदरे रथान। নিত্য বললেই লীলা আছে বোঝায়। লীলা বললেই নিত্য আছে বোঝায়। তিনিই জীবজগৎ হয়েছেন, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন। যথন নিজিয় তথন তাঁকে ত্রন্ধ বলি। যথন সৃষ্টি করছেন, পালন করছেন, সংহার করছেন, তথন তাঁকে শক্তি বলি। ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ; জল স্থির থাকলেও জল, হেললে-তুললেও জল। 'আমি'-বোধ যায় না। যতক্ষণ 'আমি'-বোধ থাকে, ভতক্ষণ জীবজগৎ মিথ্যা বলবার যো নাই। বেলের খোলটা আর বিচিগুলো ফেলে দিলে সমস্ত বেলটার ওজন পাওয়া यात्र ना। (य इंप्रें, চূপস্থর কি থেকে ছাদ, দেই ইप्रें, চূপস্থর কি থেকেই দি ড়ি। যিনি ব্ৰহ্ম, তার সন্তাতেই জীবজ্ঞগং।

"ভক্তরা—বিজ্ঞানীরা—নিরাকার সাকার ত্ই-ই লয়, অরপ রপ ত্ই-ই গ্রহণ করে। ভক্তিহিমে ঐ জলেরই থানিকটা বরফ হয়ে যায়। আবার জ্ঞান-স্থ্য উদয় হলে ঐ বরফ গলে আবার যেমন জল তেমনি হয়। যতক্ষণ মনের দ্বারা বিচার ততক্ষণ নিত্যেতে পৌছান যায় না। মনের দ্বারা বিচার করতে গেলেই জগৎকে ছাড়বার যোনাই; রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্ণ, শন্ধ—ইক্রিয়ের এইসকল বিষয়কে ছাড়বার যোনাই। বিচার বন্ধ হলে তবে ব্রন্ধজ্ঞান। এ মনের দ্বারা আত্মাকে জানা যায় না। আত্মার দ্বারাই আত্মাকে জানা যায়। তন্ধ মন,

### यामी जूबीयानम

ভদ্ধ বৃদ্ধি, ভদ্ধ আত্মা একই। দেখ না, একটা জিনিস দেখতেই কতগুলো দরকার—চক্ষ্ দরকার, আলো দরকার, আবার মনের দরকার। এই তিনটার মধ্যে একটা বাদ দিলে তার দর্শন হয় না। এই মনের কাজ যভক্ষণ চলছে, ততক্ষণ কেমন করে বলবে যে, জগৎ নাই, কি আমি নাই? মনের নাশ হলে, সংকল্প-বিকল্প চলে গেলে সমাধি হয়—ব্রহ্মজ্ঞান হয়। কিন্তু সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি—নি-তে অনেকক্ষণ থাকা থায় না।"

একদিন দক্ষিণেশরে মধ্যাক্ত ভোজনের সময় হরিনাথ ঠাকুরের কাছে বসিয়াছিলেন। ঠাকুরের জন্ম থালায় অন্নব্যঞ্জনাদি আসিল। ঠাকুর আসনে আহারার্থ বসিলেন। তাহার সম্মুথে ভাতের থালা এবং উহার চারিদিকে নানাপ্রকার ব্যঞ্জনাদি ছোট ছোট বাটিতে পরিবেশিত। ঘরে আরও ছই-তিন জন লোক উপস্থিত ছিলেন। ঠাকুর আজন্ম অল্লাহারী। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে একজনের মনে হইয়াছিল, পরমহংসদেব রাজসিক আহার করেন। ঠাকুর সেই ব্যক্তির মনোভাব ব্রিয়া তৎক্ষণাৎ হরিনাথকে বলিলেন, "মনটা সদাই অথণ্ডের দিকে ছুটে। ভোমাদের সকে কথা কইব বলে মনটাকে নীচে নামিয়ে রাখবার জন্ম এটা থাই, ওটা থাই, ভিন্ন হরিনাথ ব্রিলেন, ঠাকুরের আহার-সংযম অসাধারণ।

ঠাকুর শেষ অহথের সময় যথন কাশীপুরের বাগানবাড়ীতে ছিলেন, তথন একদিন হরিনাথ ঠাকুরের কাছে গিয়াছেন। তিনি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন আছেন?" ঠাকুর উত্তর দিলেন, "বড় কট্ট হচ্ছে, থেতে পারছি না, অসহু জালা-যন্ত্রণা হচ্ছে।" ঠাকুরের দিব্য সামিধ্যে কিছুক্ষণ থাকিয়াই হরিনাথের জ্ঞান-চক্ উন্মীলিত হইল। ভিনি

# শীবামকুফের পৃত সঙ্গে

দেখিলেন, ঠাকুর আনন্দের দাগর এবং রোগ-যন্ত্রণার অভীত। কিন্তু ঠাকুরঃ
পূর্ববং স্থীয় রোগ-যন্ত্রণার কথা আবার হরিনাথকে বলিলেন। ইহা
বলা দত্ত্বেও হরিনাথের একই অলৌকিক অহুভূতি হইতে লাগিল।
তথন তিনি ঠাকুরকে বলিলেন, "আপনি যাহাই বলুন না কেন,
আমি দেখছি আপনি অসীম আনন্দের সমৃত্র।" ইহা শুনিয়া ঠাকুর
মৃত্হাস্তে স্থগত উক্তি করিলেন, "শালাধরে ফেলেছে রে!" হরিনাথ
দেখিলেন, তাঁহার সম্মুথে শ্রীরামরুফরেপে সাক্ষাং ভগবান উপবিষ্ট।
গুরু ইষ্টরূপে শিয়ের নিকট প্রকাশিত হইলেন। ঠাকুর হরিনাথের
নিকট দিবাস্বরূপ প্রকটিত করিলেন।

১ এই ঘটনাট স্বামী নির্বেদানন্দ-কথিত :

# তৃতীয় অধ্যায়

### ভীৰ্থভ্ৰমণ ও ভপস্থা

ঠাকুরের দেহত্যাগের অল্পকাল পরে হরিনাথ প্রবল বৈরাগ্যের প্রভাবে একবন্ত হইয়া এবং একখানি লেপের ওয়াড় উত্তরীয়ম্বরূপে नरेशा जामात्मत्र मिनः পर्यस्त घूतिशा जात्मन এवः कितिशा जामिशारे কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টান্দের শেষভাগে বরাহনগরে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। হরিনাথ চব্বিশ বৎসর বয়সে ১৮৮৭ প্রীষ্টাব্দের প্রথমার্ধে উক্ত মঠে যোগদান করেন এবং সন্ন্যাসগ্রহণাস্থে স্বামী তুরীয়ানন্দ নামে অভিহিত হন। তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা উপেক্রনাথ रामन, "এक मिन मिर्स, এक अल्लवश्य मन्नामी धीरत धीरत अरम आमात কাছে দাঁড়াল। তার মাথা নেড়া, গেরুয়া পরা। চিন্লুম, হরি। বরাবরই সে একটু ভাবপ্রবণ। দেখলুম, তার চোখ দিয়ে জল পড়ছে। জিজ্ঞাসা করলুম, 'কাঁদছ কেন? এই তো তুমি চাও।' হরি কাঁদতে काँमण्ड वन्त, 'आभनाम्तर काष्ट्र आमि अत्नक श्रकाद अभी।' আমি বল্লুম, 'তা হোক্, বড় ভাইদের যা কর্তব্য তা আমরা করেছি। কিন্তু তুমি যখন সংসারী হলে না তখন এই পথই ভাল। আমি আশীর্বাদ করছি, ভোমার সিদ্ধিলাভ হোক্।' আমার কথায় তার এত আনন্দ হল যে, কাদতে কাদতে সে হেসে উঠল। তথন তার বয়স অমুমান চব্বিশ বংসর হবে।"

সন্ন্যাসগ্রহণ সম্পর্কে ত্রীয়ানক্ষী পরবর্তী জীবনে বলিয়াছিলেন,
"আমাদের সন্ন্যাসের পরদিন স্বামীজী বরানগর মঠে লতাপাতায় ঘেরা
একটি কুঞ্জের মত জায়গায় নিয়ে গিয়ে বৃহদারণ্যক উপনিষদের অন্তর্গামী

#### তীৰ্থভ্ৰমণ ও তপস্থা

ব্রাহ্মণ এবং মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণ পড়িয়াছিলেন।" সন্ন্যাসগ্রহণাস্তে স্বামী তৃরীয়ানন্দ বরাহনগর মঠে অস্তান্ত গুরুলাতাদের সহিত কঠোর তপস্থায় ডুবিয়া গেলেন। কিন্তু অধিকদিন তিনি তথায় রহিলেন না। স্বাধীন এবং স্বচ্ছন্দ পরিব্রাদ্ধক-জীবন তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। ভর্তৃহরি এইরূপ জীবনের মাহাত্ম্য-কীর্তনে সত্যই বলিয়াছেন—

ভূ: পর্যক্ষো নিজভূজলতা কন্দুকং খং বিতানং দীপশ্চন্দ্রো বিরতি-বনিতালন্ধ সঙ্গ প্রমোদ: । দিকাস্তাভি: প্রনচমরৈবীজ্যমান: সমস্তাৎ ভিক্ষ্: শেতে নূপ ইব ভূবি ত্যক্তসর্বস্পৃহোহপি॥ >

ষামী ত্রীয়ানন্দ তীর্থপর্যটন ও নিংসক তপস্থার জন্ম বহির্গত হইলেন। ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরপূর্বক সন্ন্যাসী যথন বৃক্ষতল বা পর্বতগুহা আশ্রয় করেন, তথনই তাঁহার বিবেক-বৈরাগ্যের প্রকৃত পরীক্ষা শুরু হয়। স্বামী তৃরীয়ানন্দ নিংসফল পরিব্রাক্ষকরণে এক তীর্থ হইতে অন্য তীর্থে পদব্রজে ভ্রমণ ও তপস্থা করিতে লাগিলেন। তাঁহার তপস্থা ও তীর্থপর্যটনের ধারাবাহিক কাহিনী বিরুত করা অসম্ভব বলিলেই চলে। কারণ সন্ন্যাসীর স্বভাবস্থলভ আত্মগোপনের ফলে সেই চমকপ্রদ ইতিহাসের অনেকগুলি পৃষ্ঠাই আজ্ব বিল্পু। তথাপি গুরুজাতাদের প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত পত্রাবলী এবং জীবনকাহিনীঅবলম্বনে আমরা ঘটনাপরম্পরার সহিত যথাসম্ভব পরিচিত হইতে চেষ্টা করিব।

> সকল স্পৃহা ত্যাগপূর্বক সন্ন্যাসী রাজার ক্সায় ভূমিতে শরন করেন। ভূমি তাঁহার খাট, ববাহ বালিশ, আকাশ চাঁদোরা ও চন্দ্র প্রদীপ। তিনি বিরামরূপ পত্নীর সঙ্গে প্রমাদরত এবং দিক্রপ প্রিরাপন একত্রে তাঁহাকে পবনরূপ চামর ছারা ঘ্রকনে নিযুক্ত।

# यागी जूतीशानक

সম্ভবতঃ ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী জ্ঞানানন (দক্ষ মহারাজ) প্রভৃতি কেদারবদরী-দর্শনান্তে স্বধীকেশে ফিরিয়া দেখিলেন স্বামী সারদানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ ও বৈকুণ্ঠনাঞ্চ সাল্ল্যাল মহাশয় সেথানে তপস্থারত আছেন। অতঃপর ১৮৯০ এীঃ গ্রীম্মকালে স্বামী তুরীয়ানন্দ স্বামী সাবদানন্দ প্রভৃতির সহিত গঙ্গোত্রী আদি তীর্থদর্শনে যাত্রা করেন। সেই বৎদর পাহাড়ে ত্ভিক্ষ হওয়ায় সরকার হইতে সাধারণ যাত্রীদের যাওয়া বন্ধ করা হইয়াছিল। কিন্ত স্বামা তুরীয়ানন্দ প্রভৃতি ভাবিলেন যে, জীবনে তীর্থলমণের স্থযোগ বারংবার আদে না। দেইজন্য তাঁহারা আহারাদির অস্থবিধা হইবে জানিয়াও স্বীয় সংকল্প হইতে বিচ্যুত হইলেন না। তাঁহারা দেরাত্ন ও মৃস্বী হইতে প্রথমে গঙ্গোত্রীতে উপস্থিত হইলেন এবং দেখানে কালীকমলীর ছত্তে তিন দিন অবস্থানাস্তে কেদারনাথের পথে যাত্রা করিলেন। গলোত্রী হইতে কেদারনাথ পর্যস্ত কোন সরকারী রাস্তা ছিল না। তাঁহাদিগকে তুর্গম পাকদণ্ডী পথে অতি কষ্টে চলিতে হইল। চারিদিকে গগনস্পর্শী গিরিশৃঙ্গ-বেষ্টিত নিবিড় অরণ্য। তীর্থযাত্তী সন্ন্যাসিগণ মহারণ্যে পথ হারাইলেন এবং তিন দিন অনাহারে অনিদ্রায়-অবিশ্রান্ত ভাবে চলিয়াও পথ পাইলেন না।

ভাটিয়ারী-অরণ্য সরকার বাহাত্রের 'বন্দ্ অঙ্গল' (Reserve forest)।
তথায় মাহ্মবের মৃথ দেখার সম্ভাবনা নাই। সাধারণের উহাতে কাঠ
কাটিবার অধিকার ছিল না। জনৈক পাহাড়ী গোপনে কুঠার হাতে কাঠ
কাটিতে আসিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া পথভ্রষ্ট পথিকত্রয় দূর হইতে
কুঠারধারীকে ডাকিলেন। সহসা মহয়াকণ্ঠ শুনিয়া ভয়ে লোকটির হাত
হইতে কুঠার পড়িয়া গেল। সাধুদিগকে সরকারী চৌকিদার ভাবিয়া
সে ফ্রাতবেগে পলাইল। এই ঘটনার অল্পকাল পরে এক পশ্চিমদেশীয়

#### তীৰ্থভ্ৰমণ ও তপস্থা

সাধ্র সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার সকে তাঁহারা একটি গ্রামে উপস্থিত হইলেন। তথায় আসন লাগাইয়া তাঁহারা গ্রামের মধ্যে ভিক্ষায় গেলেন। কিন্তু প্রশমটি বড় গরীব, তাই ভিক্ষার কিছুই পাওয়া গেল না। শেষে পশ্চিমা সাধৃটির সাহায়ে তাঁহারা যৎসামান্ত খাল্ড সংগ্রহ করিয়া তিন দিন অনাহারের পর আহার করিলেন। এইস্থান হইতে স্বামী তুরীয়ানন্দ একাকী চলিয়া এবং আপন মনে তীর্থাদি দর্শন করিয়া মুস্থরী পাহাড়ের পাদদেশ রাজপুরে আসিয়া তপস্তাদিতে নিমগ্র হইলেন।

রাজপুর দেরাত্ন হইতে মুস্থরী পাহাড়ে যাইবার পথে অবস্থিত।
দেরাত্নের একজন সি. আই. ডি. পুলিস তথায় স্বামী তুরীয়ানন্দকে
অফ্সরণ করে। জিজ্ঞাসিত হইয়া তুইবার তিনি উক্ত পুলিসটিকে স্বীয়
নাম ও সংবাদ দিলেন। পুলিস যথন তৃতীয়বার তাঁহাকে অফ্সরণ
করিল, তথন তিনি বিরক্ত হইয়া তাহাকে পূর্বদন্ত বিবরণ দেখিতে
বলিলেন। কিন্তু পুলিসটি তাহাকে ছাড়িতে চাহিল না। ইহাতে
বিরক্ত হইয়া তুরীয়ানন্দকী তাহাকে তীব্র তিরস্কার করিলেন। তিরস্কৃত
হইয়া সে বলিল, "আপনি কি পুলিসকে ভয় করেন নাং" এই কথা শুনিয়া
হরি মহারাজ পর্জিয়া উঠিলেন, "আমি যমকেও ভয় করি না, পুলিসকে
ত দ্রের কথা!" পুলিসটি বুঝিল, সে কাহার সক্ষ্থে দণ্ডায়মান।
তথন সে নরম হইয়া বলিল, "আপনি সাধু; আপনার ক্রেছ হওয়া
উচিত নয়।" হরি মহারাজ উত্তর দিলেন, "আমার কর্তব্য আমি
কেশ বুঝি। তুমি ভোমার পথ দেখ।" পরে এই ব্যক্তি তাঁহার
অফ্রক্ত ভক্ত হইয়াছিল।

দেরাছনে এক অভিজ্ঞ জ্যোতির্বিৎ স্বামী তুরীয়ানন্দের নিকট ভবিশ্বদাণী করিলেন যে, তিনি শীঘ্রই তাঁহার এক প্রাণপ্রতিম প্রিয়

### चामी जुदीयानम

বন্ধুর সহিত মিলিত হইবেন। আশ্চর্যের বিষয়, কয়েকদিনের মধ্যেই স্বামী বিবেকানন্দের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে স্বামী বিবেকানন্দ স্বামী অথগুনন্দের সহিত উত্তরাথগু-পর্যটনে বাহির হইয়া সেপ্টেম্বর মাসে আলমোড়ায় স্বামী সারদানন্দের সহিত মিলিত হন। গুরুত্রাত্তর আলমোড়া হইতে টিহিরী ঘ্রিয়া উক্ত বৎসরের শেষে রাজপুরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পুনর্মিলনে গুরুত্রাতা-চতুষ্টয়ের আনন্দের সীমা রহিল না।

রাজপুর হইতে স্বামী তুরীয়ানন্দ অগ্রাগ্য গুরুজাতাদের সহিত স্ব্বীকেশে গেলেন। সেথানে স্বামী বিবেকানন্দ অস্কৃত্ব হুইয়া পড়েন। একদিন তাঁহার অবস্থা থুব থারাপ হওয়ায় সকলে কাতরভাবে ঠাকুরকে ডাকিতে লাগিলেন এবং স্বামী তুরীয়ানন্দ 'সংকটা-স্থোত্র' পাঠ করিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ স্কৃত্ব হুইলে সকলে মিলিয়া ১৮৯১ গ্রীঃ জাহুয়ারী মাসে কনথলে তপস্থানিরত স্বামী ব্রহ্মানন্দের নিকট উপস্থিত হুন।

ব্রহ্মানন্দজীকে সঙ্গে লইয়া সকলে সাহারাণপুরে যান এবং তথা হইতে মীরাটে যাইয়া স্বামীজীর স্বাস্থ্যান্নতির জন্ম মার্চ মাস পর্যস্থ অবস্থান করেন। মীরাটে তাঁহারা সকলে সরকারী ডাক্তার ত্রৈলোকানাথ ঘোষের অতিথি হন। প্রীরামক্ষের ত্যাগী শিশ্বগণ যেথানে থাকিতেন সেইখানেই সাধনভজন ও শাস্ত্রচর্চার প্রবল স্রোভ প্রবাহিত হইত। মীরাটেও তদ্রপ ভাবস্রোভ বহিল। স্বামীজী স্বস্থ হইয়া তথা হইতে একাকী দিল্লী যান। স্বামী তুরীয়ানন্দপ্রমুখ গুরুপ্রাতারা উদ্বিগ্ন হইয়া ক্ষেকদিন পরে দিল্লী যাইয়া তাঁহার সহিত পুনরায় মিলিত হন। দিল্লী হইতে স্বামীজী অন্তান্ত গুরুপ্রাইদের ক্ষেলিয়া একাকী অন্তন্ত চলিয়া গোলেন।

#### তীৰ্থভ্ৰমণ ও তপস্থা

ভগবান জীরামকৃষ্ণ তাঁহার মানসপুত্র স্বামী বন্ধানন্দকে স্বামী তুরীয়ানন্দের শক্ত করিতে বলিয়াছিলেন। ঠাকুরের এই নির্দেশ যথা-সময়ে সত্য হইয়াছিল। গুরুভাতৃহয় প্রায় ছয় বৎসর একত্রে থাকিয়া নানা তীর্থ ভ্রমণ এবং তপস্থা করিয়াছিলেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে দিল্লীতে ব্রহ্মানন্দলী তুরীয়ানন্দলীকে বলিলেন, "জালামুখী দেখতে ইচ্ছা হয়েছে। यদি আপনি যান তো যাই।" হরি মহারাজ मानत्म मन्त्राठ रुअयात्र উভয়ে জালাজী যাত্রা করিলেন। জালাম্থী তীর্থ পাঞ্জাব প্রদেশের কাংড়া উপত্যকায় অবস্থিত। ইহা বাহান্ন দেবীপীঠের অক্তম। প্রবাদ আছে, সতীর জিহ্বা তথায় পড়িয়াছিল। উক্ত তীর্থে কোন দেবীমৃতি নাই। পাহাড়ের উপর একটি কুগু আছে, উহার উপর মন্দির নির্মিত। কুণ্ডের মধ্যস্থল হইতে একটি বৃহৎ অগ্নিশিখা লক্ লক্ করিয়া জলিতেছে। কুণ্ডের চারিপাশে ও দেওয়ালেব গাত্রে স্থানে স্থানে কতকগুলি ক্ষুদ্র অগ্নিশিখা জ্বলিতেছে। এই শিখাগুলি জালামুখী দেবীর জিহ্বারূপে পূজিত! তন্মধ্যে প্রধান শিখাটিই সমধিক সমাদৃত। জালাজীর পূজা তন্ত্রমতে হয়। পূজাকালে ভক্তগণ 'জয় মহামায়ী,' 'জয় মহামায়ী' ধ্বনি উচ্চারণ করেন। পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধুদেশের হিন্দুগণের ইহা প্রসিদ্ধ তীর্থ। শারদীয়া ও বাসস্তী নবরাত্রির সময় সহস্র সহস্র হিন্দু নরনারী দেবীদর্শনে উক্ত তীর্থে সমবেত হয়। তথন জলন্ধর স্টেশনে নামিয়া হোসিয়ারপুরের মধ্য দিয়া যাইয়া পাহাড়ে চড়াই উৎরাই করিয়া জালামুখীতে যাইতে হইত। স্বামী তুরীয়ানন্দ ব্রহ্মানন্দজীর সহিত উক্ত পথে জ্ঞালামুখী যাইয়া তথায় কিছুকাল তপস্তা করেন। তাঁহাদের কঠোর তপস্তায় মন্দিরের প্রধান পুরোহিত ও স্থানীয় কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহাদের প্রতি শ্রদান্থিত হইয়াছিলেন।

# यात्री जुदीयानम

জালামুখী হইতে তপস্বিষয় স্থ্যম্য কাংড়া উপত্যকার নানাস্থানে ভ্রমণ করেন ও তপস্থায় রত হন। উক্ত উপত্যকার প্রাক্ষতিক দৃষ্ঠ অতীব মনোরম। যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর দেখা যায় পর্বতগাত্রে সবুজ গমের ক্ষেত ধাপে ধাপে উঠিয়াছে এবং তাহাদের পার্য দিয়া অসংখ্য ঝরণা সশব্দে নিম্নে পতিত হইতেছে। গমক্ষেত্রের পশ্চাতে দ্রে অভভেদী তুষার-ধবল পর্বতমালা। শোনা যায়, ইহাই পুরাকালের গন্ধর্বপুরী। কাংড়ায় কুলু নামক একটি স্থন্দর স্বাস্থ্যকর স্থভিক্ষ স্থান আছে। দেইজন্ম বহু শাধু কুলুতে যাইয়া তপস্থারত হন। তথায় শাক্ত-সাধনার বিক্বতরূপ প্রচলিত ছিল। ভৈরব-ভৈরবীগণ চক্রে বসিয়া সাধনচ্ছলে মত্যপানাদি করিতেন। উক্ত ভান্তিকদের সঙ্গে পড়িয়া অনেক তপস্বী সাধু যোগভ্ৰষ্ট হইতেন। উল্লিখিত কারণে পাঞ্জাবের সাধুমহলে এই প্রবাদ প্রচলিত আছে, "যে যায় কুলু, সে হয় উল্লু!" ভৈরবগণ কর্তৃক একবার চক্রাধিপতি হইবার জন্ম অমুরুদ্ধ হইয়াও হরি মহারাজ কথন চক্রে যান নাই। গুরুলাতার সহিত তিনি নির্জনে তপস্তা করিতেন এবং ভিক্ষা করিয়া থাইতেন। তদ্দর্শনে কুলুর শাধু ভক্ত নরনারীগণ তাঁহাদের জন্ম ফল-মিষ্টান্নাদি আনিতেন এবং ধৃপ দীপ জালিয়া তাঁহাদিগকে দেবভাজ্ঞানে পূঞ্জারাত্রিক করিতেন.। চতুর্দিকে তাঁহাদের স্থনাম প্রচারিত হওয়ায় বহু নরনারী তাঁহাদিগকে দর্শন-প্রণামার্থ আদিতে লাগিল। লোকসমাগমে তপস্থার বিম্ন হওয়ায় তাঁহারা একদিন ভোরে কুলু ছাড়িয়া অক্সত্র চলিয়া গেলেন।

বৈজনাথ কাংড়া উপত্যকার একটি হুন্দর স্থান। স্বামী তুরীয়ানন্দ গুরুলাতার দহিত সম্ভবত: কুলু হইতে বৈজনাথে আদেন এবং পাহাড়ের শিথরে অবস্থিত শিবমন্দিরে থাকিয়া তপস্তা করেন। তথন পাহাড়ের চারিদিকের গ্রামসমূহে বৃষ্টির অভাবে ভয়ানক জলকট

#### তীর্থভ্রমণ ও তপস্থা

হইতেছিল। উক্ত অঞ্চলে অনাবৃষ্টি হইলে গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে একটি দিন স্থির করিয়া কুগু হইতে ঘটি ঘটি জল তুলিয়া শিবের মাথায় ঢালিত। কুণ্ডটি পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত ছিল। ইহার জলও থুব থারাপ হইয়া গিয়াছিল। সেই জলই ঘটি ঘটি আনিয়া একদিন পার্শ্বতী কয়েকটি গ্রামের ছোটবড় সকলে মিলিয়া শিবের মাথায় ঢালিতে এবং বলিতে লাগিল, "বাবা বর্ষাও, বাবা বধাও।" জলঢালা আরম্ভ হইল ভোর-রাত্রি হইতে। স্থামী তুরীয়ানন্দ গ্রামবাদীদের শিবভক্তি দেখিয়া প্রীত হইলেন এবং গুরুলাতার সহিত শিবমন্দিরের একপাশে বসিয়া জ্বপ করিতে করিতে বৃষ্টির জন্ম মহাদেবকে আকুল প্রার্থনা জানাইলেন। এত নরনারীর আন্তরিক নিবেদন এবং বন্ধনিষ্ঠ সন্মাসিদয়ের প্রার্থনায় আশুতোষ অচিরে সম্ভষ্ট হইলেন। সেদিন খুব রৌদ্রদীপ্ত এবং আকাশ মেঘমুক্ত ছিল। স্বতরাং সেদিন বৃষ্টি হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু বৈকালে আকাশের এককোণে হঠাৎ একটু কালমেঘ দেখা দিল এবং অবিলম্বে প্রচুর বৃষ্টিপাত হইল। গ্রামবাদীরা বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে মহানন্দে স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া গেল। ইহা দেখিয়া দাধুদ্বয়ের আনন্দের দীমা বহিল না। সরল বিশ্বাদে ও কাতর প্রার্থনায় অসম্ভব সম্ভব হুইল।

বৈজনাথ হইতে তপস্বিযুগল পাঠানকোট, লাহোর, গুজরাণওয়ালা, মূলতান প্রভৃতি স্থান ঘূরিয়া সিন্ধুদেশে যান এবং সক্করে পাধুবেলায় অবস্থান করেন। সাধুবেলা সিন্ধুনদীর মধ্যবর্তী একটি ক্ষুদ্র মঠ। উক্ত মঠ উদাসী সাধুগণ কর্তৃক অধ্যুষিত ও পরিচালিত। মঠের মোহাস্ত তাহাদের সাধনাত্বরাগ ও বিবেকবৈরাগ্য দেখিয়া সম্ভূত্ত হন এবং তাহাদিগকে বিশেষ যত্ন করেন। সক্কর হইতে সাধুষ্য করাচীতে উপস্থিত হন। করাচী হইতে হিল্লাজ মাইবার ইচ্ছা

### স্বামী তুরীয়ানন্দ

হরি মহারাজের হাদয়ে বলবতী ছিল। এক শেঠ তাঁহার হিল্লাজযাত্রার সব বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রহ্মানন্দজীর শরীর খারাপ
হওয়ায় তাঁহার হিল্লাজে যাওয়া হইল না। গুরুলাতা স্কু হইলে
তাঁহাকে লইয়া করাচী হইতে তিনি জাহাজে বোষাই গমন করেন।
তথায় অপ্রত্যাশিত ভাবে স্বামীজীর সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়।
স্বামীজী তথন অজ্ঞাতভ্রমণ শেষ করিয়া চিকাগো ধর্মহাসভায় ঘাইবার
জয়্ম তথায় উপস্থিত। অনেকদিন পরে সাক্ষাৎ হওয়ায় গুরুলাতারা
পরম প্রীতিলাভ করিলেন। তিনি ঐ দেশীয় এক বড় পণ্ডিতের
বাড়ীতে অতিথি ছিলেন। তথায় গুরুলাত্রয় তাঁহার সহিত একদিন
দেখা করিতে যান। স্বামীজী সাধারণ থেলো হুঁকো হাতে করিয়া
তামারু থাইতেছিলেন। তিনি গুরুলাতান্বয়কে দেখিয়া হুঁকোটি হাতে
লইয়াই তাঁহাদের কাছে ছুটিয়া আসিলেন এবং মহানন্দে কথাবার্তা
বলিলেন। স্বামীজী তাঁহাদিগকে দেখিয়া মুথে এই শ্লোকটি আওড়াইতে
লাগিলেন—

অভিমানং স্থরাপানং গৌরবং ঘোররৌরবম্। প্রতিষ্ঠা শৃকরীবিষ্ঠা তক্ষাৎ এতত্রয়ং ত্যজেৎ॥

একটু পরে বলিলেন, "হরি ভাই, এর বাড়ীতে আর থাকব না। এ ভোমাদিগকে তত শ্রদ্ধার চকে দেখবে না। এ উপাধিধারী বড় পণ্ডিত। চল, অমুকের বাড়ীতে ঘাই। সে আমাদের সকলকেই খুব আদের করে রাখবে।" এই পণ্ডিতের অভিমান দেখিয়াই স্বামীজী উক্ত শ্লোকটি বলিয়াছিলেন। অনন্তর গুরুভাতৃত্রয় কালীপদ ঘোষের

<sup>&</sup>gt; অহতার মন্তপানবং, গৌরব রৌরব-নরকে বাসতুল্য এবং প্রতিষ্ঠা প্রকরীবিষ্ঠার মত হের। সেইজ্জ এই তিনটি ত্যাপ করা উচিত।

#### তীৰ্থভ্ৰমণ ও তপস্থা

বাড়ীতে চলিয়া গেলেন এবং তথায় পরমানন্দে কয়েক দিন কাটাইলেন।
কালীপদ বাবু ঠাকুরের পরম ভক্ত ছিলেন। তাঁহাকে সকলে 'কালীদাদা'
বলিতেন। তিনি তথন চাকুরী লইয়া বোম্বাইতে অবস্থান করিতেন।
তিনি সন্ন্যাপী গুরুলাতাদিগকে মোটরে লইয়া শহর দেখাইয়াছিলেন।
বোম্বাইতে স্বামীজী তুরীয়ানন্দজীকে বলিয়াছিলেন, "হরি ভাই, এত
তপস্তাদি করলুম, তবু ধর্ম-টর্ম ত কিছুই ব্রুতে পারলুম না। তবে দেখছি,
ভারতল্রমণ করে আমার heart (হৃদয়টা) খ্ব বেড়ে গেছে। দেশের
দীন-ছংখীদের জন্ম প্রাণটা কাদছে। সকলের জন্ম খ্ব feel (সমবেদনা
অম্বত্ব) করছি। তাই, আমেরিকায় যাচ্ছি। দেখি, এদের জন্ম সেখানে
কি করতে পারি।"

তথন ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগ। স্বামী তৃরীয়ানন্দ বলিতেন, "আমেরিকাযাত্রার পূর্বে স্বামীজীর ভাস্বর মুথমণ্ডল দেখিয়া মনে হইয়াছিল তিনি সাধনা শেষ করিয়াছেন এবং জগতের নিকট গুরুর বাণা প্রচার করিবার জন্ম যাইতেছেন।" আর একদিন স্বামীজী তৃরীয়ানন্দজীকে বলিয়াছিলেন, "হরি ভাই, আমেরিকা যাচ্ছি। ওথানে যা-কিছু হচ্ছে শুনছ, সব (নিজের বৃক চাপড়াইয়া) এর জন্ম। এর জন্মই সব হচ্ছে।" হরি মহারাজ তপঃসিদ্ধ গুরুলাতার অন্তর্দৃষ্টি দেখিয়া অবাক হইলেন। বোমাই-এ অবস্থানকালে স্বামীজীর নিকট সন্ধ্যায় বহুলোকের সমাগম হইত। স্বামীজী তাঁহাদিগকে ধর্মপ্রসন্ধ শুনাইতেন। একদিন স্বামীজীর শরীর অক্স্ম হওয়ায় তিনি তৃরীয়ানন্দজীকে বলিলেন, "হরি ভাই, আমার শরীরটা তত ভাল নেই। আজ্ব এদের তৃমি কিছু বল, আমি শুরে শুরে শুনি।" অনিচ্ছা সত্তেও হরি মহারাজ বাধ্য ইইয়া সমবেত নরনারীদের নিকট ধর্মালোচনা করিলেন। বলিতে বলিতে তিনি উত্তেজিত হইয়া ত্যাগ-বৈরাগ্যের কথাই বেশী বলিয়া ফেলিলেন।

# यामी जुतीयानम

এই ধর্মপ্রদক শুনিয়া স্বামীজী হরি মহারাজকে বলিলেন, "এই সংসারীদের কঠোর ত্যাগ ও তীত্র বৈরাগ্যের কথা শুনালে কেন? তুমি তপস্বী সন্ন্যানী, কিন্তু এরা ত গৃহী। এদের উপযোগী তোমার কিছু বলা উচিত ছিল। এদৰ কথা শুনে এরা ঘাবড়ে যাবে, বিচলিত হবে। এরা যা ধরতে ব্যুতে পারে তা বললে ভাল হতো।" এইদৰ বলিয়া স্বামীজী হরি মহারাজকে মৃত্ ভর্ৎ দনা করিলেন। তথন হরি মহারাজ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমার মাথায় ছিল যে আপনি রয়েছেন, আপনি শুনছেন। অতএব যা তা বলা চলে না। বেশী ভাল কথা বলতে গিয়ে এই গোল হয়ে গেল।

আমেরিকাযাত্রার পূর্বে স্বামীজীকে একবার রাজপুতানার অন্তর্গত থেতড়ী রাজ্যে যাইতে হইল মহারাজার সনির্বন্ধ অন্থরোধে। বোম্বাই হইতে গুরুলাতৃত্তয় টেনে একত্রে আবু রোড স্টেশন পর্যস্ত আদিলেন। তথায় স্বামী তুরীয়ানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ নামিয়া আবু পাহাড়ে গেলেন এবং স্বামীজী খেতড়ী চলিলেন। কয়েকদিন পরে স্বামীজী খেতড়ী হইতে গুরুভাতৃদ্বয়কে তার করিলেন আবু রোড ষ্টেশনে আসিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্ম। তাঁহারা তার পাইয়া নির্দিষ্ট দিবসে গরুর গাড়ী করিয়া স্টেশনে আদিলেন। স্বামীন্সী তাঁহাদিগকে দেখিয়া সানন্দে ট্রেন হইতে নামিয়া কথাবার্তা বলিলেন। তাঁহার সব দিকে নন্ধর ছিল। কথায় কথায় তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি গরুর গাড়ীতে এলে? গরুর গাড়ীতে খড়ের গদি দিয়েছিলে ত ?" যথন ভিনি শুনিদেন তাঁহারা গরুর গাড়ীতে থড়ের গদি দিয়া আদেন নাই বলিয়া ঝাঁকুনিতে তাঁহাদের গা ব্যথা হইয়াছে তখন বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "চার আনা পয়সা দিলেই গাড়োয়ান থড়ের গদি করে দিত, আর তোমরা আরামে আদতে পারতে। আমাদের এমন বদ অভ্যাস

#### তীৰ্থভ্ৰমণ ও তপস্থা

যে, সামাশ্য জিনিস মাথায় থেলে না, সব বিষয়ে থেয়াল থাকে না।" ট্রেনে উঠিবার সময় স্বামীজী হরি মহারাজকে বলিলেন, "তুমি রাজাকে ছেড়ে দাও। সে একলা বেড়াক। তুমি মঠে ফিরে গিয়ে ঠাকুরের কাজ কিছু কর এবং মঠের উন্নতির চেষ্টা দেখ।"

আবু বোড স্টেশনে স্বামীজী গুরুলাতৃষয়কে সংঘবদ্ধ হইয়া ঠাকুরের অপূর্ব ভাব সাধন ও প্রচার করিবার জন্ম বিশেষ নির্দেশ দেওয়া সত্তেও তাঁহারা আরও কিছুকাল তীর্থভ্রমণ ও তপস্থা করেন। উভয়ে আবৃ পাহাড়ে ফিরিয়া যাইয়া পুনরায় তপস্থারত হইলেন। স্বামীজীর নির্দেশ পাইয়াও হরি মহারাজ ব্রহ্মানন্দজীকে একাকী ফেলিয়া যাইতে পারিলেন না। তিনি প্রিয় গুরুলাতাকে ভিক্ষা করিয়া খাওয়াইতেন এবং অক্যান্ত ভাবে তাঁহার দেবা করিতেন। কিছুদিন পরে উভয়ে আবু রোডে নামিয়া আদিলেন। দেখানে অথণ্ডানন্দজীর সহিত তাঁহাদের দাক্ষাৎ হইল। কয়েক দিবস তথায় কাটাইয়া তিনজনেই আজমীরে উপস্থিত হিইলেন। আজমীর শহরের ৫।৬ মাইল দূরে পুক্ষরতীর্থ। পুক্ষরে তাঁহারা সাবিত্রী পাহাড় ও ব্রহ্মার মন্দিরাদি দর্শন করিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ তীর্থভ্রমণকালে অনেকবার চাতুঁমান্স করিয়াছিলেন। সাধুরা বংসরের আট মাস নানাভীর্থে ভ্রমণ এবং বর্ধার চারি মাস এক স্থানে থাকিয়া শান্তাদি পাঠে রত থাকেন। তুরীয়াননজী হৃষর তীর্থ পুষ্করে একবার চাতুর্মাস্ত করেন। সেই সম্বন্ধে পরে বলিয়াছিলেন, "'পুন্ধরং তৃষ্করং' তীর্থ। ভারি হৃদ্দর, খুব একান্ত। বড় আনন্দ হতো। পুষ্কর হইতে সেবার ব্রহ্মানন্দজীর সহিত তিনি জয়পুরে গেলেন এবং তথায় দর্দার হরি সিং-এর গৃহে মাদাবধি কাটাইলেন। জয়পুর হইতে অথগ্রানন্দর্জী থেতড়ীতে এবং হরি মহারাজ ব্রন্ধানন্দ্রীর সহিত বৃন্দাবনে যাত্রা করেন। বৃন্দাবনধামে আসিয়া তুরীয়ানন্দজী ভক্তিভাবে মাভোগারা

# यामी जूतीयानम

হইয়া ব্রহ্মানন্দজীকে বলিলেন, "আজ ভিক্ষায় যাব না। দেখি, রাধারাণী আমাদের খাওয়ান কি-না।" এই বলিয়া উভয়ে সাধনভজ্ঞনে তন্ময় চইলেন। ক্ষ্ধাতৃষ্ণা অগ্রাহ্ম করিয়া সমগ্র দিন ও রাত্রি জপ-ধ্যান-পাঠে কাটাইলেন। পরদিন বেলা নয়টার সময় জনৈক ভক্ত অ্যাচিতভাবে তাঁহাদের জন্ম প্রচুর আহার্য আনিলেন। তথন উপবাসী সাধুদ্ম রাধা-রাণীকে আন্তরিক ক্বতজ্ঞতা-জ্ঞাপনান্তে আনীত আহার্য ভক্ষণ করিলেন।

সেইবার তাঁহারা বৃদ্ধাবনে প্রায় ছয় মাস ছিলেন। উভয়ে কঠোর তপস্থায় এত নিময় থাকিতেন যে, তাঁহাদের মধ্যে কয়েক দিন হয়ত আদৌ কথাবার্তা হইত না। তথন শীতকাল। হরি মহারাজের গায়ে স্তার কাপড় ও স্তার জামা ভিন্ন কোন গরম জামা-কাপড় ছিল না। কিন্তু তাঁহার সেদিকে জ্রাক্ষেপ ছিল না। গরম জামা-কাপড়ের অভাবে রাত্রে শীতের জন্ম ভাল ঘুম হইত না, রাত হই-তিনটার সময় ঘুম ভালিয়া যাইত। তথন উঠিয়া পাতকুয়ার জল তুলিয়া স্নান করিতেন। পাতকুয়ার জল রাত্রে একটু গরম থাকে। তাই সেই জলে স্নান করিলে কিঞিৎ আরাম বোধ হইত। তৎপরে তিনি ধ্যানে বসিতেন। ধ্যান জমিলে ঘাম বাহির হইয়া ষাইত। কিন্তু অন্য সময় শীত শরীরের উপর তাহার প্রভাব বিস্তার করিতে ছাড়িল না। শীতের প্রকোপে তাঁহার মুখ হাত পা এবং শরীরের কোন কোন স্থান ফাটিয়া রক্ত পড়িত।

একদিন এক বৃদ্ধ সাধু শয়নকালে একখানি কম্বল আনিয়া তাঁহার গায়ে জড়াইয়া দিয়া বলিলেন, "মহাত্মাজী, আপনাকে দয়া করে রাত্রে এই কম্বলটি গায়ে দিতে হবে। নচেৎ আপনার অস্থুখ হতে পারে। আমার আরও তৃই-তিনটা কম্বল আছে, এখানি কাজে লাগে না।" "আমার প্রয়োজন নাই" বলিয়া প্রথমে হরি মহারাজ আপত্তি করিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ সাধুর আন্তরিকতা দেখিয়া তিনি প্রীতির উপহার প্রত্যাধ্যান

#### তীৰ্থভ্ৰমণ ও তপস্থা

করিতে পারিলেন না। সাধুর নির্বন্ধাতিশয়ে কম্বলটি লইয়া ব্যবহার করিলেন এবং শীতের রাত্তে প্রচুর আরাম বোধ করিলেন। বৃদ্ধ সাধুটি খুব ত্যাগী ও প্রেমিক ছিলেন।

বুন্দাবনে কিছুদিন বাদ করিবার পর এই তুই গুরুভাই ব্রদ্ধয়ণ্ডল-পরিক্রমায় গিয়াছিলেন। উভয়ে পদব্রজে রাধাকুগু, শ্রামকুগু, নন্দগ্রাম, বর্ষাণা প্রভৃতি স্থান দেখিয়া কুস্থমসরোবরে উপস্থিত হইলেন। তথায় তাহারা কিছুদিন তপস্থারত ছিলেন। বৃন্দাবনেও হরি মহারাজ স্বয়ং ভিক্ষা করিয়া ব্রহ্মানন্দজীকে খাওয়াইতেন। তিনি তাঁহার এই গুরুল্লাতাকে কথনও ভিক্ষায় ঘাইতে দিতেন না। একদিন কুস্থমসরোবরে তিনি ভিক্ষায় কয়েকখানি শুদ্ধ রুটি পাইলেন, কোন ভরকারি বা গুড় পাইলেন না। কোন কুপের পাশে উভয়ে বিদিয়া সেই রুটি জলে ড্বাইয়া খাইতে লাগিলেন। খাইতে খাইতে হরি মহারাজ গুরুভাতাকে বলিলেন, "মহারাজ, আপনাকে ঠাকুর কত ক্ষেহয়ত্র করতেন এবং ক্ষীর সর নি থাওয়াতেন। আর আজ আমি আপনাকে শুদ্ধ রুটি থাওয়াছি।" ইহা বলিতে বলিতে তিনি ভাবাবেগে অশ্রুসিক্ত হইলেন। ব্রহ্মানন্দজীর গ্রায় তুরীয়ানন্দজীও ব্রজ্বামে ব্রক্তাবে অহর্নিশ বিভোর থাকিতেন।

ষামী ত্রীয়ানন্দ তীর্থভ্রমণের সঙ্গে প্রচুর শাস্ত্রালোচনাও করিতেন। বুন্দাবনে ভক্তিশাস্ত্র খুব পড়িয়াছিলেন। তথায় রঘুনাথজীর মন্দিরে এক বৈষ্ণব সাধক ছিলেন, তাঁহার সঙ্গে তিনি ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। ব্রজ্ঞবাসিগণের ভক্তিভাবদর্শনে তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বুন্দাবনে কঠোর তপস্থার ফলে হরি মহারাজের যেসকল অলৌকিক দর্শনাদি হইয়াছিল তন্মধ্যে তৃই-একটির বিষয় তিনি কথাপ্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছিলেন। রাধারাণীর দর্শনমানসে তিনি মাঝে মাঝে ব্যাকুলহাদয়ে নিধুবনে যাইতেন। এই সময় একদিন তমালবৃক্ষের শাখায়

# স্বামী তুরীয়ানন্দ

তিনি শ্রীরাধার আলুলায়িত বেণী দর্শন করেন। প্রথমে ইহাকে ময়্রপুচ্ছ বলিয়া তাঁহার ভ্রম হয়। কিন্তু মুহূর্তমধ্যে তিনি ব্ঝিতে পারিলেন, ইহা রাধারাণীর বেণী। এইরূপে তপন্থী সাধক শ্রীরাধার দর্শনলাভে ধন্য হন।

বৃন্দাবনে তপস্থাকালে স্বামী তুরীয়ানন্দ উদরপ্রতির জন্ম মাধুকরীর উপর নির্ভর করিতেন। কিন্তু তখন উক্ত তীর্থে ভাল মাধুকরী পাওয়া যাইত না। ২৫।৩০ দ্বারে ঘুরিয়া যে ভিক্ষা মিলিত তাহা একবেলার পক্ষেও ষথেষ্ট হইত না, কারণ লোকে টুক্রা টুক্রা রুটি ভিক্ষা দিত। একদিন সাধনভদ্ধনাস্তে তিনি ভিক্ষায় বহিৰ্গত হইয়া অনেক বাড়ীতে ঘুরিলেন এবং টুক্রা টুক্রা রুটি যাহা পাইলেন তাহা একবেলার পক্ষেও যথেষ্ট হইল না। তিনি আরও কয়েক বাড়ীতে গেলেন, কিন্তু সেদিন আবশ্যকীয় ভিক্ষা পাওয়া গেল না। তথন শরীরের উপর তাঁহার খুব ধিকার জন্মিল। ভিক্ষাসমাপনাস্তে কুয়ার ধারে বদিয়া টুক্রা টুক্রা কটি জলে ভিজাইয়া মুখে দিবার সময় স্বীয় দেহকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "শালা শরীর! তোর জন্তেই ত আমার এত কষ্ট! এই থা।" আহারান্তে অতৃপ্ত কুধায় ও ভিক্ষাটনশ্রমে ক্লান্ত হইয়া কেশীঘাটে শুইয়া পড়িলেন এবং অচিরে নিক্রাভিভূত হইলেন। নিক্রিত অবস্থায় তাঁহার এই অলৌকিক অনুভূতি হইল—"আমি দেহ নহি। আমি দেহ হইতে স্বতম্ভ কুধাতৃফারহিত আত্মা। দেহটা জীর্ণবস্ত্রবং আলাদা পড়ে আছে।" নিদ্রাভ্রের পর দেখিলেন, তাঁহার সকল ক্লান্তি ভিরোহিছ এবং দেহ এত হাল্কা যে, মনে হইল যেন শরীর নাই। তিনি আনন্দে ভরপুর হইলেন। তথন হইতে তাঁহার দেহবোধ খুব কমিয়া গেল।

মথুরায় এক সাধুভক্ত শেঠ ছিলেন। তথায় কোন নৃতন সাধু গেলেই তিনি তাঁহাকে স্বগৃহে আনিয়া থাওয়াইতেন। তিনি সাধুকে যে

#### তীর্থভ্রমণ ও তপস্থা

আহার্য দিতেন তাহা বাজার হইতে কিনিয়া আনিতেন, বাড়ীতে প্রস্তুত করিতেন না। স্বামী ত্রীয়ানন্দ যখন মধ্রাতে গেলেন তখন সাধ্রা তাঁহাকে উক্ত সাধ্ভক্তের সন্ধান দিলেন। তিনি অক্যান্ত সাধ্দের সহিত তাহার বাড়ীতে গেলেন এবং ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন। সাধ্দের সেবা শেষ হইলে শেঠজী সাধুসক করিবার অভিপ্রায়ে স্বামী ত্রীয়ানন্দকে জিজ্ঞাস্। করিলেন, "মহারাজ, বৈরাগ্য হয় কিসে?" ত্রীয়ানন্দজী ক্রিপ্র উত্তর দিলেন, "আমার যদি বৈরাগ্য থাকত, তোমাকে বলতে পারতাম কিসে বৈরাগ্য হয়। বৈরাগ্য থাকতে, তোমাকে বলতে পারতাম কিসে বৈরাগ্য হয়। বৈরাগ্য থাকলে কি আর তোমার এখানে খেতে আসি?" সমবেত সাধুগণ স্বামী ত্রীয়ান্দের এই বৈরাগ্য-ব্যক্তক উত্তর শুনিয়া অতিশয় খুশী হইলেন এবং শেঠজী আর প্রশ্ন করিলেন না।

বৃন্দাবনে অবস্থানকালে ১৮৯৩ খ্রীঃ শেষভাগে আলমবাজার মঠ হইতে লিখিত এক পত্রে তিনি চিকাগোতে স্বামী বিবেকানন্দের অভুত সাফল্যের সংবাদ জানিতে পারিলেন। মঠে যাইয়া কাজ করিবার জন্ম তাঁহার কাছে পুনঃ পুনঃ জকরি পত্র আদিতে লাগিল। ১৮৯৪ খ্রীঃ প্রথমভাগে বৃন্দাবন হইতে গুক্তভ্রাতৃষয় লক্ষ্ণৌ গমন করেন এবং সেখান হইতে উভয়ে স্বামীজীকে আমেরিকায় পত্র দেন। সেই বৎসর গ্রীম্মকালে সম্ভবতঃ জুন মাসে টিহিরী যাইবার পথে স্বামী শিবানন্দ লক্ষ্ণৌ-এ উপস্থিত হন। অনেকদিন পরে সাক্ষাৎ হওয়ায় গুক্তভাতাদের মধ্যে খুব কথাবার্তা হইতে লাগিল। যে বাড়ীতে তাঁহারা থাকিতেন উহার ছাদে বিসায়া গুক্তভাত্তায় অনেক রাজি পর্যন্ত আলাপ করিতেন। একরাত্রে গল্প করিতে করিতে তিনটা বাজিয়া গিয়াছিল। স্বামী শিবানন্দ তাঁহাদিগকে আলমবাজার মঠে যাইতে অস্থ্রোধ করায় হরি মহারাজ বলিলেন, "এখন যাব না।"

### यामी जुतीयानम

তথন স্বামী শিবানন্দ বলিলেন, "দেকি ? স্বামীজী লিখেছেন; তোমবা যাবে না ?" তথন হরি মহারাজ উত্তর দিলেন, "আপনি তো এখন ওদিকে যাচ্ছেন। আপনি ওদিক থেকে ফিরে আহ্ন। তারপর দেখা যাবে।" স্বামী শিবানন্দ টিহিরী হইতে ফিরিয়া বর্ষাকালে ফৈজাবাদে আদেন। তথায় হরি মহারাজের সহিত তাঁহার পুনরায় সাক্ষাৎ হয়। মহাপুরুষজীর অমুরোধে হরি মহারাজ আলমবাজার মঠে ফিরিয়া আদেন।

আমেরিকায় স্বামীজীর অপূর্ব সাফল্যের সংবাদ ভারতে প্রচারিত হুইবার পর আলমবাজার মঠে লোক-সমাগম বাড়িতে লাগিল। দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ স্বামীশীর গুরুভাতাদের অমুসন্ধান করিলেন। মঠে যাঁহারা আদিতেন তাঁহাদের সহিত হরি মহারাজ ধর্মপ্রদক্ষ ক্রিভেন এবং নবাগত ব্রন্ধচারীদের শাস্তাদি পড়াইতেন। ব্যক্তিগত তপশ্যা ও স্বাধ্যায় পূর্ববং অব্যাহত রহিল। ১৮৯৫ খ্রী: স্বামীজী আমেরিকা হইতে আলমবাজারে পত্রে লিথিয়াছিলেন, মঠে প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় হরি মহারাজ প্রভৃতি যেন শাস্ত্র পাঠ করেন। উক্ত বংসর ভিনি শশী মহারাজকে পত্তে লিখেন, "হরি ও রাখাল কেমন আছে? উভয়কে আমার বিশেষ বিশেষ প্রণাম আলিক্সন জানাইবে এবং ভাহাদের বিশেষ যত্ন করিবে।" ১৮৯৬ এী: আবার ভিনি ইংলণ্ড হইতে পত্তে নির্দেশ দিতেছেন, "হরি প্রভৃতি পর্যায়ক্রমে মঠে পড়াবার ও উপদেশ দিবার ভার লউক।" স্বামীজীর নির্দেশ-মত হরি মহারাজ কাজ করিতেন। এইরূপে আলমবাজার মঠ ধীরে ধীরে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

স্থানীয় লোকে আলমবাজার মঠের বাড়ীটকে 'ভূতের বাড়ী' বলিতেন। ইহার কারণ, পূর্বে কেহ উক্ত বাড়ীতে আত্মহত্যা

#### ভীৰ্থভ্ৰমণ ও তপস্থা

করিয়াছিল। এক সন্ধ্যায় স্বামী তুরীয়ানন্দ স্বামীজীর কনিষ্ঠ জ্রাজা মহেজ্রনাথের সহিত বেড়াইতে ষাইবার জন্ম সদর দরজার বাহিরে আসিলেন। তিনি বাহিরে আসিবামাত্র দেখিলেন, কে একজন মঠের ভিতরে চুকিয়া গেল। হরি মহারাজ অত্যন্ত ব্যন্ত হইয়া মঠের মধ্যে গেলেন, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তখন ব্ঝিলেন, তিনি ভূত দেখিয়াছেন এবং বাড়ীটকে লোকে যে 'ভূতের বাড়ী' বলে তাহা মিখ্যা নয়।

স্বামী তুরীয়ানন্দ আর একটি সাধুর সঙ্গে নাগ মহাশয়কে দর্শন করিবার জন্ম নারায়ণগঞ্জের সমীপে দেওভোগে গিয়াছিলেন। তথন বর্ষাকাল। গ্রামের মাঠ ও পথ জলে ডুবিয়া যাওয়ায় দেওভোগ গ্রাম এক বিশাল জলরাশিতে পরিণত। সাধুষয় নৌকাযোগে একেবারে নাপ মহাশয়ের বাড়ীর মধ্যে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। নাগ মহাশয় সন্ন্যাসী গুরুভাতাকে দেখিয়া 'জয় রামকৃষ্ণ' ধ্বনি করিতে করিতে क्रांक नाकारेया পড़िलन এবং সংজ্ঞাহीन रहेरलन। সাधुयूनन স্যত্ম তাঁহাকে জল হইতে তুলিলেন। দীর্ঘকাল পরে সাক্ষাৎ হওয়ায় হরি মহারাজ ও নাগ মহাশয় পরম প্রীতি লাভ করিলেন। নাগ মহাশয়ের পিতা পার্ছে একস্থানে বসিয়া জ্বপ করিতেছিলেন। নাগ মহাশয় হাত জোড় করিয়া হরি মহারাজকে বলিলেন, "আশীর্বাদ করুন যেন বাবার ভক্তি হয়।" হরি মহারাজ উত্তর দিলেন, "ভক্তি তো তার খুব আছে। সর্বদা ভগবানের নাম জ্বপ কচ্ছেন; আর কি?" নাগ মহাশয় বলিলেন, "নোজর ফেলে দাঁড় টানলে হবে কি? উনি चामारक वफ़ ভानवारमन। जन कतरन कि हरव ?" हित महाताज বলিলেন, "আপনার মত ছেলেকে ভালবাসবেন না ত কাকে ভালবাসবেন ?" নাগ মহাশয় উত্তর দিলেন, "ওক্থা কেন বলেন ?

### স্বামী তুরীয়ানন্দ

ওকথা কেন বলেন? আমার উপর থেকে ভালবাসা যাতে যায় সেই আশীর্বাদ করুন।"

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্রাবলী হইতে জানা যায়, ১৮৯৬ খ্রী: कारुशाती मारम जानमवाकात मर्क मनी महातारकंत जरूथ रुखग्रा তিনি ঠাকুরের পূজার ভার লইয়াছিলেন। সেবার তিনি পূর্ব বৎসরের ডিসেম্বর হইতে পরবর্তী বৎসরের প্রথম ছই-তিন মাস আলমবাজার মঠে ছিলেন। সেই বৎসর শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব দক্ষিণেশ্বরে অহষ্টিত হয়। কোন ভক্তকে সে সম্বন্ধে এক পত্তে निथियाছिलन, "উৎসব মহাসমাবোহে ও নির্বিল্ল স্থসম্পন্ন হইয়াছে। অন্যন ত্রিশ হাজার নরনারী সমবেত হইয়া উৎসাহ ও ভক্তি-পূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার সংকীর্তন ও জয় ঘোষণা করিয়া দক্ষিণেশ্বর মন্দির আনন্দে প্লাবিত করিয়াছিল। এবারকার মহোৎসব অক্যান্ত বৎসর অপেক্ষা সর্বাংশেই উৎকৃষ্ট হইয়াছিল।" শশী মহারাজ ভাল হইবার পরে হরি মহারাজের আমাশয় হয়। স্বস্থ হইয়া তিনি পুনরায় পরিব্রজ্যায় বাহির হইলেন এবং একাকী অনেক তীর্থ ভ্রমণ ও তপস্থা করিয়াছিলেন। উত্তর ভারতের তীত্র শীত তিনি একটি তুলার চাদরে কাটাইতেন এবং তীত্র গ্রীমেও নয়পদে চলিতেন। একদা গ্রীম্মকালের দ্বিপ্রহরে মাধুকরী করিয়া ফিরিয়া উত্তপ্ত শরীরে জল ঢালিয়া স্নান করেন। জল ঢালিবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া যান। এলাহাবাদের নিকটবতী > কোন আম্রকাননে এই ঘটনা ঘটে। রাখাল বালকগণ গরুর গাড়ীতে করিয়া তাঁহাকে স্টেশনে লইয়া আসে। সৌভাগ্যক্রমে উক্ত প্রদেশের কোন সাধুভক্তের সেবাশুশ্রষায় তিনি ছুই দিনের মধ্যে সংজ্ঞালাভ

#### তীর্থভ্রমণ ও তপস্থা

করেন। তিনি কথন কথন একবম্বে থাকিতেন, কম্বলও সঙ্গে রাখিতেন না। এইরূপে উত্তর ভারতের প্রায় সমস্ত তীর্থ তিনি পর্যটন করেন।

এলাহাবাদ হইতে স্বামী তুরীয়ানন্দ পদব্রঞ্জে চিত্রকৃট, রেওয়া, জব্বলপুর প্রভৃতি স্থান দেখিয়া নর্মদার দিকে গিয়াছিলেন। নর্মদা অঞ্চলে ঘ্রিবার সময় একটি পয়সাও সক্ষে রাখিতেন না, সম্পূর্ণ কপর্দকহীন থাকিতেন। লমণকালে তিনি একটি তীর্থ লক্ষ্য করিয়া চলিতেন। পথে পথচারীকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "অমুক তীর্থের য়াস্তা কোন্টি?" উজ্জিয়নীতে তিনি রাত্রে গাছতলায় শুইয়াছিলেন। য়ড়র্বিষ্ট হইতেছিল, এমন সময় কে তাঁহার গায়ে হাভ দিয়া ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিল। ঘুম হইতে উঠিবার পর গাছের ভালটা ভাকিয়া পড়িল। ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিলে তিনি শরণাগতকে এইভাবে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করেন। তপস্থা-প্রসক্ষে স্থামী তুরীয়ানন্দ বলিতেন, "আমরা তো ফকিরী করেছি, আমাদের তাতে গ্রীর থারাপ হয় নি। কেন না আমাদের সাধনভজ্ঞন ছিল এবং ভাতে খ্ব আনন্দ পেতাম।

স্বামী তুরীয়ানন্দ স্বীয় মুখে বলিয়াছিলেন, তিনি যথন নিয়োক্ত গান তিনটি গাহিতেন, তাঁহার চোথ দিয়া দরদরধারে জল পড়িত—

- বিষয়-স্থাথে মন তৃপ্তি কি মানে।
   তব চরণামৃতপানে পিপাসিত—
   না চাহি ধনজনমানে॥
- হ । হাদয়বল্পভ তৃমি দীনশরণ।
   প্রাণের প্রাণ তৃমি প্রাণরমণ॥
   সদানন্দ শিব তৃমি স্থন্দর শোভন।
   স্থন্দর যোগিজ্বন-চিত্ত-বিমোহন॥

# স্বামী তুরীয়ানন্দ

। হদয়নিকুঞ্জবনে বিহর মন দিবানিশি।
 আমার হদয়মন আলো করে॥
 প্রেম-তটিনীর তটে তব পদ নিকটে।
 তৃলি হুললিত তান, গাহিব তোমার গান॥
 অমনি এসে স্থা দিবে দেখা হদয়মাঝারে।

স্বামী তৃরীয়ানন্দ সৌরাষ্ট্রের অন্তর্গত গীর্ণার পাহাড়েও কিছুকাল তপস্থা করিয়াছিলেন। এই শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যবেষ্টিত পর্বতের এক গুহায় ডিনি থাকিতেন। একবার গঙ্গাতীরে কোনও স্থানে তপস্থাকালে তাঁহার দেহ ব্যাধিগ্রন্ত হয় এবং সেজস্থা তিনি ভীষণ কট পাইতে থাকেন। ব্যাধির উপশ্যের জন্ম তিনি কোন বৈছ্যের নিকট যাইয়া চিকিৎসিত হইবার সঙ্কল্প করেন। এই উদ্দেশ্থে তিনি বৈছ্যমমীপে যাইতেছিলেন। তথন তাঁহার মনে পড়িল, সাধুর 'ঔষধং জাহ্নবীতোয়ং বৈছ্যো নারায়ণো হরিঃ।' এই বৈরাগ্যোদ্দীপক শাস্ত্রবাক্য মনে পড়িবামাত্র তিনি আর অগ্রসর হইলেন না এবং গঙ্গাজল-ঔষধ ও হরি-বৈছ্য—ইহা শ্বরণ করিতে করিতে তিনি কুঠিয়ায় ফিরিয়া আসিলেন। আশ্বর্ণের বিষয়, তিনি বিনা চিকিৎসায় সেবার অচির্ণে নিরাময় হইলেন।

উত্তরাখণ্ড যাইবার মানসে যখন হরি মহারাজ দিল্লীতে আসিয়াছিলেন তখন তথায় চান্দ্লাল নামক কোন সাধুভক্ত শহরের বাহিরে যম্নাতীরে অবস্থিত উত্থানবাটীতে তাঁহাকে রাখিয়া সেবা করেন। উক্ত ব্যক্তি বলেন, "যামী তুরীয়ানন্দের ভেজ্ঞ:পুঞ্জ কলেবর দেখিয়া মন স্বভাবতঃই তাঁহার প্রতি প্রদায়িত হইত। প্রত্যহ স্নানাদি সমাপনান্তে প্রাতর্ভোজন করিয়া তিনি নিকটবর্তী প্রস্থাগারে যাইতেন এবং মধ্যাক্রের পূর্বে চান্দ্লালের বাড়ীতে যাইয়া ভিক্ষা লইভেন। ভোজনাত্তে কিছুক্ষণ

### তীৰ্থভ্ৰমণ ও তপস্থা

চান্দালের সহিত ধর্মপ্রসঙ্গ করিয়া আবার পূর্বোক্ত গ্রন্থালয়ে যাইতেন এবং তথায় সন্ধ্যা পর্যন্ত অধ্যয়নে নিমগ্ন থাকিয়া স্বীয় কুটীরে ফিরিতেন এবং জপধ্যানে বসিতেন। তিনি রাজে সামাগ্রই আহার করিতেন; রাজি তিনটা হইতে ভোর পর্যন্ত ধ্যানস্থ থাকিতেন। তাঁহার দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেক কাজটি ঘড়ির কাঁটার মত চলিত।"

উত্তরাখণ্ডের হরিদার, হৃষীকেশ ও উত্তরকাশী প্রভৃতি স্থানে হরি মহারাজ দীর্ঘকাল তপস্থারত ছিলেন। হাষীকেশে তিনি বহু তপস্থা করিয়াছিলেন। ১৮৮৯ খ্রী: যখন তিনি তথায় ছিলেন তথনকার কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। ১৮৯১ এ: তথায় অবস্থানকালে স্বামীজী অহস্থ হন। তৎপরেও তিনি অনেকবার হাষীকেশে তপস্থা করেন। ১৯১৪ থ্রী: তথায় ৫।৬ মাস ছিলেন। তিনি যথন হাষীকেশে তপস্তা করিতেন তথন তথায় ছত্ত্ৰ ছিল না। তথন স্থানটি জনবিরল ছিল, কেবল তপস্বী সাধুরা তথায় থাকিতেন। একদিকে গন্ধা, অগুদিকে চন্দ্রভাগা, এবং আর একদিকে গঙ্গার খাড়ি। এইরূপ ত্রিকোণাকৃতি স্থানকে ঝারি বলা হয়। ইহা গভীর জদলে পরিপূর্ণ এবং উচ্চ বৃক্ষে ममाकीर्न ছिল। माधुनन तृक श्टेष्ट छानभाना कारिया, कःनी वाँग्य খুঁটি বদাইয়া, ভাহার উপর ডালগুলি দোচালার আকারে বাঁধিয়া তত্বপরি উলু ঘাসের ছাউনি দিয়া কুঠিয়া তৈয়ার করিতেন। ডালপালা ও পাতার বেড়া দিয়া কুঠিয়ার দেওয়াল হইত। উহাতে থাকিত ঝাপের দরজা। কৃঠিয়ার মধ্যে একটি স্থান মাটি দিয়া উচু করিয়া উহার উপর থড় বিছাইয়া শয়নের স্থান করা হইত। এইরূপ পর্ণকুটীরে একটিমাত্র কম্বল, একজোড়া কৌপিন, একটি বহির্বাস ও একটি মাটির কলসী সম্বল করিয়া সাধুরা ভপস্তা করিতেন, ভগবৎরূপায় যাহা জুটিত তাহাই থাইতেন, ভিক্ষাটনে যাইতেন না।

# चामी जूदीयानम

সাধু ব্যতীত অন্ত কেহ সেই ঝারিতে থাকিতে পারিতেন না। ভক্তগণ নির্দিষ্ট সময়ে যাইয়া সাধুদর্শন ও সেবা করিয়া চলিয়া আসিতেন। বর্ধাকালে গন্ধার থাড়ি ও চন্দ্রভাগা জলপূর্ণ হইত। তথন ভক্তগণের তথ্যয় যাওয়া বন্ধ হওয়ার জন্ম সাধুদের আহারও অনিশিত হইড; এইরূপ পারিপার্খিক অবস্থার মধ্যে সাধুগণ ভগবানে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকিতেন এবং সর্বদা ধ্যানজ্ঞপ, শান্ত্রপাঠ ও তত্ত্বালোচনাদিতে কাটাইতেন। কঠোর ত্যাগ ও তীব্র বৈরাগ্য না থাকিলে এইরূপ অনিশ্চিত আহারে ও অত্যল্প আরামে কেহ তথায় টিকিতে পারিতেন না। স্বামী তুরীয়ানন্দ ঝারিতে সহস্তে উক্ত প্রকারে কুঠিয়া বাঁধিয়া তথায় দীর্ঘকাল উগ্র তপস্থা করেন। তাঁহার কঠোরতা, ধ্যানমগ্নতা, গভীর শাল্তজ্ঞান ও অন্তর্গ স্থানীয় সাধুবৃন্দকে অচিবে মৃগ্ধ করিল। হ্রষীকেশে তপদ্যাকালে তিনি সাধুদের শাস্ত্রপাঠে একনিষ্ঠতা ও ইষ্টচিস্তায় অন্তরাগ দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। একবার দেখিলেন, কোন সাধু স্বীয় কুঠিয়ায় বসিয়া গীতার এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিতে করিতে স্বীয় পেটে হাত বুলাইতেছেন-

> অহং বৈশ্বানরো ভূজা প্রাণিনাং দেহমাপ্রিত:। প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্তং চতুর্বিধম্॥

সাধৃটির অজীর্ণ রোগ হইয়াছিল। উক্ত রোগ হইতে মৃক্তিলাভের জ্বয় তিনি গীতোক্ত ভগবহাক্যের অফুশীলন করিতেছিলেন। বলা বাহল্য, ঈশবে ও শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস থাকায় তিনি এই উপায়ে অচিরে নিরাময় হইয়াছিলেন।

> আমি উদরাগ্নিরূপে সকল প্রাণীর দেহে অবস্থানপূর্বক চারি প্রকার—চর্ব্য, চূস্ত, লেফ, পের—ভূক্ত দ্রব্য জীর্থ করি।

### তীৰ্থভ্ৰমণ ও তপস্থা

গাড়োয়ালে শ্রীনগর ঘাটে তপস্থার কথা তিনি পরে এইভাবে বলিতেন, "তথন মন নিরস্তর এক উচ্চ ভাবে আরুঢ় থাকত। তৈলধারাবৎ নিরবচ্ছিন্ন ভগবৎভাবস্রোত মনে প্রবাহিত হত। ভোরে উঠে বাঞ্ সেরে নেয়ে নিতাম ও তৎপরে ধ্যানে বদে যেতাম। ধ্যান থেকে উঠে শাস্তাদি পাঠ করতাম। শাস্ত্রপাঠ সেরে ঘণ্টাথানেকের মধ্যে কিছু ভিক্ষা করে এনে খেতাম। একটু বিশ্রাম করে জপধ্যানে বসতাম গভীর রাত্রি পর্যস্ত। অন্ম চিস্তামনে আসতেই দিতাম না। দেখানে আমি ( বড় বড় হুইথানা উপনিষদ বাতীত বাকী ) আটথানা কণ্ঠস্থ করেছিলাম। উপনিষদ্ পড়তাম, আর ভাল ভাল শ্লোকগুলির উপর ধ্যান করতাম। সে যে কি বিপুল আনন্দ, কি বলব ! শঙ্করভাষ্য ও আনন্দগিরির টীকাসহ উপনিষদ্ পড়ভাম, আবার শ্লোকগুলির ধ্যান করে নৃতন নৃতন ভাবার্থ পেতাম।" গাড়োয়াল শ্রীনগরে থাকাকালীন স্বামী তুরীয়ানন্দ 'বিবেক-চূড়ামণি' নামক বেদাস্ত গ্রন্থথানি উত্তমরূপে পড়িয়াছিলেন এবং উহার প্রত্যেকটি স্লোকের উপর এত ধ্যান করিয়াছিলেন যে, বহু বংসর পরেও গ্রন্থথানির অধিকাংশ অনর্গল আবৃত্তি করিতে পারিতেন।

টিহিরী গাড়োয়ালে তপস্থা করিবার সময় একটি ঘটনা ঘটে। তথায় তিনি জঙ্গলের পাশে একটি পোড়ো ঘরে থাকিতেন। বাঘ আসিলে গ্রামবাসী পাহাড়ীরা চীৎকার করিত ও টিন বাজাইত। একদিন রাত্রে বাঘ আসিয়াছে। গ্রামবাসীরা চীৎকার করিয়া মশাল জালিয়া বাঘ তাড়াইতেছে। হরি মহারাজের পোড়ো ঘরটীর দরজা জানালা ভাঙা ছিল। বাঘ আসিয়াছে শুনিয়া তিনি দরজার সম্মুখে তুই-তিন সারি ইট সাজাইলেন। তৎপরে ভাবিলেন, যাহার ইন্ধিতে বিশ্ববন্ধাও চলিতেছে, বাহার ভরে 'মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ', তাঁহাকে স্মরণ না করিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেছি কেন ?" ইহা ভাবিয়া সাজানো ইটের থাকটি তিনি

# यांशी जूतीयानम

লাথি মারিয়া ভালিয়া ফেলিয়া ধ্যানে বসিলেন এবং বহির্জগতের বিক্ষেপরাশি বিশ্বত হইলেন। 'ধন্মপদে' মুমুক্ষ্ সাধুর প্রতি ভগবান বৃদ্ধের এই অমৃত বাণী আছে—"বিনা পথে অগ্রসর হও। কোন কিছুকে ভয় করিও না, কোন কিছুর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করিও না। গণ্ডারবং একাকী নির্ভয়ে বিচরণ কর। সিংহ যেমন কোন শব্দে কম্পিত হয় না, বায়ু 'যেমন কোন জালে আবদ্ধ হয় না, বা পদ্মপত্র যেমন জলে সিক্ত হয় না, তজ্ঞপ হে ভিক্ষ্, তুমি গণ্ডারবং নিঃসঙ্গভাবে ভ্রমণ কর।" এই বৃদ্ধ-বাণী স্বামী তুরীয়ানন্দের জীবনে অক্ষরে অক্ষরে পালিত হইয়াছিল।

অগ্র সময় স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিয়াছিলেন, উপনিষদের মন্ত্রধ্যানকালে তাঁহার মন্ত্রদর্শন হইত এবং মন্তের প্রতিপাল তত্বও প্রত্যক্ষ করিতেন। তিনি অহভব করিয়াছিলেন, উপনিষদের মন্ত্রাবলী জীবস্ত এবং গভীর-তত্তপূর্ণ। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিও তাঁহার গভীর প্রদা ছিল। যেরপে তিনি উপনিষদ পাঠ করিয়াছিলেন, সেইরূপে ভাগবতও পাঠ এবং ধ্যান কবিয়াছিলেন। তথন তাহার ভাগবভোক্ত তত্তও উপলব্ধ হইয়াছিল। শাস্তাদি পড়িলেও শাস্তজ্ঞান তাঁহার লক্ষ্য ছিল না, ডত্তোপলিরই ছিল তাঁহার চরম উদ্দেশ্য। সেইজ্ঞা তিনি জগন্মাতার নিকট সজ্জনয়নে প্রার্থনা করিতেন যেন সকল শাস্ত্রজ্ঞান মন হইতে মুছিয়া যায় এবং ভত্তজান উদিত হয়। রামকৃষ্ণ সংঘের কোন প্রাচীন সাধুকে ভিনি একবার বলিয়াছিলেন, "যখন ধ্যানে বসি, তখন সকল ইন্দ্রিয়দার বন্ধ করি। ভাহার পরে বহির্জগভের সহিত মনের সম্বন্ধ সংছিল্ল হয়। যথন ইব্রিয়-বারসমূহ মুক্ত করি, তথনই বহির্জগতের জ্ঞান আলে।" অভা সময় বেলুড় মঠের এক ভরুণ সন্ন্যাসীকে ভিনি উপদেশ দিয়াছিলেন, "মনের ঘারে বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া রাখ, 'প্রবেশ নিষেধ।' ভাহা হইলে ধ্যানকালে বহির্জগৎ মনে ঢুকিয়া আর বিদ্ন সৃষ্টি করিতে পারিবে না।

### তীর্থপ্রমণ ও তপস্থা

তুমি বাহিরের বস্তকে আসিতে দাও বলিয়াই তাহারা মনে ঢুকিয়া ধ্যানের বিল্ল স্বষ্টি করে।" হরি মহারাজ স্বামী শাস্তানন্দকে বলিয়াছিলেন, "তপস্থাকালে আমি এক একটা ভাব নিয়ে পড়ে থাকতাম। 'আমি যয়, তুমি যয়ী'—এই ভাবটি কিছুদিন খুব সাধন করেছিলাম। প্রত্যেক কার্য, প্রত্যেক চিস্তায় জাগ্রত থাকতাম, আর লক্ষ্য রাখতাম ঠিক ঠিক উক্ত ভাবটি মনে আরয়় আছে কি না। এইরূপে কিছুদিন গেল। আবার হয়ত 'আমিই ব্রহ্ম'—এই ভাবটি কিছুকাল অভ্যাস করলাম।"

স্বামী তুরীয়ানন্দ গুই-তিন বার উত্তরকাশীতে তপস্থা করিয়াছিলেন—প্রথমবার আমেরিকা যাইবার পূর্বে। তথন স্বামী সাচ্চদানন্দও (বুড়োরাবা) তথায় তপস্থারত ছিলেন। বুড়ো বাবা বলিতেন, "ভোরে স্নান বা তুপুরে ভিক্ষার সময় প্রায়ই তাঁহাকে দেখিতে পাইতাম। একবার দেখি, তিনি তিন-চার দিন ও রাত্রি একাসনে গভীর ধ্যানেনিমগ্ন, স্নানেও যান না, ভিক্ষাতেও বাহির হন না! সমাধিবান যোগী পুরুষ ব্যতীত কেহ একাসনে অনাহারে অনিল্রায় তিন-চার দিন ও রাত্রি ধ্যানমগ্র থাকিতে পারে না।" উত্তর কাশীতে স্বামী তুরীয়ানন্দ যে কুঠিয়াতে ছিলেন উহার পাশেই একটি শ্রশান ও জন্দ ছিল। ভোর রাত্রে গঙ্গাস্থান করিতে যাইয়া একদিন তিনি দেখিলেন, শ্রশানে এক অর্ধদিশ্ধ শবদেহকে একটি ব্যান্ত্র থাইতেছে। ক্ষণকালের জন্ম তাঁহার মনে একটু চমক বা ভীতি আসিল। পরে ভাবিলেন, "বাঘ মৃতদেহ থাছে তো থাক্। এতে আমি রুণা ভীত হই কেন ?" এই ভাবিয়া তিনি নিঃশৃষ্টিতে গঙ্গার দিকে চলিয়া গেলেন।

ভারতের নানা প্রদেশে ভ্রমণকালে স্বামী তুরীয়ানন্দ কতকগুলি প্রাদেশিক ভাষা আয়ন্ত করিয়াছিলেন এবং ঐ ঐ ভাষার ধর্মগ্রন্থগিও পড়িতেন। পাঁচ-সাত দিনের মধ্যে তিনি গুরুম্থী ভাষা আয়ন্ত

### স্বামী তুরীয়ানন্দ

করিয়াছিলেন। গুরুম্থী শিথিয়া শিথ ধর্মণান্ত্র 'আদিগ্রন্থসাহেব' তিনি উত্তরম্বপে পড়িয়াছিলেন। তাঁহার উদার ও বিশাল মন্তিক্ষ সকল ধর্মের সারতত্ত্বসমূহে পরিপূর্ণ ছিল। তাঁহার সংপ্রসঙ্গ নানা ধর্মগ্রন্থের উদ্ধৃতিতে সমৃদ্ধ ও সারগর্ভ হইত। গভীর অন্তর্দৃষ্টির সহায়ে প্রস্তার মনোগত ভাব ও সন্দেহ ব্ঝিয়া তিনি যে উত্তর দিতেন তাহাতে শ্রোতার সংশয় অপগত হইত। জীবকোটীর মন নির্বিকল্প সমাধিলাভের পর কিরপে মায়ারাজ্যে ফিরিয়া আসে—এই বিষয়ে শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি ভক্তরুদ্ধ একবার ঘণ্টাধিক কাল মাথা ঘামাইতেছিলেন। অতি কপ্তে অনেক দেরীতে তাঁহারা এক অসন্তোষজনক সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। হরি মহারাজ্যকে এই প্রশ্ন করা মাত্রই তিনি বলিলেন, "ঈশ্বরেছায় তাহা সম্ভব হয়। তাঁহার ইচ্ছায় সাধক সমাধিস্থ হয় এবং তাঁহারই ইচ্ছায় সেসমাধি হইতে বৃথিত হয় জগদ্ধিতায়। সমগ্র বিশ্ব ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন।"

স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিতেন, নিম্নোদ্ধত শ্লোকটি বাল্যেই তাঁহার জীবনগতি পরিবর্তিত করিয়া দেয়:

যোগস্থ প্রথমং দারং বাঙ্নিরোধোহপরিগ্রহ:।
নিরাশা চ নিরীহা চ নিত্যমেকাস্থশীলতা ॥ >

এই শ্লোক পড়িবার পূর্বে তিনি ধর্ম-সম্বনীয় কথা বলিতে ভালবাসিতেন।
ইহা পড়িয়া তাঁহার মনে হইল, যোগের প্রথম দারেও ভো তিনি প্রবেশ
করেন নাই। তথন তিনি বাক্নিরোধের সংকল্প করিলেন। এই
সংকল্পের পর তিনি কাহারও সহিত বেশী কথা বলিতেন না এবং সর্বদা
ভগবৎভাবে বিভোর থাকিবার চেষ্টা করিতেন। তপস্বী জীবনে তিনি খুব

<sup>&</sup>gt; যোগের প্রথম ছার সর্বদা বাকাসংবম, অপরিগ্রহ, আশাত্যাগ, নিশ্চেষ্টতা ও নির্ক্ষন বাস।

### তীৰ্থভ্ৰমণ ও তপস্তা

অল্পভাষী ছিলেন, কথন কখন মৌনী থাকিতেন। একবার নবরাত্রির সময় নয় দিন ও নয় রাত্রি তিনি মৌনী ছিলেন, একটিও কথা বলেন নাই। শুইয়া, বসিয়া, দাঁড়াইয়া, চলিয়া স্বাবস্থায় ভগবদ্ভাবের নির্বচ্ছিন্ন শ্রোড মনে প্রবাহিত রাখিয়াছিলেন।

উত্তরাথণ্ডে তপস্থাকালে স্বামী তুরীয়ানন্দ যেদকল তপস্বী সাধু দেখিয়াছিলেন তন্মধ্যে তিনজনের খুব প্রশংসা করিতেন। তাঁহাদের নাম রামাশ্রম, কেবলাশ্রম ও বিজ্ঞানানন। টিহিরীতে অবস্থানকালে সম্ভবতঃ বিজ্ঞানানন্দজীর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। আমেরিকা হইতে ফিরিবার পর যথন উত্তরকাশীতে যান তথন বিজ্ঞানাননজীর সহিত তিনি প্রায় একমাদ বাদ করিয়াছিলেন। হরি মহারাজ তাঁহার সম্বন্ধে বলিতেন, "বিজ্ঞানানন্দ কৌপীনমাত্র সম্বল করিয়া যথেচ্ছ বিচরণ क्रिंदिजन। यড়् मर्भन छाँशांद मगाक् आग्रख छिन। উপনিষদাবলী, ব্রহ্মসূত্র ও গীতার শাঙ্করভায় তাহার কণ্ঠস্থ ছিল। এইসকল শান্ত্র না দেখিয়াই তিনি অনর্গল বলিয়া যাইতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনর্গল সংস্কৃত বলিতে পারিতেন। ভ্রমণকালে যথন যেথানে থাকিতেন সাধুরা সমবেত হইয়া তাঁহাকে বিবিধ শাস্ত্রীয় প্রশ্ন করিতেন। তিনি টিহিরীরাজার গুরু ছিলেন। কিন্তু শিশ্যের বিশেষ প্রার্থনা সত্ত্বেও কোন আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন নাই। তাঁহার মত শাস্ত্রজ স্থপগুত সাধু ভারতবর্ষে তখন কেহ ছিলেন কি-না, সন্দেহ।"

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে স্বামী বিবেকানন্দ সিংহল ও দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণান্তে কলিকাতায় আগমন করেন। তৎপূর্বেই স্বামী তুরীয়ানন্দ তীর্থভ্রমণাদি হইতে আলমবাজার মঠে ফিরিয়া আসেন। উক্ত বৎসর মার্চের শেষে তিনি স্বামীক্ষীর সহিত দার্জিলিং গিয়া তথায় সরকারী উকিল মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে কিছুদিন ছিলেন।

## यामी जुत्रीयानम

দার্জিলং-এ স্বামীজী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "নৃতন ধরনের ব্রহ্মচর্য প্রবর্তন করব।" স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিতেন, "সয়্মাসের পুরান আদর্শকেই স্বামীজী যুগোপযোগী আকার দিলেন।" ১৮৯৮ খ্রীষ্টান্দে ফেব্রুমারী মাসে আলমবাজ্ঞার হইতে মঠ বেলুড় গ্রামে এক ভাড়াটিয়া বাড়ীতে উঠিয়া আসে। দার্জিলিং হইতে ফিরিয়া হরি মহারাজ আলমবাজ্ঞারে ও পরে বেলুড় মঠে অবস্থান করেন। ১৮৯৯ খ্রীঃ ১১ই মে স্বামীজীর সহিত তিনি আলমোড়ায় গিয়াছিলেন এবং তথায় 'প্রবৃদ্ধ ভারত' অফিলে বাস করেন। তথায় কয়েক মাস থাকিয়া বিজয়ার দিন তিনি আলমোড়া হইতে বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসেন। তথনও মঠ বেলুড়ে ভাড়াটিয়া বাড়ীতে অবস্থিত। সেই বংসর ডিসেম্বর মাসে বর্তমান স্থামী গৃহে মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়।

ষামীজী ১৮৯৭ থ্রীঃ জুলাই মাসে আলমোড়া হইতে স্বামী শুদ্ধানন্দকে লিখিতেছেন, "মঠে একদকে তিনজন করে মোহস্ত নির্বাচন করলে ভাল হয়। একজন বৈষয়ক বিষয় চালাবেন, একজন আধ্যাত্মিক দিক দেখবেন, আর একজন জ্ঞানার্জনের ব্যবস্থা করবেন। ব্রহ্মানন্দ ও তুরীয়ানন্দ অনারাসে শেষ তুইটি বিভাগের ভার নিতে পারেন!" এই বংসর অক্টোবর মাসে স্বামীজী কাশ্মীর ঘাইবার পথে মারি হইতে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিতেছেন, "পত্রপাঠ উকিলের পরামর্শ নিয়ে এই মর্মে উইল রেজেন্ট্র করে দাও যে, যদি আমি ও তুমি মরে ষাই হরি ও শরৎ মঠের যা কিছু সব পাবে।" পরবর্ত্তী মাসে লাহোর হইতে তিনি উক্ত গুরুলাতাকে লিখেন, "হরি ও শরতের নামে যে উইল করিবার ক্ল্যু লিখিয়াছিলাম তাহা বোধ হয় হইয়া গিয়াছে।" নভেম্বরের শেষে দিল্লী হইতে তিনি ব্রহ্মানন্দকীকে পত্রে জিজ্ঞাদা করিতেছেন শেই উইল করা হইল কি-না। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ২৫শে কেব্রুয়ারী স্বামীজী শশী মহারাক্তকে মান্তাকে লিখিয়াছিলেন, "হরিরও একটু ম্যালেরিয়া

### তীৰ্থভ্ৰমণ ও তপস্থা

হয়েছিল। আমরা এখানে নাচ আরম্ভ করেছি। হরি, সারদা ও আমাকে নৃত্য করতে দেখলে তুমি আনন্দে ভরপুর হইতে।" উদ্ধৃত পত্রোক্তিসমূহ হইতে বোঝা যায়, স্বামীজী তাঁহার প্রিয় গুরুল্রাতা তুরীয়ানন্দজীর উপর কত বিশ্বাস করিতেন এবং কত সপ্রেম দৃষ্টি রাখিতেন!

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারী স্বামীজী দেওঘর হইতে বেলুড় মঠে ফিবিয়া আসিয়া অর্থসংগ্রহ ও বেদাস্কপ্রচারের জন্ম স্বামী তুরীয়ানন্দ ও সারদানন্দকে গুজরাট ঘাইতে বলেন। ৭ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার পাঞ্জাব মেলে উভয়ে যাত্রা করিলেন এবং ৮ই ফেব্রুয়ারী বুধবার কানপুরে উপস্থিত হইলেন। তথায় একটি দামান্ত পান্থশালায় উভয়ে কণ্টে রাত্রিয়াপন করেন। সরাই-এ অস্থবিধা হওয়ায় তাঁহারা নৃত্যগোপাল বাবুর বাড়ীতে যান ও তথায় থাকিয়া শহর পরিদর্শন করেন। কানপুর হইতে আগ্রা হইয়া তাঁহার। জয়পুর যান। জয়পুরে তাঁহারা সদার হরি সিং-এর অতিথি ছিলেন এবং উট্রবাহনে রাম-নিবাস দর্শন করেন। জয়পুরে থেতড়ীর রাজার সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। সেথানে তাঁহারা আমেরে যাইয়া মন্দির দর্শন করেন। জয়পুরের গোপীনাথন্ধী ও গোবিন্দন্ধীর মন্দিরও তাঁহারা দর্শন করিয়াছিলেন। জয়পুর হইতে তাঁহারা আবুরোড হইয়া আমেদাবাদে यान। आस्मानान इटेर्ड डांशाता कत्म्ह निम्डिर्ड गमन करतन। ১৪ই মার্চ লাথিরাজের সহিত রাজোভানে দাক্ষাং এবং রামকৃষ্ণ মিশন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয়। লিম্ডি হইতে গোণ্ডাল হইয়া উভয়ে যখন মোর্ভীতে উপস্থিত হন তখন ভগিনী নিবেদিতার পত্তে জানিছে পারেন, গত ২৮শে মার্চ স্বামী যোগানন্দ দেহত্যাগ করিয়াছেন। তথা হইতে তাঁহারা ভাবনগরে উপনীত হইলেন। তথায় কলিকাতা ফিরিবার

## यामी जुदीयानम

জন্ম তাঁহারা স্বামীজীর তার পাইলেন। তদম্যায়ী তরা মে উভয়ে বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসেন।

এইরপে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্ধে বরাহনগর মঠে যোগদান ও সন্ন্যাসগ্রহণের পর হইতে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে আমেরিকা যাইবার পূর্ব পর্যন্ত প্রায় দাদশবর্ষ স্বামী তুরীয়ানন্দ বরাহনগর, আলমবাঞ্চার ও বেল্ড মঠে মাঝে মাঝে থাকিলেও প্রধানতঃ তীর্থভ্রমণ ও তপস্তায় নিযুক্ত ছিলেন।

### চতুর্থ অপ্যায়

## আমেরিকায় ভিন বৎসর

# **নিউইয়**র্কে

বেলুড় মঠ-প্রতিষ্ঠার পর স্বামী বিবেকানন্দের শরীর অন্তন্থ হইয়া পড়িল। ১৮৯৯ খ্রীষ্টান্দের প্রথমার্ধে তিনি বরাহনগরবাদী মহানন্দ কবিরাজের চিকিৎসাধীন রহিলেন। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসায় স্বামীজী একটু স্কন্থ বোধ করিলেন। তথন কবিরাজ মহাশয় পরামর্শ দিলেন, "স্থদীর্ঘ সম্প্রযাত্তায় স্বামীজীর শরীর সম্পূর্ণ স্কন্থ হবার সন্ভাবনা। মাল-বোঝাই জাহাজে গেলে সমূদ্রযাত্তা স্থদীর্ঘ হবে।" কবিরাজের পরামর্শে এবং গুরুভ্রাতাদিগের অন্থরোধে স্বামীজী সমূদ্রযাত্তা করিতে সম্মত হইলেন, কিন্তু স্বামী তুরীয়ানন্দকে সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিলেন। কারণ একদা তিনি তাঁহার আমেরিকাবাদী শিক্ষদিগকে বলিয়াছিলেন, "আমার মধ্যে তোমরা ক্ষাত্ত শক্তির বিকাশ দেখেছ। আমি তোমাদিগক্ষে এমন এক গুরুভাইকে পাঠাবো, যিনি ব্রাহ্মণ-স্থলভ গুণরাজির মূর্ত বিগ্রহ। তিনি আদর্শ ব্রাহ্মণ, অর্থাৎ ব্রন্ধজ্ঞ। মানবজীবনে উচ্চতম আধ্যাত্মিকতার বিকাশ কিরূপে হয়, তা তাঁকে দেখলে বুঝতে পারবে।"

স্বাধ্যায় ও তপস্থা ছাড়িয়া স্বামী তুরীয়ানন্দ বিদেশে যাইতে প্রথমে আদৌ স্বীকৃত হন নাই। গুরুলাতারা অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না। অবশেষে যথন স্বামীজী তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া সাঞ্রলোচনে বলিলেন, "হরি ভাই, আমি ঠাকুরের কাজের জন্ম বুকের রক্ত বিন্দু বিন্দু পাত ক'রে মৃতপ্রায় হয়েছি। তোমরা কি আমাকে এ কাজে সাহায্য করবে না?" স্বামীজীর ভাবাবেগে হরি

# यामी जूबीयानस

মহারাজ অভিভূত হইলেন এবং সাত সম্দ্রের পারে স্থদ্র আমেরিকায় যাইবার সম্মতি জানাইলেন। স্বামীজীর আমেরিকা-যাত্রার সকল ব্যবস্থা হইল। ১৮৯৯ খ্রী: ২০শে জুন স্থামী তুরীয়ানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতাকে লইয়া তিনি কলিকাতায় মালবোঝাই জাহাজে উঠিলেন। জাহাজে স্বামীজী গুরুভাতা তুরীয়ানন্দজীকে বলিলেন, "আমি নিয়মিত-ভাবে ব্যায়াম করবো স্বাস্থ্যোরতির জন্ত। আমি যদি ভূলে যাই বা অনিয়ম করি, তুমি আমায় একটু মনে করে দিও।" স্বামী তুরীয়ানন্দ উহা স্বামীজীকে শ্বরণ করাইয়া দিতে অঙ্গীকার করিলেন। প্রথমে স্বামীজী তুই-চার দিন স্বীয় সংকল্প অনুসারে ব্যায়াম করিলেন। কিন্তু তৎপরে দেখা গেল, তিনি ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে এমন তন্ময় হইয়া আলাপ করিতে লাগিলেন যে, ব্যায়ামের কথা তাঁহার আর মনে রহিল না। ভগিনী নিবেদিতাও তাহাকে কিছু বলিতে সাহদ করিতেন না। হরি মহারাজ গুরু-শিষ্যা-সংবাদে বাধা দিয়া স্বামীজীকে ব্যায়ামের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেন। তথন স্বামীজী বলিতেন, "হরি ভাই, আজ থাক। জাহাজে বেশ ভালই আছি। আর দেখ, নিবেদিভার সঙ্গে একটু কথা বলছি। নিবেদিতা বিদেশী মেয়ে, সব ছেড়ে ছুড়ে আমার কাছে এসেছে এসব কথা শুনবার জন্তা। বেশ ভাল মেয়ে, খুব সমঝ্দার। এর সঙ্গে কথা কয়ে খুব আনন্দ হচ্ছে।" হরি মহারাজ স্বামীজীকে আর বিরক্ত না করিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন। ভগিনী নিবেদিতা বোল-আনা মন দিয়া স্বামীজীর কথা শুনিতেন ও লিখিয়া রাখিতেন। ভিনি রোজ পাঁচ-ছয় ঘণ্টা স্বামীজীর কথা শুনিয়া ও লিখিয়া কাটাইভেন। হরি মহারাজের সঙ্গেও স্বামীজীর বহু কথা হইত। অবশ্র স্বামীজী সে যাত্রায় সভাসভাই সারিয়া উঠিলেন এবং তাঁহার শরীর ভাল হইডে नाशिन।

### আমেরিকায় তিন বংগর

माखां अ वन्यदेव आशंक मात्रिम । उथन कनिकाजात्र (अर्थ महामादी চলিভেছিল। কোয়ার্যাণ্টাইন নিয়মান্ত্রসারে যাত্রীদিগকে নামিতে বা দর্শকদিগকে উঠিতে দেওয়া হইল না। মান্রাজ মঠ হইতে স্বামী রামক্লঞ্চানন্দ ও ভক্তগণ এবং অসংখ্য দর্শক নৌকায় করিয়া জাহাজের কাছে আদিলেন। স্বামীজীও হরি মহারাজ ডেকে দাড়াইয়া নৌকাস্থিত দর্শকদের সহিত কথাবার্তা বলিলেন। স্বামীজীকে নামিতে দেওয়া হইল না বলিয়া তিনি উত্তেজিত হইয়া সিংহ্নাদে বলিতে লাগিলেন, "মা, আমায় ধরে না কেন? মারে না কেন? অভ্যাচার করে না কেন? তাকি এরা করবে? এরা সব চালাক লোক।" বার বার এইরূপ বলাতে হরি মহারাজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাকে ধরলে বা অত্যাচার করলে কি হবে ?" স্বামীজী গুরুলাতাকে ধমক দিয়া বলিলেন, "এটা আর বুঝতে পাচ্ছ না, হরি ভাই ? দেশটা ভাহলে জেগে উঠবে এবং হাউইয়ের মত উঠে যাবে। তা কি আর মা করবেন ?" মাজাজে সমুদ্রতীরে এত লোক স্বামীজীকে দেখিতে আসিয়াছিল যে, হরি মহারাজ তাহা দেখিয়া মনে করিলেন যেন জন-সমুদ্র। যভদ্র দৃষ্টি যায় ভভদ্র কেবল মাহুষের মাথা দেখা যাইভেছিল। যতক্ষণ জাহাজ বন্দরে রহিল ততক্ষণ বিশাল জনতা সমূদ্রস্থ বহু নৌকায় এবং সমুদ্রতীরে থাকিয়া স্বামীজীকে দেখিতে লাগিলেন। যখন জাহাজ ছাড়িয়া দিল তখন স্বামীকী দর্শক্ষগুলীকে অভিবাদন জানাইলেন। ইহা দেখিয়া হরি মহারাজ অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং ভাবিলেন, "খামীজীর ওপর এদের কি ভালবাদা ও প্রকা! কি অভ্ত লোকই না ৰয়েছেন !" স্বামীজী পূৰ্ববং উত্তেজিতভাবে ভেকের উপর পাশ্বচারি করিতে লাগিলেন। তাঁহার উত্তেজিত তাব দেখিয়া হরি মহারাজ বিশ্বিত হইলেন।

# यामी जुतीवानन

জাহাজ মাদ্রাজ হইতে কলম্বো বন্দরে আসিল এবং এডেন, নেপল্য ও মার্দে লিস বন্দরে দাঁড়াইল। স্বামী তুরীয়ানন্দ গুরুলাভার সহিত ৩>শে জুলাই লণ্ডনে পৌছিলেন। জাহাজে একদিন হরি মহারাজ ভগিনী निर्विषि छार कि कामा कतिशाहित्तन, "रमशान कि तकम हन हर १" তহ্তবে নিবেদিতা একটা ছুরির অগ্রভাগ নিজ হাতে ধরিয়া এবং হাতাটা হরি মহারাজের দিকে বাড়াইয়া বলিলেন, "স্বামিন্, লোককে কিছু দিতে হলে এরপভাবে দেওয়া চাই। অর্থাৎ সর্ব বিষয়ে অস্থবিধা ও বিপদের ভাগটা নিজে নিয়ে স্থবিধার ভাগটা অন্তকে দিতে হবে।" ১৬ই আগস্ট গ্লাদগো হইতে তাঁহারা জাহাজে উঠিলেন এবং উক্ত মাদের শেষে নিউইয়র্কে পৌছিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রথমে নিউইয়র্ক বেদান্ত পমিতি ভবনে কিছুদিন বাস করেন। তথন উক্ত সমিতি ১০২ ইস্ট ৫৮ সংখ্যক বাড়ীতে অবস্থিত ছিল। স্বামী তুরীয়ানন্দ স্বামী অভেদানন্দের সহকারিরূপে সমিতিতে কার্য করিতে আরম্ভ করেন। বেদাস্ত সমিতিতে কিছুদিন থাকিবার পর তিনি স্বামীজীর সঙ্গে সমিতির প্রথম প্রেসিডেণ্ট মি: লেগেটের বিজলি মেনবস্থ গ্রাম্য ভবনে যাইয়া কিছুকাল বিশ্রাম করেন। মিসেস্ লেগেট ছিলেন স্বামীজীর শিষ্যা, কুমারী ম্যাকলাউডের সহোদরা। লেগেট-দম্পতীর পল্লী গৃহে কিছুকাল বিশ্রামের পর স্বামী তুরীয়ানন্দ নিউইয়র্ক বেদাস্ত সমিতিতে ফিরিয়া আসেন। হরি মহারাজ বেদান্ত সমিতিতে যেসকল ধর্মপ্রসঙ্গ করিতেন সেগুলি বেশ পাণ্ডিতাপূর্ণ হইত ও লোকের হৃদয়ে ধর্মভাব জাগ্রত করিত। ইহা দেখিয়া স্বামী অভেদানন্দ তাঁহাকে একদিন বলিলেন, "হরি ভাই, नद कथा এकपितन वरन रक्ताना। अत शरत कि वनत् ?" इति महात्राक উত্তর দিয়াছিলেন, "ঠাকুর রাশ ঠেলে দেবেন। 'তিনি বলতেন, 'মা রাশ केटन दशन।"

#### আমেরিকায় তিন বৎসর

স্বামীজীর সক্ত্র্থ-লাভই ছিল স্বামী ত্রীয়ানন্দের আমেরিকাষাত্রার প্রধান উদ্দেশ্র। তিনি ভাবিয়াছিলেন, তিনি প্রিয় গুরুজ্ঞাতার সঙ্গে থাকিবেন, নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইবেন এবং তাঁহার সঙ্কেই ভারতে ফিরিয়া আসিবেন। তিনি স্বামীজীর সক্লাভকে সোভাগ্য জ্ঞান করিতেন। সেইজ্ঞ জাহাজে প্রায় তুই মাস পরমানন্দে কাটিল। আমেরিকাতেও হরি মহারাজ স্বামীজীর সঙ্গে বছ স্থানে বেড়াইলেন এবং অনেক বন্ধুর সহিত পরিচিত হইলেন। পরিচিত বন্ধুদের মধ্যে মন্ট ক্লেয়ারের মিসেস্ এফ. ছইলার অগ্রভমা ছিলেন। তাঁহার বাড়ীতে থাকিয়া স্বামী সারদানন্দ বেদাস্ত প্রচার করিতেন। তিনি হরি মহারাজকে বলিলেন, "আমার বাড়ীটি আপনারই বাড়ী মনে করিবেন এবং ধ্রন ইচ্ছা গিয়ে থাকবেন। আমাদের ওথানে আপনি থাকলে আমরা খ্র আনন্দিত হব।"

স্বামীজীর সঙ্গে ছই মাদ কাটাইবার পর হঠাৎ একদিন স্বামীজী তাঁহাকে বলিলেন, "হরি ভাই, আমার তো আর টাকাপয়দা নেই, দব ফুরিয়ে গেছে। তোমাকে আর থাওয়াতে পারব না, তুমি তোমার পথ দেথ।" এই কথা শুনিয়া হরি মহারাজ চমকিত হইলেন; স্বামীজীর দকে থাকিবার তাঁহার যে ইচ্ছা ছিল তাহা চুর্প হইয়া গেল। তিনি গভীর হইয়া গেলেন ও চুপ করিয়া রহিলেন; কি বলিবেন বা করিবেন কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। হরি মহারাজকে নির্বাক ও গভীর দেখিয়া স্বামীজী জিজ্ঞাদা করিলেন, "কি হরি ভাই, তাহলে কি করবে?" হরি মহারাজ উত্তর দিলেন, "হা, আপনি যা বলেছেন তাই হবে।" তিনি তখন আদৌ ব্রিতে পারেন নাই যে, তাঁহাকে কাজে নামাইবার জন্ত স্বামীজী এই কৌলল অবলম্বন করিলেন। দেইজন্ত তিনি মনে মনে পুর চটিয়া গেলেন এবং

# यामी जुतीवानम

প্রস্তর্থ বদিয়া রহিলেন। তথন হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িল মণ্ট ক্লেয়ারের সেই স্থীভক্তটির অন্থরোধ। তিনি মনে মনে সেই স্থানে যাওয়া স্থির করিলেন। ইহাতে তাঁহার মনটা কিঞ্চিৎ নিশ্চিম্ব হইল।

পরদিন স্বামীজী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হরি ভাই, কি ঠিক করলে ?" হরি মহারাজ স্বীয় সকলের কথা স্বামীজীকে कानाइरान । इंदा अनिया यामीकी थूनी श्हेया विनातन, "र्वन, र्वन, খুব ভাল। দেখানেই থাকবে এবং মাঝে মাঝে একটু ক্লাশ-লেকচার করবে।" ক্লাশ ও লেকচারের কথা শুনিয়া হরি মহারাজ চটিয়া গেলেন এবং বলিয়া ফেলিলেন, "আমি ওসব করতে পারব না। আমার দ্বারা ওসব হবে না।" স্বামীজী তথন তাঁহাকে আশ্বন্ত করিবার জ্ঞা বলিলেন, "তোমাকে তো আর আলাদা ক্লাশ বা লেকচার করতে হবে না; তুমি মুখে যা বলবে তাই হবে উপদেশ। ভাতেই लारकत कनाग रूरा।" रुदि महाताक श्वामीकीत कथा अनिया नीवन विद्यान এবং অবিলম্বে মণ্ট ক্লেয়ারে মিদেস্ হুইলারকে লিখিলেন। মিদেস্ হুইলার ভাঁহাকে সম্রদ্ধ আমন্ত্রণ জানাইয়া উত্তর দিলেন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাদে তিনি তথায় যাইয়া মিসেস্ হুইলাবের বাড়ীতে উঠিলেন। যথন মিলেস্ হুইলারের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হুইল তথন ভিনি সন্ন্যাসী অভিথির হাত তৃইখানি চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "আমি আপনার বোন। আমার এ বাড়ী আপনার বাড়ী ৰলে জানবেন। কেমন, বোন বলে দেখতে পারবেন ত?" স্বামী তুরায়ানৰ উखन मिल्नन, "निक्तइरे।" इहेनात-मण्णे जाहारक একখানি यत्र ছाভिया निरम्न এवः नयद्य दांशितम। वाड़ीद नकत्मरे डांशांक এক जाननात कतिया नहेरान (य, ह्लास्यात्रता कांशाद प्र जाणीय বলিয়া মনে হইল। তথায় হবি মহাবাক ঠাকুর-সামীজীব আলোচনা

#### আমেরিকার ডিন বংসর

করিয়া আনন্দে দিন কাটাইতে লাগিলেন। স্বামীজীর কথাই সভ্য হইল। কারণ, হরি মহারাজের অনিচ্ছা সত্তেও স্বতঃই ক্লাল-লেকচার আরম্ভ হইয়া গেল।

কিছুদিন পরে স্বামীজী একবার সেই বাড়ীতে গেলেন এবং হরি মহারাজের কাজ দেখিয়া অভিশয় আহলাদিত হইলেন। তথন সামীজী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "দেখ, হরি ভাই, তোমাকে কাজে নামাবার জন্তই কড়া কথা বলেছিলাম। এরা আদর্শ সম্লাসীর জীবন কথন দেখে নি, আমার কাছে শুনেছে মাত্র। তোমাকে ভারত থেকে আমেরিকায় নিয়ে এসেছি এইজন্ম যে তোমার জীবন দেখে এরা বুঝবে আদর্শ হিন্দু সন্ন্যাসী কিরপ। শুধু শোনা কথায় তো আর বিখাস হয় না। তোমরা ঠাকুরের সস্তান। তোমাদের দেখলে মামুষের মনে ধর্মভাব জেগে উঠবে। Live the life ( আদর্শ জীবন যাপন কর)। Forget India (ভারতকে ভূলে যাও), বাকী জীবনটাঃ এদেশেই কাটিয়ে দাও।" স্বামীজীর কথাগুলি হরি মহারাজের কাছে **(मवारमण्डुमा भामनीय प्रत्न इहम। श्वामीकी हित प्रहाताक्रक** আরও বলিলেন, "দেখ, হরি ভাই, এরা আমাকে দেখে কিছু ব্যতে পারে না। আমি এখন একরকম বলছি, তারপর আর একরকম। কাজেও আমার কিছু ঠিক নাই—এখন একরকম করছি, পরে জক্ত বক্ষ। আমরা world-teacher (জগদ্ভক)। তাই যখন যেমন ভখন ভেমন করি, বেখানে যেমন দেখানে ভেমন থাকি। নিয়মিত বিধিবদ্ধভাবে কিছু না বললৈ বা করলে সাধারণলোক ধরতে পারে না। আমাকে দেখে এরা চমৎকৃত হয়ে যায়, শুস্তিত হয়ে পড়ে। ভাই আমাকে এরা খুব ভালবালে এবং প্রশংসা করে, কিন্তু বুবতে পারে না। ভোষার নৈষ্টিক জীবনের সংস্পর্শে এসে এরা ব্রবে খাঁটি ছিন্দু সর্যাসীর

### স্বামী তুরীয়ানন্দ

জীবন কিরপ। আর দেখ, আমি যা-তা খাই; আমার খাওয়ার কোন বাচবিচার নাই। আর আমি যা খুশী করি, নিয়মকান্তন বিশেষ কিছু মানি না। তা সত্তেও আমার প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা ও প্রীতি থাকার আমার স্বটাই এরা ভাল ভাবে নেয়। এদের কাছে আমার সাত খুন মাপ। এরা গুণের এত আদর করে যে, আমার দোষ দেখলেও কিছু মনে করে না। এইজন্য জাহাজে উঠেই তোমাকে বলেছিলাম vegetarian (নিরামিষাশী) হতে। কারণ এরা vegetarian (নিরামিষাশী)-দের ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। ধর্ম-প্রচারক নিরামিষাশী হলে এদেশে খুব শ্রদ্ধার্হ হয়। অবশ্য এদের নিরামিষ আহার মানে ভিম পর্যন্ত থাওয়া চলে। কেবল মাছ-মাংসটা বাদ।"

ষামীজীর কথায় হবি মহারাজ ব্ঝিতে পারিলেন, কেন তিনি আমেরিকায় আনীত হইয়াছেন। তৎপূর্বে তিনি ইহা ভালরূপে ব্ঝিতে পারেন নাই। প্রিয়তম গুরুজাতার নির্দেশে তিনি বেদান্ত-প্রচারে মনোনিবেশ করিলেন। মণ্ট ক্লেয়ারে ও নিউইয়র্কে প্রচারকার্য আরম্ভ হেইল। সম্ভবতঃ ডিসেম্বর মাসের প্রথমভাগে অনবধানতাবশতঃ পড়িয়া যাইয়া তাঁহার পা ভালিয়া যায়। ২২শে ডিসেম্বর স্বামীজী মিসেস্ ওলিব্লকে লিখিতেছেন, "আশাকরি তুরীয়ানন্দ এখন সম্পূর্ণ সেরে উঠেছে এবং কাজে লেগে গেছে। বেচারার ভাগ্যে কেবল হুর্ভোগ!" সেই সময় স্বামীজী হবি মহারাজকেও লিখিয়াছিলেন, "হবি ভাই, তোমার ঠ্যাং জোড়া লেগেছে শুনে খুশী আছি এবং বেশ কাজ করছ তাও শুনছি।" স্বামীজী লস্ এঞ্জেলস্ হইতে ২৭শে ডিসেম্বর ধীরামাতাকে লিখিয়াছিলেন, "মিস্ গ্রানন্দ্রাইডেল তুরীয়ানন্দ্র সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করেন। তুরীয়ানন্দকে আমার ভালবাসা জানাবেন। জামার বিশ্বাস, সে চমৎকার কাজে করবে। তার সাহস ও হৈর্ঘ

#### আমেরিকায় তিন বংগর

আছে। আমি কালিফোর্ণিয়া ছেড়ে যাবার সময় তুরীয়ানন্দকে ডেকে পাঠাব এবং তাকে প্রশাস্ত মহাসাগরের উপকৃলে কাজে লাগাব। আমার নিশ্চিত ধারণা, এটা একটা বড় কার্যক্ষেত্র।"

ষামীজী কর্তৃক লস্ এঞ্জেলস হইতে ১৯০০ খ্রী: ১৫ই ফেব্রুমারী ধীরামাভাকে লিখিত পত্রে আছে, "বেচারা তুরীয়ানন্দ কতই না ভূপেছে, কিন্তু আমাকে জানায় নি! সে বড় সরলচিত্ত ও ভাল মাহ্রুষ।" উক্ত বৎসর ৩০লে মার্চ সানজালিজাে হইতে ষামীজী মিস্ জোসেফাইন ম্যাকলাউডকে লিখিয়াছিলেন, "তুরীয়ানন্দের পা কি ভাল হয় নি?" সেই মাসে একই স্থান হইতে স্বামীজী হরি মহারাজকে লিখিয়াছিলেন, "হরি ভাই, আমি আসছে সপ্তাহে এস্থান ছেড়ে চিকাগােয় যাব, ভারপর নিউইয়র্কে।" উদ্ধৃত পত্রাংশগুলি হইতে জানা যায়, স্বামীজী যতদিন আমেরিকায় ছিলেন ততদিন হরি মহারাজের ধবর রাখিতেন এবং তাঁহাকে কর্মে নিযুক্ত করিবার জন্ম চেষ্টিত ছিলেন।

ত্রীয়ানন্দ যথন নিউইয়র্কে পদার্পণ করেন, তথন স্বামী দ্বীর প্রেরণায় এবং স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দের প্রচেষ্টায় বেদান্ত আন্দোলন নিউইয়র্কে বিস্তারলাভ করিয়াছে। ইতঃপূর্বে বেদান্ত সম্বন্ধে যথেষ্ট বক্তৃতাদি হইয়াছিল। অহ্বাসী ছাত্রছাত্রীগণ এখন বেদান্তসাধনের জন্ত প্রস্তুতাদি হইয়াছিল। অহ্বাসী ছাত্রছাত্রীগণ এখন বেদান্তসাধনের জন্ত প্রস্তুত্ব তাহারা এখন পাশ্চান্ত্রাভাবাপন্ন সাধু চান না, জাহারা চান সরল ধ্যাননিষ্ঠ সাধনশীল ভারতীয়ভাবাপন্ন সাধু। ভারত হইতে নবাগত স্বামী ত্রীয়ানন্দ তাহাদের মনোমত হইলেন। স্বামী ত্রীয়ানন্দের দেহ অদীর্ঘ হইলেও অক্পপ্রতাক সোষ্ঠবসম্পন্ন ছিল। তাহার আচারব্যহার মনোহর, চাল-চলন সাদাসিদে। তক্তণদের মত তাহার ম্থমগুল উজ্জ্বল ও উন্মৃক্ত। অনেক সময় তাহার ম্থাট অনেকটা স্থী, স্বত্রী, বৃদ্ধিমান্ ও চিস্তাশীল ভক্তণের মত দেখাইত। আবার তাহার ম্থের ভাব

# त्रामी जुजीप्रानन

মনের ভাবের দক্ষে খ্ব পরিবর্তিত হইত। কোন মার্কিন ভক্ত বলেন, উক্ত পরিবর্তন এত পরিক্ট হইত বে, এইরূপ অক্ত কাহার মুখে তিনি দেখেন নাই। কখন তাহার মুখে বিপুল শক্তি এবং অসীম উৎসাহ প্রকটিত হইত। অক্তান্ত সময় তাহার চক্ষে অক্তমনস্কতা ফুটিয়া উঠিত। তখন মনে হইত, তাহার মন বহির্জাৎ হইতে প্রত্যাহত হইয়া কোন স্থদ্ব ভাবরাজ্যে বিচরণ করিতেছে। কখন তাহাকে নম্রতার চিত্র মনে হইত, কখনও বা তাহার মুখে শিশুস্থলভ সরলতা ও পবিত্রতা মূর্ত হইয়া উঠিত। পূর্ব হইতে স্থানীয় বেদাস্ক সমিতির সভাগণ তাহার কথা শুনিয়াছিলেন। এখন তাহাকে দেখিয়া তাহাদের চক্ষ্কর্ণের বিবাদ মিটিল।

সমিতিতে বৈঠক খানার পার্শ্বে একটি ঘর ছিল। ইহাতে কোন কোন সন্ধ্যায় সভাদি হইত ; কেবল তথনই তথায় আলো জলিত। অন্য সময়ে উহা অন্ধকার থাকিত। উক্ত ঘরে স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রথমতঃ থাকিতেন। তাঁহার দর্শনমানদে অমুরক্ত জনৈক ভক্ত এক সন্ধ্যায় সেই অন্ধকার ঘরে উকি মারিয়া দেখিলেন, তুরীয়ানক্ষী ধ্যানমগ্ন। ভক্তটির চক্ষে ইহা অভুক্ত ঠেকিল। তিনি স্বামীর ধ্যানে বাধা না দিয়া বৈঠকখানায় অপেকা করিতে লাগিলেন। একটু পরে তুরীয়ানকজী অন্ধকার ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া হাসিমুথে দর্শককক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার আচরণ অতি নহজ ও স্বাভাবিক ছিল। অপেক্ষারত ভক্তটি নিঃসঙ্কোচে তাঁহার দশ্বধীন হইলেন। প্রথম হইতেই ভক্তটি তাঁহাকে পূর্বপরিচিত মিতাবং মনে করিলেন। সেইজন্ত তাঁহাকে পাইয়া তাঁহারা পরম সুখী হইলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিলেন, "ও! তুমি এসেছ। আমি ছোমার কথা শুনেছি।" ভক্তটি প্রীভিভরে বলিলেন, "দেখুন স্বামীজী, আমুরা ভারতকে ভালবাদি। দেই পুণাভূমি থেকে যে বস্ত বা ব্যক্তি षात्मन छाशात्क षात्रना कृषद्यव अषा निर्देशन कति।" सामी जूनीयानत्मन

### আমেরিকায় ভিন বংসর

ম্থে মৃত্ হাত্তের বিতাৎ খেলিল। তিনি বলিলেন, "তা বেশ। বলিও আমি এদেশে বেশীদিন আসি নাই তথাপি এদেশটিকে খদেশের মতই মনে হচ্ছে। এদেশটিকে যত অভ্ত ভেবেছিলাম, তত অভ্ত এখন মনে হচ্ছে না। দেখছি, মানব-চরিত্র সর্বত্র সমান। মনে হচ্ছে, আমি বন্ধদের মধ্যেই এসেছি।" ভক্তটি বলিলেন, "তা সত্যই স্বামীজী।" স্বামী তুরীয়ানন্দ সহাত্যে উত্তর দিলেন, "বেশ বেশ। হাঁ, তোমরা সকলেই শমারের সন্তান এবং আমি জানি যে, তোমরা ভারতকে ভালবাদ।" এইরপে ভক্তটির সঙ্গে স্বামী তুরীয়ানন্দ আলাপ পরিচয় করিলেন। তাহার সম্প্রযাত্রায় কোন অস্থবিধা বা অস্ত্রহতা হইয়াছিল কিনা সেইসকল কথাও ভক্তটি জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ ভক্তটিকে বলিলেন, "দেখ, মি: কে— একটু সংস্কৃত জানে।" উক্ত ভক্তটি বলিলেন, "আমি সংস্কৃত অক্তরও চিনি না।"

ষামী ত্রীয়ানন্দ— তাতে কি ষায় আদে? ত্মি সংস্কৃত শিথিয়া কি করিবে? সংস্কৃত ভাষা আয়ন্ত করিতে সমগ্র জীবন কাটিয়া যায়। ত্মি উৎকৃষ্টতর ভাবে জীবনের সদ্যবহার করিতে পার। মায়ের সন্তান হও এবং সর্বদা তাঁর চিন্তা কর। কিন্তু মিঃ কে— লোকটি ভাল। তার মধ্য-বয়স অভিক্রান্ত। কিন্তু সে এখনও অবিবাহিত। তা কি চমৎকার নহে?

ভক্তটি— হা স্বামীজী। তিনি বেদান্ত সমিতির এক পুরাতন সভ্য এবং উত্তম স্থান্।

স্বাসী— তা জেনে আমি বিশেষ আনন্দিত। তুমিও সময়ে স্বামী বিবেকানন্দকে জানবে।

ভক্ত— মি: কে— কি আপনাকে সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করে শুনিয়েছে ?

# चामी जूबीबानम

স্বামী— না। সে কেবল আমাকে বলেছিল বে, সে সংস্কৃত শিখছে। ভক্তির অন্বরোধে মি: কে— আসিয়া গীতার ্বিভীয় অধ্যায়ের "वानाःनि जीर्गानि यथा विहाय …।" क्षाकि जावृद्धि कवित्वन । जामौ ज्तीयानम উरात श्लाकावृत्ति अनिया मञ्जूष्टे रहेलन। विललन, "वा! বেশ বেশ। মি: কে—, আরও আবৃত্তি কর। এ খুব ভাল।" মি: কে— স্বামীজীর প্রশংসাবাদে পরম প্রীতি লাভ করিলেন। আলাপকারী ভক্তটি অবিবাহিত জানিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দ স্থী হইলেন। উক্ত ভক্তটির নাম গুরুদাস ব্রন্ধচারী। তিনি কিছু পূর্বে স্বামী অভেদানদের নিক্ট ব্ৰহ্মচৰ্য-ব্ৰতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং সকল নারীকে জননীজ্ঞানে (मिथवात हिष्टा करतन। जारा छनिया यामी जूतीयानन विनातन, "श, दा। औतामक्रक जामात्मत এই শিক্ষাই দিয়াছেন। ইহাই নিরাপদ পথ। যে ব্রতে দীক্ষিত হয়েছ, তা সর্বদা স্মরণ রাথবে ও অভ্যাস করবে। আমাদের ঠাকুর প্রত্যক্ষ অমুভব করেছিলেন যে, প্রত্যেক নারীমৃতিই জগন্মাতার জীবন্ত বিগ্রহ। তিনি সং ও অসং ব্যক্তির ভিতরেও জগনাতাকে দেখেছিলেন। শিব! শিব! ইংলতে এবং এথানে আমি অনেক ভাল ভাল লোক দেখেছি।" গুরুদাস মহারাজ विनित्न, "किन्न शामीकी, वामता वाजान कर्यावन ७ व्यवना । পাশ্চান্তা জীবনের কর্মবাস্ততা ও কোলাহলে আপনি বিরক্ত হন नारे कि ?"

স্বামী ত্রীয়ানন্দ বলিলেন, "হাঁ, জাতি হিসাবে তোমরা থ্ব জড়বাদী। কিছু এই নিয়মের ব্যতিক্রম সর্বত্র দেখা যায়। কর্মতৎপরতা মন্দ নহে। আমি তোমাদের উত্তমনীলতা পছন্দ করি, তোমরা খ্ব কর্মঠ। আফি এদেশে কোথাও জড়তা ও অলসতা দেখি না। কেবল তোমাদের এই শক্তিকে সংযত করতে হবে। এই বহিম্পী শক্তিকে অন্তম্পী করতে

### আমেরিকায় তিন বৎসর

হবে। 'অকর্মে কর্ম দর্শন' চাই, কিন্তু আলস্ত নয়। ভোমরা ভরুণ জাতি, তোমাদের কিছু ভোগও দরকার। আমরা ভারতে জীবনকে উপভোগ করতে জানি না, আমরা তা ভুলে গেছি। তোমরা ক্রমশঃ জীবনের আধ্যাত্মিক দিকটায় অধিক মনোযোগ দাও। আর আমাদের আবশ্যক কিছু ঐহিক স্থ-স্বাচ্ছন্দ্য। তুই দেশে এ চুটি যত বাড়বে, ততই প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের মিলন হবে। উভয় দেশকেই শিখতে হবে পরস্পারের কাছ থেকে। কিন্তু ভারত উচ্চতম আদর্শকে আবহমান काम (थरक भरत चाहि। भाग्नान्त এथन । स्वामर्भ शहर करत नाहे, কিন্তু অদূর ভবিয়াতে করবে। হরি ওঁ তং দং।" তারপর স্বামী তুরীয়ানন্দ অতি অহুচ্চ স্ববে আবুত্তি করিতে লাগিলেন, "ওঁ ওঁ ওঁ, হরি ওঁ।" ভক্তগণের সহিত আলাপ করিতে করিতে মধ্যরাত্তি আগত হইল। কক্ষকত্রী আসিয়া তাঁহাদিগকে বিশ্রাম করিতে যাইবার জন্ম অহুরোধ করিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিলেন, "আমি সময়ের কথা একেবারেই ভূলিয়া গিয়াছিলাম। তোমাদের দক্ষে আলাপ করে আমি বিশেষ প্রীত হয়েছি।" তথন ভক্তগণ স্বামীদ্রীকে অভিবাদনপূর্বক বিদায় লইলেন। এইরূপে নিউইয়র্কে প্রত্যহ স্বামী তুরীয়ানন্দের নিকট ভক্তগণের সমাগম বাড়িতে লাগিল। ভক্তগণ তাঁহার দহিত আলাপ ক্রিয়া পরম প্রীতি ও প্রেরণা লাভ ক্রিলেন।

স্বামী তুরীয়ানন্দের সংস্কৃত শ্লোকের আবৃত্তি বা 'হরি ওঁ' প্রভৃতির উচ্চারণ অতি স্থমিষ্ট ও ভাবোদ্দীপক ছিল। ভক্তগণ এগুলি পুব পছন্দ করিতেন। তাঁহার এই বিশেষত্তি কেহ কেহ অচিরে লক্ষ্য করিলেন। কথনও কথনও হরি মহারাজ এরপ উচ্চারণ ঘণ্টার পর ঘণ্টা করিতেন। কাহারও সঙ্গে কথা বলিতে বলিতেও তিনি মাঝে মাঝে এরপ উচ্চারণে নিমগ্র হইতেন। কাহাকেও কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসান্তে উত্তর শুনিবার

## रामी जूबीयानन

কালেও এরপ করিতে তাঁহাকে দেখা যাইত। ভ্রমশে, উপবেশনে, আলাপে, সাধারণের সমক্ষে বা একাকী অবস্থানকালে তাঁহার মুখে এরপ মধুর ধানি উচ্চারিত হইত। লোকিকভাবছল পাশ্চান্ত্যজীবনে এরপ কার্য অনেকের নিকট প্রথম প্রথম কোতৃকজনক মনে হইত। জনাকীর্ণ পথে চলিতে চলিতে তিনি পরিবেইনীর কথা বিশ্বত হইয়া পথিমধ্যে উপবিষ্ট বা দগুরমান হইয়া এইরপ উচ্চারণ করিয়া পথচারিগণের বিশ্বয় উৎপাদন করিতেন। কোতৃহলী পথিকগণের কেহ কেহ তাঁহার দিকে হাশুম্থে তাকাইতেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার জক্ষেপও ছিল না।

বেদান্ত সমিতিতে ধ্যানের পূর্বে ও পরে এইরূপ উচ্চারণ করিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দ ভক্তগণকে ধ্যানপ্রবণ করিতেন। রোমান ক্যাথলিক গীর্জাতে ধুপ জালান হইলে যে স্থপন্ধ বিচ্ছুরিত হইয়া প্রার্থনারত নরনারীগণকে অন্তম্খীন করে, দেইরূপ স্বামী তুরীয়ানন্দের প্রণবাদি-উচ্চারণ উত্তম আধ্যাত্মিক পরিবেশ সৃষ্টি করিত। তাঁহার উচ্চারণ কখন উচ্চ কখন অমুদ্ধ হইলেও সব সময়ই এক ললিভ-গম্ভীর কম্পন-প্রবাহে পার্শ্ববর্তীদের আচ্চন্ন করিয়া ফেলিড। স্বরের সঙ্গে সঙ্গে ভাবেরও পরিবর্তন দেখা যাইত। যতদিন আমেরিকায় ছিলেন, ততদিন তিনি উক্ত অভ্যাস জ্যাগ করেন নাই। উহা তাঁহার স্বভাবগত ছিল। ইহার দারা তিনি মনে আধাাত্মিক চিন্তার নিরবচ্ছির ধারা রক্ষা করিতেন। যখন তিনি 'শাস্তি আশ্রমে' ছিলেন তথনও এইরূপ করিতেন। যথন আশ্রমবাসীরা क्रे-ठावि ज्ञान भिनिया वृथा जानात्म वा ग्रह्म अकृत यस इरेस्टन उपन হঠাৎ তাহারা ভনিভেন, দূর হইতে 'হরি ওঁ' ধানি ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর হইয়া তাঁহাদের দিকে অগ্রসর হইডেছে। উক্ত ধানি অপরীরী वानीय शाप्त पाट्यमवानीमिश्वक डाँशाम्य कीवानारमञ्ज खरून कराहेश দিত এবং বৃধা বাক্যব্যয় হইতে নিবৃত্ত করিত।

#### আমেরিকার তিন বংসর

কাহারও দক্ষে কথা ৰলিতে বলিতে স্বামী ভূরীয়ানন্দ এক্লপ ক্ষধ্র উচ্চারণ করিতে করিতে প্রায়ই স্থদূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিভেন, যেন ভিনি অর্থমনে শেখানে বর্তমান থাকিয়া কথাবার্তা শুনিভেছেন, আর মনের অপরার্ধ অক্ত কার্বে ব্যাপৃত। নবাগতগণ প্রথমত: তাঁহার এই অন্তমু ধীনভাব ধরিতে পারিত না। কিন্তু কয়েকদিন পরেই তাঁহারা বৃঝিল যে, তাঁহার সমগ্ৰ মনকে তিনি কথনও বহিমুপী হইতে দিতেন না, কতক অংশকে তিনি সর্বদা ঈশ্বচিস্তায় নিমগ্র বাখিতেন—ইহা আলোচ্য বিষয়ে অক্সমনস্ক হওয়া নহে, ইহা অন্তম্ খীনতা। সেইজ্ঞা প্রশ্নোভরের স্ত্রটি ভিনি ज्लिएकन ना এवः छाँहात উত্তরগুলি यथायथ इहेक। একদা ব্রহ্মচারী গুরুদাস তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন, "কোন প্রশ্নের উত্তর দেও্য়ার তৃইটি প্রণালী আছে। একটিতে উত্তর বৃদ্ধি হইতে আদে, অপরটিতে অন্তর হইতে। আমি অন্তর হইতে উত্তর দিই।" তাহার উত্তর অন্তর হইতে আসিত বলিয়া অল্প কথায় অধিক ভাব তিনি ব্যক্ত করিতে পারিভেন এবং তাঁহার তুই-চারিটি কথায় প্রষ্টার সংশয় দূর হইত। বৃদ্ধিপ্রস্ত উত্তর প্রস্তার অস্তর স্পর্শ করিতে অসমর্থ। অন্তদৃষ্টিজাত উত্তরে সংশয় অনায়াদে নিরাক্ত হয়। স্বামী তুরীয়ানন্দ অন্তদৃষ্টিসম্পন্ন মহাপুক্ষ ছিলেন। ডিনি অন্তদৃষ্টিসহায়ে প্রস্তার মনোভাব বৃঝিয়া উত্তর দিতেন। সেইজগু তিনি উত্তর দিতে কিঞ্চিৎ মন্থর ছিলেন। মনোভাব অহযায়ী উত্তর দিতেন বলিয়া একই প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন প্রষ্টাকে বিভিন্ন প্রকারে দিতেন। সমবেত নরনারীগণের মধ্যে কেহ কেহ স্ব সংশয় প্রকাশ করিতে কৃষ্ঠিত হইভেন। অন্তদৃষ্টি ঘারা স্বামী তুরীয়ানন্দ তাঁহাদের মনোগত সংশয় বুঝিতে পারিয়া অ্যাচিত ভাবে উক্ত বিষয় উত্থাপন ও আলোচনা করিয়া অব্যক্ত সংশয়-সমূহের নিরাকরণ করিজেন। তাহা দেখিয়া ভক্তগণ চমৎকৃত হইতেন।

# यामी जुत्रीवानम

আধ্যাত্মিক প্রশ্নোত্তরীর ইহাই শাখতী ধারা, যাহার পূর্ণ বিকাশ শিক্সগণ শ্রীরামক্বফে দেখিয়া মৃশ্ধ হইয়াছিলেন।

নিউইয়র্কের জনৈক বন্ধু ১৮৯৯ খ্রীঃ ৮ই ডিসেম্বর তারিখে লিখিড একটি পত্রে জানাইয়াছিলেন, "বামী তুরীয়ানন্দ এখন মাসাচুসেট্সের অতঃপাতী কেম্ব্রিজে আছেন। কেম্ব্রিজ সভাসমূহ এবং ক্রকলিন নৈতিক সমিতির সভাপতি ডক্টর লুইস্ জেন্সের আমন্ত্রণে তিনি তথায় গিয়াছেন শঙ্করাচার্য সহন্ধে একটি বক্তৃতা দিবার জন্ম। গত রবিবার তাঁহার বক্তৃতা হইয়াছে। সেদিন তৎপ্রদন্ত বক্তৃতা সম্বন্ধে যে আলোচনা হয় তাহাতেও ডিনি যোগদান করেন।" সম্ভবতঃ কেম্ব্রিজ হইতেই ডিনি বোষ্টনে যান।

মাত্রাছের 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকায় ১৯০০ খ্রীষ্টান্দের জান্ত্রয়ারী সংখ্যায় জনৈকা আমেরিকাবাদিনী ব্রহ্মচারিণী লিখিয়াছেন, "হাঁহারা স্বামী ত্রীয়ানন্দের সহিত পরিচিত হন তাঁহারাই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হন। তিনি যেখানেই যান দেখানেই তিনি তাঁহার স্বল্পভাষিত্ব ও স্থশাস্ত স্থভাবের গুণে বছ অন্তর্নাগী বন্ধু ও ছাত্র লাভ করেন।" উক্ত পত্রিকায় সেই বংসরের ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় একই লেখিকা লিখিয়াছেন, "নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতির একটি নৃতন কার্যের ভার নিয়েছেন স্বামী তুরীয়ানন্দ। সেটি হচ্ছে শিশুদের ক্লাশ; উহা শনিবার বৈকালে বসে। এতে হিতোপদেশ এবং অস্থান্ত ভারতীয় গ্রন্থের গ্রন্থলি সরল ইংরেজীতে বর্ণনা করে শিশুদিগকে নীতিশিক্ষা দেওয়া হয়। মৌমাছিরা যেমন

<sup>&</sup>gt; পত্রধানা ১৯০০ খ্রীঃ কেব্রুদ্বারী মাসের 'প্রবৃদ্ধ ভারত' পত্রিকার প্রকাশিত এবং উক্ত ইংরেট্রী মাসিকের সম্পাদককে লিখিত।

২ স্বামী তুরীয়ানন্দ ভষার একটি লিখিত বক্তৃতা পাঠ করেন। উহা 'প্রবৃদ্ধ ভারত' প্রক্রিকার ১৯১৩ ডিনেম্বর সংখ্যার প্রকাশিত এবং উহার জন্মবাদ পরিশিষ্টে প্রদন্ত হয়।

#### আমেরিকার ভিন বৎসর

হুগদ্ধি ফুলের চারদিকে ঘিরে বদে, তদ্রুপ শিশুরা স্বামী তুরীয়ানন্দের মিষ্ট বাক্য ও মধুর ব্যবহারে মুশ্ধ হয়ে তাঁর চারদিকে ভিড় করে বলে। ইহা অত্যন্ত চিত্তরঞ্জক দৃশ্য। যেদিন শিশুদের ক্লাশ আরম্ভ হয় সেদিন স্বামী তুরীয়ানন্দ যে বক্তৃতা দেন ভাহাই আমেরিকায় তাঁর প্রথম বক্তৃতা সাধারণের সমক্ষে। সেদিন তিনি যিশুখ্রীষ্ট সম্বন্ধে একটি স্থন্দর গল্প বলেন এপোক্রাইফা (বাইবেলধৃত অপ্রামাণিক পুস্তকাবলী) হতে। এই খ্রীষ্টান দেশে উপস্থিত শ্রোত্বর্গের নিকট গল্লটি নৃতন। শিশুদের ক্লাশ শেষ হলে স্বামী তুরীয়ানন্দ অন্তরাগী ছাত্রছাত্রীগণকে নিয়ে ধ্যানাভ্যাস শিক্ষা দেন। ধ্যানের ক্লাশে লোকসংখ্যা ক্রমশঃ বাড়ছে।" 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকার ১৯০০ খ্রী: মার্চ সংখ্যায় উপরোক্ত ব্রহ্মচারিণী লিখিয়াছেন, "স্বামী তুরীয়ানন্দ শিশুদের জন্ম যে ক্লাশ করছেন তা বিশেষ শিক্ষাপ্রদ ও চিত্তাকর্ষক। শিশুরা তাঁর গল্প শুনতে খুব মনোযোগী ও আগ্রহান্বিত। বাক্তিগত নীতিশিক্ষা এবং অভিনব শিক্ষাপ্রণালীর জন্ম অনেক বয়ন্থ নরনারীও ক্লাশে যোগ দিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, কোন দর্শক উপস্থিত না হলে শিশুরা স্বাধীনভাবে সমগ্র মনোযোগ শিক্ষণীয় বিষয়ে দিয়া থাকে। সেজ্জু বয়স্কগণকে উক্ত ক্লাশে যেতে দেওয়া হয় না।" স্বামী তুরীয়ানন্দ যথন মণ্ট ক্লেয়ারে ছিলেন তথনও তিনি প্রত্যেক শনিবার নিউইয়র্কে আসিয়া শিশুদের ক্লাশটি করিতেন।

'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকায় ১৯০০ খ্রীঃ অক্টোবর মাসে প্রকাশিত এবং নিউইয়র্ক হইতে প্রেরিত সংবাদে জানা যায়, উক্ত বংসর প্রায় সারা গ্রীত্মকালটা স্বামী ত্রীয়ানন্দ নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতিতে ছিলেন এবং স্বামী অভেদানন্দের অহপস্থিতিতে সমিতির কার্য চালাইতেন। সমগ্র এপ্রিল ও মে মাসে তিনি সমিতিতে ক্লাশ ও বক্তৃতা করেন। তিনি

## স্বামী তুরীয়ানন্দ

প্রভ্যেক বিষয়ে প্রথম হইতে স্থােগ্য ধর্মশিক্ষকরপে পরিচিত হইলেন তাঁছার শিক্ষাপদ্ধতি অপূর্ব সাফল্য ও স্থােতি অর্জন করিল। ইতােমধ্যেই তাঁহার অনেক বন্ধু ও ভক্ত হইল। 'নিউইয়র্ক কমার্শ্যাল এড্ভাটাইজার' পত্রে ১৯০০ থ্রীঃ এই সংবাদ প্রকাশিত হয়। তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, স্বামী অভেদানন্দের অন্তপস্থিতিতে এপ্রিল, মে এবং জ্নের কিয়দংশে স্বামী তৃরীয়ানন্দ নিউইয়র্ক কেন্দ্রের অধ্যক্ষতা করিতেছেন ও তাঁহার সাপ্তাহিক গীতা ক্লাশ বেশ জমিয়া আসিতেছে।

স্বামী ত্রীয়ানন্দ নিউইয়র্কে প্রায় এক বংসর ছিলেন। কিন্তু এই এক বংসরেও তিনি দীর্ঘকাল স্থায়িভাবে নিউইয়র্কে থাকিতে পারেন নাই। স্বামী সারদানন্দ মণ্ট ক্লেয়ার নামক স্থানে বেদান্তপ্রচারে সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। মণ্ট ক্লেয়ার নিউইয়র্ক হইতে বিশ মাইল দ্রে নিউজার্সিতে অবস্থিত এবং মাত্র এক ঘণ্টার পথ। স্বামী সারদানন্দ ভারতে প্রত্যাগমন করিলে স্বামী ত্রীয়ানন্দ মণ্ট ক্লেয়ারের বন্ধুগণের অন্থরোধে তথায় কার্য আরম্ভ করেন। স্বামী ত্রীয়ানন্দ যথন মণ্টক্লেয়ার যাইতে সম্মত হন, তথন স্বামী অভেদানন্দ নিউইয়র্কে ছিলেন না। সেইজ্ল্য তিনি এই সর্তে সম্মতি দেন যে, তিনি নিউইয়র্কের কাজও চালাইবেন। তিনি মণ্ট ক্লেয়ারে থাকিতেন, কিন্তু নিউইয়র্ক শহরে প্রত্যেক শনিবার আদিয়া রবিবার থাকিতেন এবং ক্লাশ বক্তৃভাদি করিতেন। নিউইয়র্কের ভক্তগণ তাঁহাকে সপ্তাহে তুই দিন পাইতেন।

নিউইয়র্কের ভাষ মণ্ট ক্লেয়ারেও স্বামী তুরীয়ানন্দ অল্পকালের মধ্যে বেদাস্তাহ্মরাসিগণের প্রিয় হইয়া উঠিলেন। মণ্ট ক্লেয়ারে স্বামী

<sup>&</sup>gt; 'ব্ৰহ্মবাদিন্' ( অক্টোবর, ১৯০০ ) পত্ৰিকার উদ্ধৃত।

২ স্বাস্থিত আশ্রম হইতে প্রকাশিত 'With the Swamis in America' - নাবক পুতকের ৬৮-৬১ পৃষ্ঠা দেখুন'।

#### আমেরিকায় তিন বংসর

দারদানন্দের এক অহুরক্ত ভক্তের গৃহে তিনি বাস করিতেন। উক্ত গৃহ শিষ্টতা, নৈভিকতা, অমায়িকতা ও ভদ্রতার আকর ছিল। স্বামী তুরীয়ানন্দ গৃহটির পরিবেশ পছন্দ করিতেন এবং গৃহের প্রত্যেকেই তাঁহাকে গুরুবৎ শ্রদ্ধাভক্তি করিত। মার্কিন পারিবারিক জীবনের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তিনি উক্ত গৃহে দেখিতে পান। গৃহকর্তা ছিলেন জীশ্চান সায়েণ্টিষ্ট এবং গৃহকর্ত্রী ছিলেন ভক্তশ্রেণীর গোঁডা বৈদান্তিক। স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রায়ই বলিতেন যে, গৃহকতী মিসেস্ হইলার অসাধারণ আধ্যাত্মিক ভাবের অধিকারিণী। তিনি বলিতেন, "স্নীভক্তটি খুব সান্ত্ৰিক, দুঢ়চেতা ও প্ৰশান্ত। বিনা আপত্তিতে সে ঠিক কাষটি ষ্ণাসময়ে করিয়া থাকে।" বিবাহের পূর্বে যৌবনে উক্ত মহিলা শ্রীরামরুফদেবের দর্শনলাভ করিয়া ধন্ত হইয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, "উক্ত দর্শনে আমি এত অভিভৃত ও মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে, আজীবন উক্ত মহাপুরুষের চিত্র আমার মানসপটে অন্ধিত ছিল।" বহু বৎসর পরে স্বামী সারদানন্দের নিকট একটি ছবি দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারেন ইনি শ্রীরামক্লম্ভ। উক্ত দর্শনলাভের পর হইতেই হিন্দু সাধুদিগকে অভি শ্রদার চক্ষে দেখিতেন। এই গৃহে থাকিবার কালে স্বামী তুরীয়ানন্দ ভারত হইতে একটি পত্র পান। উক্ত পত্রে এই চু:সংবাদ ছিল যে, বাংলার এক অংশ তুর্ভিক্ষের করাল কবলে পতিত। গৃহকর্ত্রী দেখিলেন, পত্রপাঠে স্বামী তুরীয়ানন্দ মর্মাহত হইলেন। তিনি তুরীয়ানন্দ স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কোন ত্ব:সংবাদ পেয়েছেন কি ?" অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বামী তুরীয়ানন্দ তাঁহাকে বাংলায় হভিক্ষের প্রাহুর্ভাবের কথা বলিলেন। গৃহকর্ত্রীর মুখ হইতে আর একটি কথাও নিঃস্ত হইল না। তুরীয়ানন্দ স্বামীর অজ্ঞাতসারে গোপনে তিনি বন্ধুদের নিকট হইতে কয়েক দিনের মধ্যে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া উহা হুভিক্ষপীড়িতদের নিকট

# वाभी ज्योगानम

প্রেরণার্থ তাঁহার হাতে দিলেন। এমনি দয়াশীলা ও উচ্চমনা তিনি ছিলেন।

নিউইয়র্কের ভক্তগণ শীদ্রই পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারিলেন ধে, স্বামী তুরীয়ানন্দ বহুলোকের সমাগমে প্রতিষ্ঠান-গঠনাদি অপেকা মৃষ্টিমেয় লোকের ব্যক্তিগত জীবনগঠনের অধিক পক্ষপাতী। তিনি বলিতেন, "বকৃতাবলী জনসাধারণকে আরুষ্ট করবার জন্ম। কিন্তু প্রকৃত কাজ হয় কেবলমাত্র ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সংস্পর্শ দ্বারা। উভয়ই আবশ্রক। প্রত্যেকের কর্মধারা পৃথক। আমাদের প্রত্যেকের স্ব স্থ প্রণালী অহুসরণ করতে হবে। স্বামী অভেদানন বক্তৃতাবলীর দ্বারা বহু লোককে আরুষ্ট कदरवन । किन्छ त्म ११ व्यामात्र नरह । व्यामि स्वामी की द विरम्ध निर्मण পেয়েছি। আমি খুব বকুতাদি দিই এটা স্বামীজী চান না। এথানে পাঠাবার পূর্বে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমার মত কি তুমি বকৃতাদি দিতে পারবে?' আমি বলিলাম, 'নিশ্চয় না, স্বামীজী। আপনি কি বলছেন?' তিনি বললেন, 'বেশ। তা'হলে বক্তৃতাদির জন্ম ব্যস্ত হয়ে। না। তুমি ওখানে আদর্শ সন্ন্যাসীর জীবন যাপন কর। ভাদের জীবস্ত উদাহরণ দেখাও। তারা দেখুক, সন্ন্যাসীরা কেমন জীবন যাপন করে।' স্থতরাং দেখ, আমি কেবল স্বামীজীর নির্দেশ পালন কর্ছি।"

কিন্তু স্বামী তুরীয়ানন্দ বক্তৃতা একেবারে এড়াইতে পারেন নাই। স্বামী অভেদানন্দের অমুপস্থিতিতে নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতির সম্পূর্ণ ভার তাঁহার উপর পড়িত। তথন তাঁহাকে বক্তৃতা দিতে হইত। সাধারণতঃ তাঁহার বক্তৃতাবলী সংক্ষিপ্ত অথচ সারবান হইত। বেদান্ত সমিতিতে কুল্র শ্রোত্মগুলীর সমক্ষে তাঁহাকে বক্তৃতা দিতে হইত বলিয়া তিনি সীয় প্রশালী অমুসরণ করিতে পারিভেন। প্রথমে

#### আমেরিকায় তিন বংসর

তিনি শ্রোত্বর্গকে কিছুক্ষণ ধ্যান করিতে বলিতেন এবং ধ্যানের পরই তাঁহার প্রবচন আরম্ভ হইত। সেইগুলিতে তিনি ধর্মের সাধনার দিকটায় বিশেষভাবে জাের দিতেন এবং মূল বিষয়গুলিকে পুরাণ ও অক্যান্ত শাস্ত্র হইতে আখ্যায়িকা বর্ণনা করিয়া উদাহরণ দিয়া বুঝাইতেন। এইরপে তাঁহার ভাষণগুলি বেদাস্তাম্বাগীদের ধর্মজীবনের বিশেষ সহায়ক হইত। বক্তৃতার পর প্রশ্নোত্তরকালে তাঁহার উত্তরগুলি থুব শিক্ষাপ্রদ হইত।

বক্তৃতাদি করিলেও স্বামী তুরীয়ানন্দ অমুরাগী ভক্তগণের আধ্যাত্মিক জীবনগঠনে অধিক মনোযোগ দিতেন। ভাস্কর যেমন খানিকটা কাদা লইয়া স্থন্দর মৃতি গঠন করেন, স্বামী তুরীয়ানন্দ ভদ্রপ তাঁহার অমুরাগী ছাত্রগণকে লইয়া তাহাদের ধর্মজীবনগঠনে ব্রতী হইলেন। এইরূপে লক্ষ্য স্থির করিয়া তিনি ঐ কর্মে প্রাণ ঢালিয়া দিলেন। ছাত্রছাত্রীগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া তাহাদের অজ্ঞাতসারে সকলের দৃষ্টিভন্দী বদলাইয়া দিতেন। উদ্দেশ্যের একডানতা, প্রণালীর স্বাভাবিকতা এবং হৃদয়ের একনিষ্ঠতাই ছিল তাঁহার বিশেষত্ব। তিনি তাহাদের দক্ষে উচ্চ ধর্মজীবন সহজভাবে যাপন করিয়া যাইতেন এবং তন্মধ্যে নিহিত আধ্যাত্মিকতার অনম্ভ প্রস্রবণ অগোচরে প্রবাহিত হইয়া নিকটবর্তী সকলকে দিব্যভাবে অহপ্রাণিত করিত। তাঁহার ধর্মশিকা স্বাভাবিক ছিল বলিয়া এত সফল, এত অমোঘ হইত। প্রাণহীন, প্রেরণারহিত হইলে ধর্মশিকা কুত্রিম ও কষ্টকর হয়। কিন্তু স্বামী जूरीयानत्मय अगामी हिम आगवस्त ७ (अत्रगापूर्व। এक छे अर्यमन, ভ্রমণ বা আহারের সময়, অনর্গল তাঁহার আলোচনা চলিত। ভক্তগণ বুঝিতে পারিতেন না কিরূপে তিনি সর্বদা আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গের অবভারণা করিতে সমর্থ হইতেন। গুরুদাস মহারাজ একদিন তাঁহাকে একবার

## স্বামী তুরীয়ানন্দ

জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "স্বামীজী, সর্বদা সংপ্রসঙ্গ করা কিরূপে আপনার পক্ষে সম্ভব হয় ? আপনার ভাণ্ডার কি নিংশেষিত হয় না ?" তিনি উত্তর দিলেন, "দেখ, আমি যৌবন থেকে এই জীবন যাপন করে আসছি। এটি আমার জীবনের অভিন্ন অংশস্বরূপ হয়ে গেছে। মনে মা ধর্মভাবের রাশ ঠেলে দেন। তাঁহার ভাণ্ডার অফুরস্ত। যা খরচ হয়ে যায় মা তৎক্ষণাৎ তা পূর্ণ করে দেন।" ইহা শুনিয়া গুরুদাস মহারাজ্ব-প্রমৃথ ভক্তগণ বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন।

निউইয়র্কে অবস্থানকালে স্বামী তুরীয়ানক প্রায়ই গুরুদাস মহারাজকে দক্ষে লইয়া প্রাতে বা সন্ধ্যায় দীর্ঘ ভ্রমণে বাহির হইতেন। গুরুদাস মহারাজ আলাপপ্রিয় ছিলেন না, ডিনি ছিলেন ধীর স্থির মনোযোগী শ্রোভা। সেইজগু স্বামী তুরীয়ানন্দ একাই ভ্রমণের সব সময়টি সদালাপ করিতেন। তাঁহার কথায় উৎসাহ ও উদ্দীপনার ম্পুলিক ছড়াইয়া পড়িত। সব কিছুর কথা তথন ভূলিয়া তিনি আলোচ্য বিষয়ে আত্মহারা হইতেন। যিনি তাঁহার কথা শুনিতেন छिनिই नवालाक পाইতেন। সকল শ্রেণীর লোকই তাঁহার কাছে যাইত। প্রত্যেকেই তাঁহার সৎসক্ষে মূল্যবান ও তুর্লভ জ্ঞান করিত। সংপ্রসঙ্গকালে তাঁহার কেমন উন্নাদনা আসিত, সে সম্বন্ধে ঘটনা গুরুদাস মহারাজ লিখিয়া রাখিয়াছেন। একদা উভয়ে নিউ-ইয়র্কের এক সম্রাপ্ত ও স্থাচ্ছিত রান্তায় বেড়াইতেছিলেন। যতই স্বামী তুরীয়ানন্দ আলোচ্য বিষয়ে মগ্ন হইতেছিলেন তভই তিনি ক্রতগতি ও উচ্চকণ্ঠ হইয়া উঠিতেছিলেন। পথিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ইহাই যথেষ্ট ছিল। তত্বপরি স্থসভ্য ,নিউইয়র্কবাসিগণের বিশ্ময় কলনা কলন, যথন হরি মহারাজ হঠাৎ রান্তায় দাঁড়াইয়া শুন্তে হন্ত তুলিয়া এক প্রকার চীৎকার করিয়া বলিলেন, "গুরুদাস! সিংহতুল্য

#### আমেরিকায় তিন বৎসর

হও, সিংহতুলা হও, পিঞ্চর ভগ্ন করিয়া মৃক্ত হও। একটা বড় লন্দ দাও, এবং কাজ শেষ কর।"

বক্তব্য বিষয়টৈ বোধগম্য করিবার জন্ম স্বামী তুরীয়ানন্দ অনেক উপাখ্যান বলিতেন। একবার তিনি বলিয়াছিলেন, "একজাতীয় দাপ আছে যারা ডিম পেড়ে ঐগুলির চারদিকে কুগুলী পাকিয়ে থাকে। ডিম থেকে ছানা রেকলেই মা ছানাটিকে গিলে কেলে। কিন্তু কতকগুলি নবজাত দর্প এত ক্ষিপ্র ও চতুর হয় যে, তারা তৎক্ষণাৎ লাফ দিয়ে মায়ের কুগুলীর বাইরে পালায় এবং মৃত্যু হতে রক্ষা পায়। যারা আজন্মমৃক্ত তারা তদ্ধপ। জন্ম থেকে তারা মৃক্ত হওয়ায় মহামায়া তাদের আর ফাঁদে ফেলতে পারেন না।"

বন্ধচারী গুরুদাস তথন জীবনের পথ পরিবর্তন করিবার জন্ত সকল্প করিতেছিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ ক্ষণিক উদ্দীপনায় কার্য করিতে তাঁহাকে নিষেধ করিলেন এবং যাহা করিতে যাইতেছেন তাহার গুরুত্ব গভীরভাবে বিচার করিতে বলিলেন। এই প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত আখ্যায়িকাটি তিনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন: একদা একটি ব্যাধ সারাদিন জন্মলেকোন শিকার পায় নাই। বিষয় এবং প্রাপ্ত হইয়া সে একটি গাছের তলায় বিশ্রাম করিতেছিল। তাহার শিকারের সন্ধা একটি প্রোন্ধানী কাছে বসিয়াছিল। ব্যাধ অতিশয় পিপাসার্ত ছিল, কিন্তু জলের সন্ধান পায় নাই। তারপর সে লক্ষ্য করিল গাছ হইতে ধীরে ধীরে ফোঁটা ফেল পড়িতেছে। আনন্দিতিন্তে সে তৃত্রাপ্য জল ধরিবার জন্ত পেরালাটি যথান্থানে রাখিল। পেরালাতে ফোঁটা ফোঁটা জল জমিয়া উহা পূর্ণ হইল। প্রলুক্কভাবে ব্যাধ পেয়ালাটি ধরিবার জন্ত হাত বাড়াইল। এমন সময় উক্ত পাথী ক্রতবেগে আসিয়া পেরালাটি উন্টাইয়া দিল। সব জল মাটিতে পড়িয়া গেল। ব্যাধ ভীষণ বিরক্ত হইয়া পাখীটিকে

# चामी जूतीयानन

ভৎ সনা করিল এবং পেয়ালা পুনরায় যথান্থানে স্থাপন করিল। পুনরায় পেয়ালাটি ধীরে ধীরে পূর্ণ হওয়া মাত্র ব্যাধ দানন্দে হাত বাড়াইল। উহা ধরিতে না ধরিতেই পাখীটি পূর্ববৎ পেয়ালা উন্টাইয়া দিল। ব্যাধ তথন ক্রোধে অভিভূত হইয়া পাখীটিকে এক মৃষ্ট্যাঘাতে বধ করিল। পুনরায় সে পেয়ালাটি যথাস্থানে রাখিয়া নিশ্চিস্তমনে ভাবিতেছিল. দে এবার নিশ্চয়ই জল খাইতে পাইবে। জল কোথা হইতে পড়িতেছে দেখিবার জন্ম যেই সে উধেব দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, অমনি সে দেখিতে পাইল গাছের এক উচ্চ শাখা হইতে এক মন্ত বড় সাপ নীচের দিকে মুখ করিয়া ঝুলিতেছে এবং তাহার ফণা বিস্তৃত থাকায় ফোঁটা ফোঁটা বষ তাহার মুখ হইতে পড়িতেছে। পাখী ত্বার তাহার জীবন রক্ষা করিয়াছিল; আর তাকেই দে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়াছে! অবর্ণনীয় শোকে ব্যাধ তাহার পুরাতন বিশ্বন্ত বন্ধুর মৃতদেহটি কবর দিল। এই ক্ষুদ্র বন্ধুটি বহু বৎসর ভাহার সেবা করিয়াছিল এবং শেষে ভাহার জীবন রক্ষা করিল। স্থতরাং দেখ, যাহা ভোমার শ্রেষ্ঠ স্থাদ হইতে পারে তাহাকে হঠাৎ ত্যাগ করিও না। সহত্রে বিবেচনা কর।

উপাখ্যানটি গুরুদাস মহারাজকে স্বীয় ভবিষ্যৎ বিচারে প্রণোদিত করিল।

স্বামী তুরীয়ানন্দের জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাগুলিও স্থানীয় ভক্তগণের শিক্ষাপ্রদ হইত। এক সন্ধ্যায় গুরুদাস মহারাজ বেদাস্ত সমিতিতে আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "স্বামীজী, আজ রাত্রে খুব স্থন্দর ঐক্যতান বাছ হবে। ইহা একটি গির্জার সঙ্গীত এবং নিশ্চয়ই আপনার খুব ভাল লাগবে। আপনি আমাদের পাশ্চান্ত্য সঙ্গীত কথন শোনেন নাই। আমরা যাই, চলুন।" স্বামী তুরীয়ানন্দ উত্তেজিভন্থরে বলিলেন, "ঐসকল বিষয়ের দিকে কেন নজর দাও? ভোমাদের ত ঐসকল

#### আমেরিকায় তিন বংসর

যথেষ্ট হয়েছে। এস, আমরা এখানে থেকে কোন ভাল বিষয় পড়ি বা আলোচনা করি। এখন ঐসকল আমোদপ্রমোদ ত্যাগ করতে হবে বিদ আমরা মাকে পেতে চাই।" গুরুদাস মহারাজ বলিলেন, "নিশ্চয়ই, বামীজী। আমি সানন্দে আপনার পৃতসঙ্গে এখানে থাকব। আমি ভেবেছিলাম, হয়তো আপনি যাবেন।" তথন উভয়ে সেই সন্ধ্যা উচ্চাল আলোচনায় কাটাইলেন। সংসারস্থথের প্রতি স্বামী তুরীয়ানন্দের আদৌ টান ছিল না। সাগরপারে নৃতন স্থসভ্য দেশে যাইয়াও জইব্য স্থান এবং বস্তু দেখিবার কৌতৃহল তাহার মনে স্থান পাইল না। আত্মারাম পৃরুষের মনে কৌতৃহল প্রবেশ করিতে পারে না। ঈশ্বীয় প্রসঙ্গেই তিনি পরম পরিতৃথ্যি লাভ করেন।

স্বামী তৃরীয়ানন্দ নিজস্ব সরলভাবে লোকের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেন। তিনি গুরুদাস মহারাজের সঙ্গে নিরামিষ ভোজনের একটি ছোট দোকানে যাইতেন। দোকানটিতে লোকসমাগম অল্পই হইত। সেইজস্ম তাহারা উভয়ে আহারাস্তে স্বাধীনভাবে আলাপ করিতেন। ভোজনাগারের ভার ছিল একটি তরুণীর উপর। যে অল্পসংখ্যক অভিথি দোকানে আসিত তরুণীটি তাহাদের সংকার করিত। তরুণীটি সরলহাদয়া, স্বাধীনচেতা এবং নম্রস্বভাবা ছিল বলিয়া স্বামী তৃরীয়ানন্দ তাঁহাকে খুব পছন্দ করিতেন। একদা স্বামী তৃরীয়ানন্দ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভোমার নাম কি?" সে উত্তর দিল, "আমার নাম মেরী।" "আহা! তোমার নামটি কি মধুর ও সার্থক! যীশুর মা ছিলেন মেরী।" বালিকাটি অভিশব্ধ আনন্দিতা হইয়া বলিল, "চমংকার কথা, স্বামীজী। আমি আমার নামের এই অর্থ কথনও ভাবি নাই। এই অর্থ একটি স্বর্গীয় সংযোগস্ত্র আমার মনে আনিয়া দিল। আপনি অন্থগ্রহ করে এটি আমাকে স্বরণ করিয়ে দিলেন।" স্বামী

## यामी जूतीयानन

তুরীয়ানন্দ উত্তর দিলেন, "হা। আমি তোমাকে এখন থেকে বীণ্ড খৃষ্টের মা বলে মনে করব। সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিস্ত থেকো। আমি যীশুকে ভক্তি করি। তিনিও একজন সন্ন্যাসী ছিলেন এবং পরার্থে প্রাণদান করেছিলেন।" এই সামান্ত আলাপের পর হইতে বালিকাটি স্থামী তুরীয়ানন্দের প্রতি ভক্তিসম্পন্না হইল। তিনি দোকানে আসিলেই বালিকাটি থ্ব খুশী হইত। এইভাবে তাঁহার পুণ্যপ্রভাব বালিকার জীবনে স্থামী রেখাপাত করিল।

স্বামী তুরীয়ানন্দ কচিৎ স্বীয় জীবন ও অহভৃতির কথা অপরকে বলিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের কথাই তাঁহার মুখে সর্বদা শুনা যাইত। তবে গুরুদাস মহারাজকে একাকী পাইলে কথন কথন তিনি স্বীয় জীবনের তুই-একটি ঘটনা বুলিয়া ফেলিতেন। একদিন তিনি গুরুদাস মহারাজকে বুঝাইতেছিলেন, ধর্মসম্বন্ধে যাহা গুনা যায় তাহা অভ্যাস না করিলে শিক্ষা নিরর্থক। তিনি বলিলেন, "সর্বদা খাঁটি হও। ভাবের ঘরে যেন চুরি না হয়। সত্যসকল হও। অন্য কাজে জড়িয়ে পড়োনা। ঈশ্বলাভের পথে সোজা চল। অসীম সাহসে বুক ভরে রাখ। যৌবনেই আমি বেদাস্ত-অধ্যয়ন ও অভ্যাস আরম্ভ করেছিলাম। আমি দর্বদা চেষ্টা করতাম স্মরণ রাখতে যে, আমি শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আত্মা।" এই বলিয়া গন্ধায় কুম্ভীর দেখার ঘটনাটি বর্ণনা করিলেন। তাঁহার বর্ণনাভন্নী এত প্রাণম্পর্শী ছিল যে, লেখনীতে তাহা প্রকাশ করা যায় না। যে অহুখের যে ঐষধ তাহা যদি ঠিক সময়ে দেওয়া যায় হইলে রোগী অচিরে রোগম্ক্ত হয়; স্বামী তুরীয়ানন্দ তেমনি উপযুক্ত সময়ে ঠিক কথাটি এমনভাবে বলিতেন বে, উহাতে শ্রোতার মনে গভীর রেখাপাত করিত।

একদা ব্রহ্মচারী গুরুদাস কিঞ্চিৎ বিষয়মনা হইয়াছিলেন। তাহা

দেখিয়া স্বামী ত্রীয়ানন্দ নিয়েজ ঘটনাটি তাঁহাকে বলেন, "বছ বৎসক্ষ
পূর্বে আমরা যখন পুরাতন মঠে বাস করছিলাম, তখন একবার
ঘটনাক্রমে স্বামি থ্ব বিষয় হয়েছিলাম। সেজন্ত কিছুকাল আমি ধর্মপথে
অগ্রসর হতে পারি নাই এবং প্রত্যেক জিনিস আমার কাছে অন্ধকারময়
ঠেকত। একদিন মঠের খোলা ছাদে আমি পায়চারী করছিলাম। তখন
সন্ধ্যাকাল এবং চন্দ্র মেঘারত ছিল। আমার মন এত খারাপ ছিল য়ে,
ঘুমের সম্ভাবনা কিছুই ছিল না। তখন হঠাৎ মেঘের আড়াল থেকে
চন্দ্র বহির্গত হল এবং বিশ্ব স্থন্দর ও উজ্জ্বল দেখাল। যখনই তা দেখলাম
তখনই ভাবলাম, 'দেখ, চাঁদ সব সময় আকাশে ছিল; কিন্তু আমি তা
দেখতে পাই নি। সেইরপ আত্মা নিত্যবন্ধ, অজর, অমর, তৃঃখের অতীত,
স্মহিমায় সদা জ্যোতিমান। কিন্তু আমি তা জানতে পারি নি।
অজ্ঞানমেঘ আমার বৃদ্ধি এবং আত্মার মধ্যে এক পদা স্বাষ্ট করেছিল।'
এইরপ ভাবতে ভাবতে আমার সকল সংশয়্ব নির্ত্ত হল, বিষাদ চলে গেল,
মনে জার এল, চিন্তু আননন্দে ভরে উঠল।"

আর এক সময় স্বামী তুরীয়ানন্দ গুরুদাস মহারাজকে এই ঘটনাটি বলিয়াছিলেন। বহু বৎসর পূর্বে যখন তিনি পরিপ্রাক্ষকবেশে পদরক্ষে ভারতের তীর্থগুলি ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন একদিন এক চিন্তা গাঁহার অন্তর্দাহ সৃষ্টি করিয়া বিলল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "আমি ভবঘুরের জীবনযাপন করছি। এ জগতে প্রত্যেকেই কিছু না কিছু কাজ করছে, কেবল আমিই নিজ্মা। এ কি করছি?" এই মর্মন্তদ হিচ্ডার হাত হইতে তিনি নিজেকে মৃক্ত করিতে পারিতেছিলেন যা। নিজেকে এক ক্ষুত্র নগণ্য নিম্প্রয়োজন প্রাণিরূপে মনে হইত। বিষাদে মৃত্যুনান হইয়া তিনি এক গাছের তলায় শুইয়া পড়িলেন। হাজি অচিরেই নিজা আনমন করিল; তিনি এই অভুত স্বপ্ন দেখিলেন—

# यामी जूदीमानम

ভূমির উপরে তাঁহার দেহ শায়িত। উহা চতুর্দিকে বিভূত হইয়া বৃহদাকার ধারণ করিয়াছে। ক্রমে দেহ অসীমে মিশিয়া গেল। তথন তাঁহার অস্তর হইতে কে বলিয়া উঠিল, "দেখ, তুমি কত মহান, কত বিরাট! তুমি সমগ্র বিশ্ব ব্যাপিয়া বহিয়াছ। কেন তুমি মনে কর তোমার জীবন ব্যর্থ ? সত্যের একটি কণা সমগ্র মায়াময় জগংকে আচ্ছর করিতে পারে। উহাই মহন্তম উৎকৃষ্টতম জীবন।" তিনি জাগ্রত হইয়া এক লন্ফে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; তাঁহার সকল সংশয় তিরোহিত হইল।

সকলকে উৎসাহ দেওয়া ছিল স্বামী তুরীয়ানন্দের জীবনধর্ম। তিনি প্রত্যেককে বলিতেন, "লেগে থাক, লেগে থাক। মৃষ্টি দৃঢ় করে বল, 'আমি সিদ্ধিলাভ করবই।' এখন না হলে কখনও হবে না, 'এই জীবনেই আমি ঈশ্বরদর্শন করব,' এই তোমার মন্ত্র হউক—এইটিই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। সাধনা কখনও শ্লথ বা বন্ধ করো না। ঘেটিকে তুমি সত্য বলে বোঝা, সেটিকে এইক্ষণেই সাধন করা, জীবনে রূপায়িত কর। সাবধান, যেন স্বযোগ চলে না যায়। অক্যান্ত্র বহু শুভেছায় মন বিক্ষিপ্ত হলে ঈশ্বরলাভে বিশ্ব বা বিফলতা অপরিহার্ম। মনে রেখাে, বীরের জন্মই এই জীবন, আর অধ্যবসায়িগণ জীবনসংগ্রামে জয়ী হয়, তুর্বলেরাই বিফলমনারথ হয়। জান, যিশু কি বলেছিলেন ? —'যে শেষ পর্যস্ক টিকে থাকে সেই স্বর্গরাজ্যের অধিকারী হয়।' সর্বদা সতর্ক থাকিবে। কখনাে তুর্বলতার কাছে মাথা নীচু করো না। কখনাে নিক্ষেকে নিরাপদ ভেবাে না। যতদিন শরীর থাকে, ততদিন প্রবাভন আগে।" এই প্রসাক্ষ তিনি নিয়াক্য গল্পটিও বলিতেন।

ভারতে একটি বৃদ্ধ সন্ন্যাসী কোন এক গ্রামের পাশে এক জন্পলে থাকিতেন। তাঁহার কৃত্র কুটারের অধিক দ্বে তিনি যাইতেন না

এবং সে পথে অতি অল্প লোকেই যাডায়াত করিত। গ্রামবাসিগণ মাঝে মাঝে সাধুর কাছে ধর্মশিকার জগু আসিত। তাহারা যথন আসিত, তখন সাধুটির জন্ম কিছু ফলমূল ও চাউল প্রভৃতি আনিত। ইহাতেই সাধুর জীবনধারণ হইত। একদিন তিনি কুটীরে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় মেয়েদের পায়ের মলের শব্দ ভনিতে পাইলেন। কি করিতে যাইতেছেন তাহা হৃদয়সম করিবার পূর্বেই তিনি আসন ছাড়িয়া কুটীবের বাহিরে পুত্তলিকাবং ঘাইয়া গম্যমান নারীর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে চলিলেন। তিনি গত ত্রিশ বংসর নারীমৃথ দর্শন করেন নাই। বিবেক জাগ্রত হইয়া বাধা দিল। তিনি থমকিয়া দাড়াইলেন, ভাবিলেন, "আমি কি করতে যাচ্ছি?" এই চিন্তা তাঁহার মনকে আলোডিত করিল—"ত্রিশ বৎসর যা বিষবৎ পরিত্যাগ করেছি. ছা আমাকে এই বুদ্ধ বয়দে প্রলুব্ধ করছে? কুকুর যেমন মাংদ দেখলে লোভে উহার দিকে ধাবিত হয়, আমিও তদ্রপ বস্ত্রবৎ নারীর দিকে আরুষ্ট হচ্ছি ? ধিক্ ! শত ধিক্ !! যে অধম পদ্বয় আমাকে এতদূর টেনে এনেছে, আমি তাদের শান্তি দেব। এই দেহকে আর কোথাও কথনো তোমরা বহন করতে পারবে না।" অমুতাপানলৈ জলিতে জলিতে চলচ্ছক্তিহীন হইয়া তিনি সেই স্থানেই বিসয়া পড়িলেন—একটি পদও অক্সন্থানে না যাইয়া তিনি তথায় কয়েক বংসর পরে দেহরক্ষা করিলেন। উপসংহারে স্বামী তুরীয়ানন বলিলেন, "ঈশ্বলাভের পথে তুর্লজ্যা অস্তবায় থেষন আছে, তেমনি অদম্য অধ্যবসায় ও ইচ্ছাশক্তি চাই।"

একদা নিউইয়কে ব্রশ্বচারী গুরুদাস কতিপয় দিবস নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় স্বামী তুরীয়ানন্দকে দেখিতে ঘাইতে পারেন নাই। অবশেষে এক বৈকালে অবসর হওয়ায় তিনি বেদাস্ত সমিতিতে স্বামী

তুরীয়ানন্দের সঙ্গে দেখা করিতে যান। স্থাগত সম্ভাষণের পর श्रामी जूतीयानम जांशांक जिल्लामा कतिरामन, "এত দিন কোপায় ছিলে, গুরুদাস ? এস, বেড়াতে যাই। বাড়িতে বসে কি হবে ? এই क्यमिन विजाबाद नकी भारे नि।" खक्मान महादाक উखर्त विनतन, "স্বামীজী, বেড়ান আমিও ভালবাসি। আপনার ভারী কোটটা গায়ে দিন এবং বৃটটা পায়ে পরুন। খুব শীত পড়েছে।" তথন শীতকাল। নিউইয়র্ক শহরের প্রশস্ত পরিষ্কার রান্তাগুলি টাট্কা বরফে ঢাকা। যথন উভয়ে একটি বৃক্ষ-সমাকীর্ণ স্থানে আসিলেন তথন স্বামী তুরীয়ানন্দ বরফের দৃশ্য দেখিয়া বালকবং আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। গাছের প্রত্যেক শাখা শুদ্ধ শুভ্র স্থ্যকরোচ্ছল বরফে আচ্ছাদিত। সেই মনোহর দৃশ্য দেখাইয়া তিনি উচ্ছুসিত আনন্দে বলিয়া উঠিলেন, "দেখ, দেখ, কি চমৎকার দৃষ্ঠ! আমি এ দেশের শীতকাল বড় ভালবাসি। কি প্রাণমাতান হাওয়া!" তাহারা একটি প্রকাণ্ড পুষ্করিণীর কাছে আদিয়া দেখিলেন বালক-বালিকারা জমাট জলের উপর স্কেট পরিয়া থেলা করিভেছে। পরিশ্রমে খেতকায় বালক-বালিকাদের গণ্ডদেশ গোলাপফুলের মত লাল হইয়া উঠিয়াছে। আনন্দে আত্মহারা হইয়া তাহারা ডাকাডাকি হাকাহাঁকি ছুটাছুটি করিতেছে। স্বামী তুরীয়ানন্দ ছেলেমেয়েদের আনন্দময় থেলা দেখিয়া আহ্লাদে গুরুদাস মহারাজকে বলিয়া উঠিলেন, "এইজন্মই তোমরা এত স্বচ্ছ, এত সবল। দেখ, মেয়েরা ছেলেদের দক্ষে কেমন নি:দকোচে থেলছে! কি স্বাধীনতা! কভ দরল **ও** পবিত্র এরা! দেবভোগ্য এ দৃশ্য। আমাদের দেশে যদি এমন হ'ত! চল, একবার বরফের উপরে যাই। তুমি কি স্কেটিং জান ?"

গুরুদাস মহারাজ সোৎসাহে বলিলেন, "আমি স্কেটিং খুব ভালবাসি।

হল্যাণ্ডে প্রত্যেকেই স্কেটিং করে।" বরফ পিচ্ছল থাকায় তুরীয়ানন্দ মহারাজের উহার উপর চলিতে কষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি বেশ আনন্দ লাভ করিলেন।

সমিতিতে ফিরিবার পথে স্বামী তুরীয়ানন্দ ভারতের দারিস্ত্র্য এবং ভারতীয় রমণীগণের দঙ্কীর্ণ কর্মজীবনের কথা তুলিলেন। ভারতের তুর্দশার কথা বলিতে বলিতে তাঁহার মুখমগুলে বিষাদের ছায়া পড়িল। দীর্ঘনিঃখাস ফেলিয়া তিনি গুরুদাস মহারাজ্ঞকে বলিলেন, "তোমাদের মত আমরা কবে ধনী ও স্বাধীন হব ?" গুরুদাস মহারাজ অন্ত প্রসঙ্গ উত্থাপন করায় হরি মহারাজ আবার প্রফুল হইলেন। তিনি গুরুদাস মহারাজকে ভারতের প্রাচীন প্রথা, ভীর্থপর্যটনকালে পরিদৃষ্ট বিভিন্ন প্রকৃতির লোক এবং তাহাদের জীবনধাত্রা, ভাষা ও পোষাক, বিভিন্ন তীর্থযাত্রী ও তীর্থস্থান এবং গঙ্গাতীরে ধ্যানরত সাধুদের কথা বলিলেন। ভারতপ্রদক্ষ শুনিয়া গুরুদাস মহারাজ বলিলেন, "এটি ষেন অন্য জগতের গল্পের মত শোনাচ্ছে। ভারত সত্যই পুণ্যভূমি। ও-দেশের লোকেরা वामाप्तित प्रत्नित त्नाकप्तित एट्स निक्से हे जान।" श्रक्तान महाताष्ट्रित মন্তব্য শুনিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দ হাসিয়া বলিলেন, "মানবচবিত্র সর্বত্র একই প্রকার। ভারতে পর্দাপ্রথা ব্যতীত অন্ত সবই উন্মুক্ত ও অনাবৃত। আমরা আমাদের স্বভাবকেও গোপন রাখতে পারি না। কিরূপে তা করতে হয় তোমরা বেশ জান। তোমরা সকলে মুখোস পড়ে থাক। যথন তোমরা কষ্টভোগ কর, তথনও তোমরা হাস। যথন ভোমরা গরীব হও, তথনও কয়েকটি সন্তা চাকচিক্যময় জিনিস কিনে ধনীর বেশে থাক। যথন তোমরা হু:খে পড় তথনও বল—ভাল আছি। যথন তোমরা অহস্থ হও তথনও বল-এর চেয়ে ভাল কথনও বোধ করি নি। আমরা তা করি না।" ইহা বলিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দ উচ্চ হাস্ত করিলেন।

## चामी जूदीयानम

শুসদাস মহারাজ স্বামী তুরীয়ানন্দের মন্তব্য শুনিয়া বলিলেন, "আপনি জানেন, ইহার কারণ কি? আমরা কারও সহামুভূতি চাই না। সেইজ্যুই এইরূপ করে থাকি।" স্বামী তুরীয়ানন্দ সহাস্থ্যে প্রত্যুত্তর করিলেন, "ইহাই অহন্ধার। তোমরা সহামুভূতি দিতে চাও, কিন্তু নিতে চাও না। তোমরা অপরের সহায়ক হতে চাও, কিন্তু অপরকে ভোমাদের সহায়ক হতে দাও না। দিতে যেমন প্রস্তুত্ত থাকরে, নিতেও তেমনি সমানভাবে প্রস্তুত্ত থাক। আদান ও প্রদান হয়েই অনাসক্ত হও। তা'হলে অহন্ধার বা আত্মন্তরিতা আসবে না। আমরা একলা এ জগতে থাকতে পারি না, আমরা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল।"

শুক্রদাস মহারাজ বাধা দিয়া বলিলেন, "অবশ্রই। আমি নির্বর্থক সহাস্থভ্তির কথা বলছিলাম। প্রকৃত হিতকারকের সহাস্থভ্তি আমরা সবাই চাই। কিন্তু অতীতে অর্থহীন, ভাবপ্রবণ সহাস্থভ্তি আমাদের অনেক ক্ষতি করেছে।" স্বামী ত্রীয়ানন্দ পরিবর্তিত ভাবে সাগ্রহে ইহা স্বীকার করিয়া বলিলেন, "হাঁ, হাঁ। পাশ্চান্ত্যের নব মনোবিজ্ঞান এই প্রতিক্রিয়াটি এনেছে। আমাদের ঋষিরা বহুষ্গ পূর্বে যে চিন্তাশক্তি শিক্ষা দিয়েছিলেন, তার মূল্য তোমরা ব্রুতে আরম্ভ করেছ। আমাদের তুর্ভাগ্যের কথা যতই আমরা ভাবব, ততই আমাদের অশান্তি বাড়বে। তোমাদের ভাব হচ্ছে বিফলতাকে পদাঘাত করে সফলতার দিকে বাধাবিল্প ঠেলে এগিয়ে যাওয়া। এ খ্ব প্রশংসনীয়। জীবনের প্রতি তোমাদের আশাপূর্ণ সদানন্দ দৃষ্টি আমি পছন্দ করি। বিফলতাকে তোমরা সফলতার সোপানরূপে ব্যবহার কর। তোমরা আজ পতিত, কাল উরত।"

তারপর গুরুদাস মহারাজের কাঁধের উপর হাত রাখিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিলেন, "ইহাই পৌরুষ, ইহাই শৌর্ষ। আমাদের ইহাই

আবশুক।" একটু নীরব থাকিয়া তিনি আবার বলিতে লাগিলেন, "কিন্তু আমি বলতে চেমেছিলাম যে, আমরা ঘরের বাইরে থাকি। একটি ছাদযুক্ত চারিটি দেওয়ালের মধ্যে তোমরা যে জিনিসগুলি এত যত্ন করে লুকিয়ে রাথ, আমরা ইচ্ছা করলেও তা করতে পারভাম না। ভারতের অধিকাংশ লোকেই গরীব এবং পর্ণকুটীরে বাস করে। সেইজ্ঞ তারা দিবারাত্রির বেশী সময় খোলা জারগায় থাকে। যথন তোমরা একত্রে একটি কুঁড়েঘরে থাক, ভখন বেশী কিছু লুকাতে পার না। আমাদের দেশ গ্রীমপ্রধান বলে আমাদের ভাল ভাল গৃহগুলিও অধিকতর উন্মুক্ত। এদেশের মত ওদেশে যতক্ষণ কেহ ঘণ্টার উত্তর না দেয়, দরজানা খোলে এবং প্রবেশ করতে না বলে, তভক্ষণ ঘরের বাইরে দাঁড়াতে হয়। আমরা উন্মুক্ত স্থানে স্নান, আহার, রন্ধনাদি সারি এবং নিক্রা, উপাদনা এবং কাজকর্ম করি। আমাদের দোকানগুলিও খোলা এবং আমাদের দেহও প্রায় অনাবৃত। অগ্রপক্ষে তোমরা শীতপ্রধান ধনসম্পদ্পূর্ণ দেশে থাক। সেইজন্ম তোমরা প্রথমে তোমাদের দেহকে পোশাক-পরিচ্ছদে ঢাক, পোশাক-পরিহিত দেহকে চারি দেওয়ালের মধ্যে লুকাও এবং সেই চারি দেওয়ালের মধ্যে প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন কামরা থাকে, যেখানে দরজায় টোকা দিয়ে অসুমতি না পেলে প্রবেশ নিষিদ্ধ। সর্বশেষে তোমাদের বাড়িও একটি বাগানে ঘেরা এবং বাগান আবার পাঁচিলে বেষ্টিত। গোপনপ্রিয়তা তোমাদের আদর্শ। এটি তোমাদের স্বভাবেও প্রতিফলিত। আমাদের গোপনীয় কিছু নাই। আমাদের স্বভাব আমরা কেউ পোপন করি না; কিন্তু তোমরা তা দর্বাত্রে কর।" তারপর স্বামী তুরীয়ানন্দ এবং গুরুদাস মহারাজ शिमिट्ड लाशिटनन जवर श्रमकाखद यदनानिदवन कविदनन।

সমিতিগৃহে পৌছিবার পূর্বে গুরুদাস মহারাজকে সতর্ক করিয়া

## यामी जूतीयानम

তিনি বলিলেন, "কখন ভেব নাষে, সব হিন্দুই সাধু, ধার্মিক। কিন্তু আমরা তত মন্দ নই যতটা তোমাদের পাদ্রীরা আমাদের সম্বন্ধে বলে। ভিন্ন ভিন্ন পরিপার্শ্বিক অবস্থায় মানব-প্রকৃতি ষেভাবে পরিবর্তিত হয় তাহাই দেশে দেশে বৈচিত্র্যরূপে দেখা দেয়। আমাদের কতকগুলি আচার-ব্যবহার তোমাদের কাছে অসভ্য মনে হয়, আর তোমাদের কতকগুলি রীতিনীতি আমাদের কাছে জ্বন্ত লাগে। জ্বনায় দেশ সম্বন্ধে বিচার ও অভিমত প্রকাশে আমরা অত্যস্ত ক্ষিপ্র। যদি আমরা ধীরভাবে তোমাদের দেশের কতকগুলি প্রথার কারণ অন্থদন্ধান করি ভা'হলে আমরা ভোমাদের সম্বন্ধে আরও উদারভাব পোষণ করব। বেশ বেশ, হয়ত তুমি একদিন ভারতে যাবে। তথন তুমি স্বচক্ষে সব দেখবে।" গুরুদাস মহারাজ বলিলেন, "আমি নিশ্চয়ই ভারতে যাব। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, ভারত কর্মভূমি। প্রত্যেক মানবাত্মাকে মুক্তিলাভের জন্ম ভারতেই যেতে হবে।" ইহা ওনিয়া স্বামী তুরীয়ানন হাসিলেন এবং সমিতি-গৃহে প্রবেশ করিয়া গুরুদাস মহারাজকে বলিলেন, "দেখা যাবে, দেখা যাবে।" স্বীয় কক্ষে উপবিষ্ট হইয়া গন্ধীরভাবে ভিনি মুহুস্বরে আবৃত্তি করিলেন, "শুদ্ধ শুভ্র পদ্মগুলি যেমন সকলের অলক্ষিতে ফুটিগ্না ওঠে, ঈবরের ইচ্ছাও তেমনি প্রকটিত হয়। কমল-কোরকের খনবদ্ধ কোমল পাতাগুলি টেনে ফোটান উচিত নয়; কালই হরিতবর্ণ পুষ্পকোষকে প্রকাশিত করবে।"<sup>১</sup> অন্তগত সূর্যের আরক্তিম আভা বেমন পর্বতশৃক্ষকে আলোকিত করে, তেমনি বিদেহমুক্ত মহাপুরুষের ও কার্য তাঁহার দেহরক্ষার পরেও জগতের কল্যাণদাধন বাক্য करत्र।

১৯২৭ থ্রী: নভেম্বর সংখ্যা 'প্রবৃদ্ধ ভারত' পত্তে স্বামী অতুলানলের 'স্বামী তুরীয়ানল'শীর্ষক প্রবাদ উল্লিখিত।

স্বামী তৃরীয়ানন্দ ভাবে ভাসিতেন—কথন শাস্ত সৌমা, কথন সেহবিগলিত এবং কচিং বজ্রবং কঠোর। তাহার আধ্যাত্মিক ভাবগুলিরও পরিবর্তন ঘটিত। একদিন নিউইয়র্কে তিনি গোঁড়া খ্রীষ্টান শ্রোত্মগুলীকে অবৈত বেদান্তের বীরত্বপূর্ণ বাণী শুনাইয়া স্তম্ভিত এবং মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্ম উদ্ধুদ্ধ করিলেন। খুব জোরের সহিত তিনি বলিলেন, "একমাত্র ব্রহ্মই সত্য এবং জগং মিথ্যা। মানবাত্মা ব্রহ্মস্বরূপ। অদৃঢ় পিঞ্জরের মধ্যে থেকে সিংহ ভাবছে সে আবদ্ধ, বেরিয়ে আসা অসম্ভব। সে জানে না, তার একটা সবল পদাঘাতে পিঞ্জরটা ভেক্ষে চুরমার হয়ে যাবে, সে বিমৃক্ত হবে। অজ্ঞানের মোহে আমরা বন্ধ। সেই মোহ ছিন্ন কর এবং মৃক্ত হও। সকল শক্তি তোমার অস্তরে রয়েছে। তৃমি সেই শক্তিমান আত্মা। জ্ঞানের শাণিত অসি দিয়ে মায়ার তৃর্ভেগ্য আবরণ ছিন্ন করে তোমার ব্রহ্মন্থ প্রকাশ কর।"

শ্রোতাদের মধ্যে বাঁহারা সর্বাপেক্ষা গোঁড়া তাঁহাদের মধ্যে কেছ কেছ বামী তুরীয়ানন্দের এই বাণীকে ধর্মবিক্লদ্ধ বলিয়া মনে করিলেন। একটি ধর্মভীক্র যুবতী বক্তৃতার পরে স্বামী তুরীয়ানন্দের কাছে আসিয়া বলিল যে, দে বুঝিতে পারে নাই আত্মা কিরূপে ঈশ্বর এবং জগৎ মিথ্যা। স্বামী তুরীয়ানন্দ মহিলার বক্তব্যে ধীরভাবে কর্ণপাত করিলেন। তৎপরে অভিশয় আগ্রহপূর্ণস্থরে তাহাকে সান্ধনা ও উৎসাহ দিয়া বলিলেন, "এটি অস্কৃত্ব করতে আমার বহু বৎসর লেগেছে। কিন্তু একবার অস্কৃত্ত হলেই সব কাজ শেষ হয়।" তথন মহিলাটি গ্রীষ্টান ধর্মের সহজ্ববোধ্যতার প্রশংসা করিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ তাহা স্বীকার করিয়া বলিলেন, 'হা, ঠিক। বেদান্ত সহজ্ব সান্ধনাদায়ক নহে। সর্বোচ্চ সত্য স্থলভ নহে। আমরা যতক্ষণ কাঁচের মালায় সন্তুষ্ট থাকি ততক্ষণ হীরার হার অন্থেষণ করি না। মাটি খুঁড়ে পৃথিবীর গর্ভে ঢুকে পাহাড় প্রস্তর ভেকে

মূল্যবান হাঁরকথণ্ড আবিষ্কার করতে হয়। ধর্মসমূহের মধ্যে বেদান্ত হীরকতুল্য।"

কখন বা স্বামী তুরীয়ানন্দ বেদান্তের দ্বৈতবাদের প্রসঙ্গ করিতেন এবং জগন্মাতার অসীম করুণার কথা গভীর ভক্তির আবেগে বলিতেন! তিনি বলিতেন, "মায়ের চরণে আত্মসমর্পণ কর। তিনিই তোমাকে ঠিক পথে চালিত করিবেন। কারণ তিনি তাঁহার সন্তানগণকৈ সাহায্য করিবার জন্ম সদা প্রস্তুত।" যেসকল নরনারী তাঁহার নিকট ধর্মশিকা করিতেন তাঁহাদের দোষ-ত্রুটিগুলি সংশোধন করিতে তিনি কখন ইতস্ততঃ করিতেন না। সাহসভরে খোলাখুলিভাবে তিনি তাহাদের সেগুলি দেখাইয়া দিতেন। কিন্তু অনেক সময় পাশ্চাত্যের ছাত্রছাত্রীগণ ইহার জন্ম প্রস্তুত থাকিত না। স্বামী তুরীয়ানন্দ তাহাদের কখন কখন ভৎসনাও করিতেন। কোন কোন ছাত্র উক্ত আচরণকে অশিষ্ট অভদ্র ভাবিয়া ক্ষম ও বিরক্ত হইতেন। তিনি গোপনে বা সকলের সমক্ষে কাহার তুর্বলতাগুলি আলোচনা করিতে সঙ্গুচিত হইতেন না। ইহাতে আলোচনাধীন ব্যক্তি হৃদয়ে আঘাত পাইতেন। তথন তিনি তাঁহাকে সাস্থনা দিবার জন্ম বলিতেন, "হাঁ, পাশ্চান্ত্যের লোকেরা সর্বদা তাদের দোষগুলি ঢেকে রাখতে চেষ্টা করে। কিন্তু ব্যাপ্তেজ না সরালে ক্ষতস্থানের চিকিৎসা কি করে হবে ? তোমরা কোমল ভদ্র ব্যবহারে তোমাদের প্রকৃত চরিত্র ঢেকে রাখ। কিন্তু অস্তরে কত বাড়তে থাকে। শুক্ক ভবরোগের বৈছা। একবার রোগটি নিণীত হলে শুক্ আবশ্যকমত অন্তপ্রয়োগ করতে পশ্চাৎপদ হম না। কখন বা একটি গভীর দীর্ঘ অক্ষোপচারে ক্ষত সেরে যায়। ভোমরা খুব ভাবপ্রবণ, দোষদর্শন বা ভৎ সনাকে ভোমরা খুব ভয় কর। যখন আমি একটু মিষ্টকথা বলি, তথন তোমরা খুশী হয়ে বল, 'স্বামীজী কি চমৎকার!'

কিছ যথন একট্ কট্কথা বলি তথন তোমরা পালাও।" কতকগুলি ছাত্র ভাবিতেন যে, স্বামী তুরীয়ানন্দ তাঁহাদের জীবন-সমস্থা ধরিতে পারেন নাই। তাঁহাদের তিনি বলিতেন, "তোমাদের অপেক্ষা আমি তোমাদের মন বেশী জানি। কারণ আমি তোমাদের মনের গভীরতম প্রদেশটিও দেখতে পাই। যা তোমাদের নিকট অজ্ঞাত তা আমার নিকট বিদিত। সময়ে তোমরা ব্বিবে যে, আমি যা বলি তা সত্য।" কোন কোন ছাত্র কিছুকাল সাধনাস্তে দেখিতেন, তাঁহাদের হুপ্ত সংস্কারগুলি মনের উপর ভাসিয়া উঠিতেছে। তথন তাঁহারা স্বামী তুরীয়ানন্দের বাক্যের সত্যতা অমুভব করিতেন।

একদা একটি যুবক তাঁহার নিকট ইহা স্বীকার করেন। তথন তিনি যুবকটিকে এই ব্যাখ্যা দেন—"দেখ, সাধারণতঃ আমরা আমাদের মনের ওপরকার তরঙ্গুলিই জানি। কিন্তু যোগাভ্যাস দ্বারা আমরা মনের গভীরতর স্তরগুলিও জানতে পারি। নিজের মনকে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করলে আমরা গভীর স্তরে ডুবতে পারি। তথন আমরা মনের স্থা সংস্কারগুলি ধরতে পারি। অনেক সংস্কার মনের নিমদেশে সঞ্চিত আছে। স্থযোগ পেলেই দেগুলি আত্মপ্রকাশ করে। মনের উপরিভাগে উঠবার পূর্বে আমরা ধ্যানের দ্বারা সেগুলি আবিদ্ধার করতে পারি। এটি বিশেষ আৰম্ভক। কোন চিন্তা একবার মনের উপর্বতলে উঠলে তাকে আয়ত্ত করা অতি কঠিন। এটা পরিণত ও শক্তিশালী হ্বার পূর্বে বীজাবস্থায় আবিজার করা যায়। একেই বলে বীজাকারে সংস্থার-দর্শন! বীজ সহজে বিনষ্ট হয়। কিন্তু যখন এটা অঙ্গুরিত হয়ে বুকে পরিণত, শাখাপ্রশাখায় বর্ধিত এবং পত্রপুষ্পে শোভিত হয়, তথন একে নষ্ট করতে বিপুল শক্তি ও চেষ্টার প্রয়োজন। সেইজন্ত প্রাথমিক অবর্ধিত অবস্থায় বাসনাগুলি ধ্বংস করা চাই। যোগীরা এটা করতে পারেন।

মনে বিপরীত চিন্তাপ্রবাহ সৃষ্টি করে তাঁরা বীজাকারে অবস্থিত অবাস্থনীয় চিন্তাগুলিকে বিনাশ করেন। যথা—প্রীতির দ্বারা হিংসা, দয়া দ্বারা ক্রোধজয় ইত্যাদি অসৎ সংস্থারগুলি হতে তাঁরা এইভাবে বিমৃক্ত হন।"

একদিন নিউইয়র্কে প্রাত:কালীন বক্তৃতার পর স্বামী তুরীয়ানন্দ গুরুদাস মহারাজ্বকে একান্তে ডাকিয়া তাহার সঙ্গে বেড়াইতে যাইতে অমুরোধ করিলেন। তৎক্ষণাৎ গুরুদাস মহারাজ সমত হইলেন। সেদিনটি বেশ স্থন্দর ও উচ্ছল ছিল। রাস্তায় বহির্গত হইয়া একটি আহারের দোকানে উভয়ে দ্বিপ্রহরের আহার সমাপ্ত করিয়া সেণ্ট্রাল পার্ক পর্যন্ত বেড়াইতে বেড়াইতে গেলেন। তথায় উভয়ে নির্জনে একটি বৃক্ষতলে ঘাদের উপর বসিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ বেশী কথা বলিলেন না। তিনি সেদিন গম্ভীরভাবে রহিলেন। তাঁহাকে সেদিন কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ দেখাইতেছিল। তিনি মনের কথা গুরুদাস মহারাজকে বলিতে চাহিতেছিলেন। কিন্তু গুরুদাস মহারাজ সেদিন তাঁহাকে শিবোপম গম্ভীর দেখিয়া সে কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইলেন না। শেষে यांगी जुतीयानम निष्करे विललन, "तिथ शुक्रमान, आमि जामारक नव কথা বলে ফেলি। কেন না, আমি মনোভাব গোপন করতে পারি না। আমার কোন কোন ছাত্র মনে করে, আমি তাদের সমস্তা বৃঝি না। ইহার কারণ, তারা নিজেদের মন বোঝে না। যেসকল স্বপ্তভাব ভাদিকে কার্যে প্রণোদিত করে, দেগুলি ভাদের অবিদিত। উত্তেজনার বশে ভারা কোন কোন কার্য করে এবং সেই প্রেরণাটিকে ভাদের স্থবিধামত ব্যাখ্যা করে। যে প্রকৃত বাসনাটি তাদিকে কার্যে লাগিয়ে দেয়, তারা সেটি দেখতে পায় না। আমি সেই স্থপ্ত ভাবগুলি ধরতে পারি এবং যখন তাদের সেগুলি বলি তারা বিরক্ত হয় এবং বলে, 'স্বামীঞ্জী चामारमञ्ज मन বোঝেन ना।' এদেশে প্রত্যেকেই মনে করে, সে নিঃস্বার্থ।

কিন্তু নিংসার্থভাব স্থগ্র্লভ। অহমিকা দারা আমরা ফীত হয়ে এরপ আন্ত ধারণা করে থাকি। এজন্ম হিন্দুশাস্তগুলি গুরুর আবশুকতা অমুভব করেন। গুরু শিশ্মের মনের ভেতরটা দেখে তার স্থপ্ত ভাবগুলি ধরতে পারেন এবং শিশ্মকে সেগুলি হতে সাবধান করে দেন। কিন্তু পাশ্চান্ত্যের লোকেরা ইহা বোঝে না, তারা গুরুর আবশ্যতা স্বীকার করে না। পাশ্চান্ত্য অহন্ধারে উন্মন্ত।"

যথন উভয়ে উঠিয়া বেদাস্ত সমিতির দিকে চলিতে লাগিলেন তথন স্বামী তুরীয়ানন্দ গুরুদাস মহারাজকে বলিলেন, "আমার গুরুদেব ছিলেন সিদ্ধ যোগী। তাঁর কাছে কেহ স্বীয় মনোভাব গোপন করতে পারভ না। তিনি আমাদের মন পুঙ্খাহ্মপুঙ্খরূপে জানতেন। তাঁকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে হত না। তিনি আমাদের অজ্ঞাত মনোভাব ব্যক্ত করে দিতেন। আমরা বৃঝতে পারতাম না যে, তিনি আমাদের মহাশিক্ষা দিচ্ছেন। কিন্তু তিনি সর্বদাই আমাদের দিকে লক্ষ্য রাথতেন। আমাদের কোন চিস্তা বা কার্য তাঁর দৃষ্টি এড়াত না। যেসকল বিদ্ন বা বিপদ আমাদের সাধনপথে ছিল, সেগুলি হতে তিনি সন্তর্পণে আমাদিকে রক্ষা করতেন। তুমি কি দাবাথেলা দেখেছ? থেলোয়াড়রা কথন কথন একটি চাল ভূলে যায়। কারণ তথন তাদের লক্ষ্য থাকে খেলায় জয়লাভের দিকে। কিন্তু দর্শকরা সে চালটি অনায়াসে দেখতে পায়। তাদের মন শাস্ত এবং জয়লাভের বাসনায় চঞ্চল নয়। উচ্চাকাজ্ঞা वामत्नरे वामात्मत पृष्टि नकाठ्राङ ও চঞ্চन হয়ে পড়ে। উচ্চাকাজ্ঞা আমাদিকে ঝড়ের বেগে টেনে নিয়ে যায়। তথন আমাদের সকল বিচারশক্তি ও দ্রদৃষ্টি লোপ পায়। বাসনা আমাদিকে অন্ধ করে দেয়।"

১ ১৯২৭ খ্রী: অক্টোবর মাসে 'প্রবৃদ্ধ ভারত' পত্রিকায় স্বামী অভুলানন্দের 'স্বামী তুরীদ্বানন্দ'-শীর্বক প্রবন্ধে উল্লিখিত।

শরণাগভদের জীবন নির্দোষ, নির্মল এবং জ্ঞানোচ্ছল করিবার জক্ত স্বামী তুরীয়ানন্দ সদা সচেষ্ট থাকিতেন। মাতার ক্যায় তাহাদের কল্যাণ-কামনায় ভাহাদিগকে কখন শাসন, কখন বা ক্ষেহ্ করিভেন। তাঁহার প্রেরণায় বেদাস্ত সমিতির সভ্যগণের মনোযোগ পড়িল ধর্মজীবনগঠনে। এইভাবে নিউইয়র্কে তাঁহার প্রায় এক বৎসর কাটিয়া গেল। ইতোমধ্যেই তিনি নিউইয়র্ক, মণ্ট ক্লেয়ার এবং অক্যান্ত পার্শ্ববর্তী শহরে আদর্শ বেদাস্ত-শিক্ষকরপে স্থারিচিত হইলেন। স্বামী বিবেকানন্দ তথন নানাস্থান ঘুরিয়া নিউইয়র্কে অবস্থান করিতেছিলেন। আমেরিকায় অবস্থানকালে কোন স্থানে স্বামী তুরীয়ানন্দের বিপুল ভবিশ্রৎ সাফল্য সম্বন্ধে স্বামী विदिकानत्मत व्यक्तोकिक पर्मनापि द्य। यात्रीकी वृत्रीयानमञ्जीत निक्रं উহা ব্যক্ত করাতে হরি মহারাজ পরিহাসপূর্বক মস্তব্য করিলেন, "আপনি ত দেখেছেন ?" ইহাতে স্বামীন্সী গন্তীরভাবে প্রত্যুত্তর দিলেন, "নিশ্চয়ই। দৈবাদেশের অর্থ তুমি কী জান? আমিই সেগুলির বিশদার্থ করতে পারি। ভাহলেই ভোমরা দেগুলির যথার্থ মর্ম বুঝভে পারবে।" স্বামীজীর এই ভীত্র মন্তব্য অবশ্য স্বামী তুরীয়ানন্দকে নিরস্ত করিল। কিন্তু পরবর্ত্তী ঘটনাবলীর দারা স্বামীজীর ভবিশ্বদ্বাণীর সভাতা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইয়াছিল। এই সময়ে স্বামীজীর এক পাশ্চান্তা ভক্ত মহিল আশ্রমস্থাপনার্থ কালিফোর্ণিয়ার পাহাড়ে বিস্তৃত ভূমি দান করিয়াছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ স্বামী তুরীয়ানন্দকে তথায় আশ্রমপ্রতিষ্ঠার জহ প্রেরণ করিতে মনস্থ করিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ গুরুজাতার প্রস্তাে সম্মত হলেন। ১৯০০ খ্রী: ৩রা জুলাই উভয়ে নিউইয়র্ক ভ্যাগ করিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ পুরাতন বন্ধুদের সহিত সাক্ষাৎ ও বিপ্রামের জঃ

<sup>&</sup>gt; 'অবুদ্ধ ভারত' শত্রিকার ( সৈপ্টেম্বর, ১৯২২ সংখ্যার ) শ্রীন-লিখিত প্রবন্ধে উদ্ধৃত।

২ উক্ত সংবাদটি 'ব্রহ্মবাদিন' পত্রিকায় ১৯০০ খ্রী: অক্টোবর মাসে প্রকাশিত।

ভেট্রেটে গেলেন এবং স্বামী তুরীয়ানন্দ জগিষখাত লিক অবজার্ভিটারী হইতে বার মাইল দূরে সেণ্ট আন্তনিয়ো উপত্যকায় শান্তি আশ্রম স্থাপনের জন্ম কালিফোণয়ায় যাত্রা করিলেন। ইহাই স্বামীজীর সঙ্গে হরি মহারাজের শেষ সাক্ষাৎ।

### পঞ্চম ভাষ্যার

### আমেরিকার ডিন বংসর

# সাৰক্ৰান্সিম্বোতে

সানফ্রান্সিস্কোতে স্বামী বিবেকানন্দের শেষ বক্তৃতাবলী ১৯০০ খ্রী: মে মাদে প্রদত্ত হয়। সানফ্রান্সিস্কো হইতে তিনি নিউইয়র্ক হইয়া প্যারিসে গমন করেন। সানফ্রান্সিস্কো ত্যাগের পূর্বে তিনি ভক্ত-বন্ধুদের নম্রভাবে বলিলেন, "আমি ভোমাদের কাছে একটি গুরুভাইকে পাঠাবো বিনি আমার চেয়েও বেশী অনুষ্ঠানপরায়ণ। আমি যে তত্ত্ব ব্যাখ্যা করলাম তিনি তা জীবনে পরিণত করেছেন। আমি স্বামী তুরীয়ানন্দকে পাঠাব।" > স্থানীয় ভক্তবন্ধুগণ বিস্মিত চিত্তে ভাবিতে লাগিলেন, সেই মহাপুরুষ কেমন যাঁহাকে স্বামী বিবেকানন্দ এত প্রশংসা করিলেন। সকলে সাগ্রহে স্বামী তুরীয়ানন্দের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। স্বামীজী নিউইয়র্ক যাইয়া স্বামী তুরীয়ানন্দকে সানফান্সিন্ধোতে পাঠাইলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ দানফ্রান্সিস্কোতে আদিলেন। তিনি আদিলেন শিশুস্থলভ মধুরতা ও নম্রতায় শোভিত এবং আধ্যাত্মিক অগ্নিতে প্রদীপ্ত হইয়া, ঠাকুরের ভাষায় যিনি সন্তঃপ্রস্কৃটিত পুষ্পবং বা প্রাতঃকালীন শিশির-বিন্দুবং বিমল। তিনি ভক্তগণের জীবনভূমিতে নামিয়া আসিয়া তাহা-দিগকে প্রেমের, প্রেরণার পৃত স্পর্শ দিলেন এবং আলোকময় অনস্তের পথে তাহাদিগকে চালিত করিলেন। জনৈক পাশ্চান্ত্য ভক্ত বলেন,

<sup>&</sup>gt; 'প্রবৃদ্ধ ভারত' পত্রিকার (মে, ১৯১৮) এফ. এস. রোডফামেল-লিখিত ভাশ্রমের দিনগুলি'-শীর্ষক প্রবন্ধ দেখুন।

"স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দের অলৌকিক আধ্যাত্মিকতার তীত্র জ্যোতি:তে বহিমুখ জড়বাদী পাশ্চাত্ত্যবাসীদিগের চক্ষ্ ঝলসিয়া গেল। স্বামী বিবেকানন বেদাস্তের সমগ্র ভূমির পরিচয় দিলেন। তাহাতে পাশ্চাত্ত্য মানবের নব জন্ম হইল, পাশ্চাত্ত্য মনের স্থপ্ত সম্ভাবনারাশি জাগ্রত হইল। সংপ্রাপ্ত প্রেরণাকে জীবনে সজীব রাখিবার জন্ম স্বামী তুরীয়ানন্দ পাশ্চান্ত্য মনকে স্থলিকিত ও সঞ্চালিত করিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দের আগমনে 'শান্তি আশ্রম' জন্মলাভ করিল, সানফান্সিন্ধোতে নবস্থাপিত বেদান্ত সমিতির একটি নৃতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। এই নৃতন অধ্যায়ে পূর্বপ্রচারিত বেদাস্ত-ভূমিকার বিভিন্ন দিক বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হয় নাই; ইহা ব্যক্তিগত সংস্পর্শকে স্থস্পষ্ট করিয়া আত্মাহসন্ধানের শক্তি জাগ্রত কবিল, আধ্যাত্মিক অহুরাগের মূল যে বিচারশক্তি ও হৃদয়াবেগ তাহাদিগকে সক্রিয় করিয়া তুলিল। আমাদের জীবন স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক যে ভাবধারার অভিমুখে সঞ্চালিত হইয়াছিল, আমাদের মানসিক শক্তিসমূহকে সেইভাবে শিক্ষিত করিলেন साभी जुतीयानन ।"

স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব ও প্রেরণায় আমেরিকার মনে যে প্রতিক্রিয়া হইল তাহাকে কি ভাবে স্থায়ী ও ব্যাপক করা যায়?— বেদান্তের অন্তরাগীরা যথন উক্ত সমস্তার সমাধানে ব্যাকুল ঠিক এমন সময় স্বামী তুরীয়ানন্দ যাইয়া সমগ্র ভার গ্রহণপূর্বক তাঁহাদের প্রাণে আশার আলোক জালিলেন। কেবল বক্তৃতাশ্রবণের দিন শেষ হইয়াছিল। তাঁহারা এখন স্বামী তুরীয়ানন্দের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়া বেদান্তসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

সামী তুরীয়ানন নিউইয়র্ক হইতে যাত্রা করিয়া ১৯০০ এী: ৮ই জুলাই কালিফোর্ণিয়ায় আলহায়া নামক স্থানে উপনীত হইলেন।

# चामी जुतीयानक

ষামাজা তাঁহার দক্ষে নিউইয়র্ক হইতে আদিয়াছিলেন এবং চিকাপোর কাছে নামিয়া গেলেন। যাইবার মময় তিনি তাঁহার প্রিয় হরি ভাইকে 'নমো নমং' করিলেন। উভয় গুরুলাতার মধ্যে ইহাই শেষ কথাবার্তা। আলহাম্বা হইতে স্বামী তুরীয়ানন্দ লদ্ এঞ্জেলিদে বাইয়া তই সপ্তাহ বক্তৃতা ও রাশ করেন। ২৪শে জুলাই লদ্ এঞ্জেলিদ ত্যাগ করিয়া ২৬শে তারিখে সানফ্রান্সিকো শহরে উপস্থিত হন। উক্ত শহরে ৬ গ্রেরি খ্রীটে রাশ আরম্ভ করেন এবং ২৯শে জুলাই 'হোম অব ট্রুথ'-এ গীতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। সানফ্রান্সিকোতে মিঃ প্যাটারসনের গৃহে প্রায় এক সপ্তাহকাল পূর্বাত্নে দশটার সময় ধ্যান-শিক্ষা দিয়াছিলেন। ওরা আগস্ট বারজন বেদাস্তাহ্মরাগী লইয়া 'শান্তি আশ্রেম' স্থাপনার্থ সানক্রান্সিস্কো ত্যাগ করেন।

২৫শে জুলাই স্বামী বিবেকানন্দ নিউইয়র্ক হইতে স্বামী তুরীয়ানন্দকে লিখিয়াছিলেন, "প্রিয় তুরীয়ানন্দ, ছান্সবার্গের একখানি পত্রে জানলাম যে, তুমি তাঁদের ওখানে গিয়েছিলে। তাঁরা তোমায় খুব পছন্দ করেন এবং আমার বিশ্বাস, তুমিও ব্রুতে পেরেছ যে, তাঁদের বন্ধুত্ব কত অক্রত্রিম, পবিত্র ও স্বার্থলেশশ্রু। … আমার অসীম ভালবাসা জানবে।' ১৩ই আগস্ট প্যারিস হইতে স্বামী বিবেকানন্দ হরি মহারাজ্ঞকে লিখিয়াছিলেন, "হরি ভাই, তোমার পত্র কালিফোর্নিয়া থেকে পেলুম। তিন জনের ভাব হতে লাগল, মন্দ কি? ওতেও অনেক কাল্ল হয়। তিন জনের ভাব হতে লাগল, মন্দ কি? ওতেও অনেক কাল্ল হয়। ত্রীক্তক্ষ মহারাজ্ব জানেন। যা হয় হতে দাও। তাঁর কাজ্ব তিনি করবেন। তুমি আমি তাঁর চাকর বই জো নয়? … শীঘ্র ইংলও যাব। কাজ্ব করে যাও ভায়া, মায়ের ক্বপায়। মা জানেন, তুমি আমি থালাস।" উক্ত মানে স্বামী বিবেকানন্দ তুরীয়ানন্দ জীবেন। আমি থালাস।" উক্ত মানে স্বামী বিবেকানন্দ তুরীয়ানন্দ জীবেন। একই শহর হইতে আবার লিথিয়াছিলেন, "হরি ভাই, আমার শ্রীর-মন

ভেকে পেছে। ধর্মেতিহাস সম্বেলন হয়ে গেল।" ১লা সেপ্টেম্বর প্যারিস হইতে স্বামীজী হরি মহারাজকে যে দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে আছে, "প্রেমাস্পদের, তোমার পত্রে সমস্ত সমাচার অবগত হলাম। আমার দৃঢ় ধারণা, মা এখন আমা অপেক্ষা তোমাদের দ্বারা শতগুণ অধিক কাদ্ধ ক্রাবেন।" অক্টোবর মাসে স্বামীজী আবার হরি মহারাজকে লিখিয়াছিলেন, "প্রিয় তুরীয়ানন্দ, এইমাত্র তোমার পত্র পেলাম। মায়ের ইচ্ছায় সমস্ত কাদ্ধ স্থন্দরভাবে চলবে, ভয় পেও না। আমি কন্স্টালিনোপল দেশ ঘুরে বেড়াব। আমার ভালবাসা জানবে।"

यामौ विरवकानत्मत প্রেরণায় এবং यामौ তুরীয়ানন্দের প্রচেষ্টায় ১৯০০ খ্রী: সানফ্রান্সিস্কো শহরে বেদান্ত সমিতি স্থাপিত হয়। শান্তি আশ্রম-প্রতিষ্ঠান্তে ফিরিয়া আসিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দ ১৯০১ খ্রী: ১০ই জাহুয়ারী হইতে পুনরায় সানক্রান্সিস্কোতে কার্য্য আরম্ভ করেন। ৩১শে জাহুয়ারী হইতে ২৬শে মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন পূর্বাহ্নে দশটার সময় ধ্যানের ক্লাশ হইত ৭৭০ ওক্ খ্রীটে। মঞ্চলবার ও বৃহস্পতিবার অপরাহে গীতা ও রাজ্যোগ সম্বন্ধে বক্তৃতা চলিত। ধ্যানের ক্লাশ হইত মি: দি. এফ. পেটারসনের গৃহে এবং গীতা ও যোগের বক্তৃতা ২১৭৩ কালিফোর্নিয়া খ্রীটস্থ 'হোম অব টুথ'-এ। বক্তৃতার পর ভিনি শ্রোতৃবর্গকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে বলিতেন। জনৈক শ্রোতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আদক্তি কি ?" স্বামী তুরীয়ানন্দ উত্তর দিলেন, "'আমি' ও 'আমার' ভাব।" আর একদিন অন্ত শ্রোতা জিজ্ঞানা করিলেন, "শান্তি আশ্রমকে স্থায়ী করিবার জন্ম আর কি কি প্রয়োজন ?" यामी जूतीयानक উखद फिलान, "म्मूक् मारूय, निर्विष्ठ जीवन।" গীতাব্যাখ্যার সময় একদিন দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪৭ শ্লোকটির অর্ধাংশ 'কর্মণ্যেবাধিকারন্তে মা ফলেষু কদাচন' বারবার আবৃত্তি করিতে

### यामी जूबीमानन

করিতে বলিলেন, "আমরা সদা ফলের প্রত্যাশা করি, ভাবী ফলের অপেক্ষায় থাকি; কিন্তু তাহা করিতে আমাদের অধিকার নাই।"

উক্ত বংসর স্বামী তুরীয়ানন্দ তাঁহার কয়েকজন ভক্তের সহিত সিয়ারা নেভাদা পর্বতে অবস্থিত ডোনার ব্রদ দেখিতে যান। এই পর্বত সানক্রান্ধিস্কো হইতে ১৫০ মাইল দ্রে বিভ্যমান। ডোনার ব্রদ দেখিয়া তিনি সানক্রান্ধিস্কোতে ফিরিয়া আদেন এবং ৩১শে ডিসেম্বর লস্ এঞ্জেলিসে যান এবং তথা হইতে ১৯০২ খ্রীঃ জান্ম্যারী মাসে শান্তি আশ্রমে প্রত্যাগমন করেন। সানক্রান্ধিস্কোতে অবস্থানকালে তাঁহার পেটে পাথ্রী রোগ (gall-stone) হয়। ডাক্তারের 'অলিভ-তৈল' চিকিৎসায় সেবার তিনি স্কন্থ হইয়া যান।

সানক্রান্ধিকোতে অবস্থানকালে একটি ভদ্রমহিলা স্বামী তুরীয়ানন্দের কাছে আদিতেন। পত্নীর উক্ত কার্যে স্বামীর দশ্মতি ছিল না। সেইজ্ঞ পতির ইচ্ছার বিশ্বদ্ধে পত্নীকে বেদাস্ক সমিতিতে স্বামী তুরীয়ানন্দের নিকটে আদিতে হইত। মহিলাটি একদিন এই জ্বর্যারার কথা তুরীয়ানন্দজীকে জানাইলেন। ইহাতে হরি মহারাক্ষ বলিলেন, "পত্তির সেবা এবং আদেশপালন পত্নীর ধর্ম। তুমি এত ঘন ঘন না এসে মাঝে মাঝে এস। তাঁকে বোঝাও। ৺মার নিকট প্রার্থনা কর। সব ঠিক হয়ে যাবে।" কিন্তু ভদ্রলোকটি পত্নীর কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তথন আমেরিকানদের থারাপ ধারণা ছিল ভারতীয়দের সম্বন্ধে। হিন্দু সাধুদের সক্ষে মেশা তথন আমেরিয়ায় সভ্যতাবিশ্বন্ধ বলিয়া গণ্য হইত। পত্রির মত পরিবর্তিত হইতেছে না দেখিয়া একদিন হরি মহারাজ মহিলাটিকে বলিলেন, "তোমার পত্রির সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

<sup>&</sup>gt; 'বেদান্ত কেশরী' পত্রিকার ১৯২৪ সেপ্টেশ্বর সংথাার প্রকাশিত বিরক্ষা দেবীর 'আমেরিকার স্বামীদের সঙ্গে'-শীর্ষক প্রথমে উল্লিখিত।

মহিলাটি নিষেধস্চক বাক্যে বলিলেন, "আপনার না যাওয়াই ভাল। আমার পতি আপনার দক্ষে থারাপ ব্যবহার করতে পারেন।" হরি মহারাজ স্ত্রীলোকটির কথা না শুনিয়া তাঁহার বাড়ী যাইয়া ভদ্রলোকটির দহিত করমর্দন করিলেন। করমর্দনমাত্রই লোকটির পূর্ব বিরুদ্ধভাব অন্তর্হিত হইল এবং তিনি ভক্তবৎ আচরণ করিলেন। তথন হইতে মহিলার বেদান্ত সমিতিতে আসার বাধা বিদ্রিত হইল।

শান্ফান্সিস্কোতে স্বামী তুরীয়ানন্দ বক্তৃতাদি অপেক্ষাধ্যান-ধারণার বৈঠক অধিক করিতেন এবং ভক্তগণকে যোগশিক্ষা দিতেন। ধ্যানাদি অভ্যাদের জন্ম একটি সজ্য গড়িয়া উঠিল। হরি মহারাজের অলৌকিক আধ্যাত্মিকতার বিকাশও তথন লক্ষিত হইত। একবার একটি স্থন্দরী মহিলা তাঁহার নিকটে আদেন, সঙ্গে একটি পুরুষ। মহিলাকে দেখিয়াই হরি মহারাজ ব্ঝিলেন, সে স্বাভাবিক অবস্থায় নাই, যেন মোহাচ্ছন্ন ও কাহারো দারা চালিত। অন্তদৃষ্টিসহায়ে তিনি ব্ঝিলেন, পুরুষটিই কোন যাত্রবিভার দারা নারীটিকে সম্মোহিত করিয়াছে। ব্যাপারটি ব্ঝিয়া তিনি তিনবার 'ওঁ শাস্তিং' মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। ইহাতেই মহিলার আচ্ছন্নভাব কাটিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে পুরুষটির শমোহনশক্তি অন্তর্হিত হওয়ায় সেও সরিয়া পড়িল। মহিলাটি স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া হরি মহারাজের নিকট সাশ্রনয়নে গভীর ক্বতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। তিনি একজন ধনীর ক্যা ছিলেন। পুরুষটির যাত্বিভার প্রভাব হইতে মুক্ত হইবার জন্ম নানা ধর্মযাজকের উপদেশ অহুসারে চলিয়াও সফলকাম হন নাই। স্বামী তুরীয়ানন্দের রুপায় এতকাল পরে তিনি পুরুষটির কবল হইতে মুক্ত হইয়া পরম শাস্তি পাইলেন। যাহাতে তিনি যাত্বিভার কবলে আর না পড়েন ভজ্জ্য স্বামী ত্রীয়ানন্দ তাঁহাকে ধ্যানধারণাও শিক্ষা দিয়াছিলেন।

তদবধি মহিলাটি স্থানীয় বেদান্ত সমিতিতে নিয়মিতভাবে আসিতেন এবং স্থামী তুরীয়ানন্দ তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন শান্তি।

একবার বোষ্টন শহরে কোন ধনী মহিলার বাড়ীতে স্বামী ত্রীয়ানন্দ অতিথি হইয়াছিলেন। মহিলাটি অত্যস্ত প্রভুত্বপ্রিয়া ছিলেন এবং কোন বিষয়ে ত্রীয়ানন্দজীর সহিত তাঁহার মতভেদ হওয়ায় তাঁহাকে বিলয়াছিলেন, "য়ি আপনি আমার মতাত্রবর্তী না হন তা'হলে আমি আপনাকে সকল সাহায়দান বন্ধ করব।" ইহাতে স্বামী ত্রীয়ানন্দ ধীরস্থিরভাবে উত্তর দিয়াছিলেন, "আমি স্রয়াসী। ঈশ্বর আমার সহায়। তৃমি য়ি আমাকে বোষ্টনের রাস্তায় ফেলে দাও, আমি চিস্তিত হব না।" অবশ্য মহিলা স্বামী তৃরীয়ানন্দকে সাহায়্যদান বন্ধ করেন নাই।

লস্ এঞ্জেলিস শহরের লভ বীচ পল্লীতে সিগন্তাল হলে এক বুদার গৃহে স্বামী তুরীয়ানন্দ অতিথি হন। বুদা একটি বৃহৎ তেলের কলের স্বত্যাধিকারিণী ছিলেন। তিনি স্বামী তুরীয়ানন্দের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন। তুরীয়ানন্দজী ইহাতে বুদ্ধাকে বলিয়াছিলেন, "আপনি আমাকে কয়েক ডলার দিয়ে সাহায্য করেছেন। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, আমি আপনার কাছে মাথা বিক্রয় করেছি।" এই ঘটনাদ্বয় হইতে বোঝা যায় স্বামী তুরীয়ানন্দ সন্মাসীর আদর্শ স্থান আমেরিকায়ও অন্ধ রাথিয়াছিলেন এবং সর্বদা ঈশবের উপর নির্ভর করিতেন, মাহুষের দিকে তাকাইতেন না।

# उक्नार्थं ,

কালিফর্নিয়ায় বেদাস্কপ্রচারে স্বামী ত্রীয়ানন্দ স্বামী বিবেকানন্দের

হান গ্রহণ করেন। স্বামী বিবেকানন্দের সাধারণ বক্তৃতা ও ক্লাশগুলির

হারা স্বামী তুরীয়ানন্দের আরও ব্যক্তিগত এবং ঘনিষ্ঠ শিক্ষাদানের
পথ পরিষ্কৃত হয়। মহাজ্ঞানী স্বামীজী বিচক্ষণতার সহিত যেরপ
বৈদান্তিক ভাব ও আবহাওয়ার স্বাষ্ট করিয়াছিলেন তদ্বাতীত সাধারণ
লোক স্বামী তুরীয়ানন্দের একাগ্র ও একনিষ্ঠ জীবন বৃঝিতে পারিত
না। ঈশ্বর সম্বন্ধে শিক্ষার্থিগণের ধারণা যেরপই হউক না কেন,
যে-কোন প্রকারে ঈশ্বরের ধ্যান করিতে শিক্ষা দেওয়াই ছিল তাঁহার
প্রধান কাজ। তাঁহার নিকঁট অন্ত সব ছিল অসার বাগাড়ম্বর মাত্র।

পূর্ব ওক্ল্যাণ্ডে মি: এফ. এস্. রোড্ছামেলের গৃহে সাত সপ্তাহ
ধরিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দ তুইটি সাপ্তাহিক ক্লাশ করিয়াছিলেন—শুক্রবার
সন্ধ্যায় ও শনিবার সকালে। সেই সময় শুক্রবারের রাজিগুলি ভিনি
রোড্ছামেলের বাড়ীতে অভিবাহিত করিতেন। সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন
স্বামী তুরীয়ানন্দকে অভিথিরপে পাইয়া মি: রোড্ছামেল এবং তাঁছার
পরিবারবর্গ তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। এই পরিচয়ের
ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে গভীর প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল।
তাঁহার ঘারা মি: রোড্ছামেলের গৃহে যে অভুত আবহাওয়া স্টে হয় ভাহা
বছ বৎসর যাবৎ প্রাণপ্রদ ও বাস্তব ছিল। মি: রোড্ছামেল বলেন,
"এইরূপ দিব্য আবহাওয়া বিরাট ব্যক্তিত্ব ঘারাই প্রভিষ্টিত হয়। ঐসকল
দিনের প্রাশ্বতি বিশ-পচিশ বৎসর পরেও আমার মনে জাগরুক আছে।

১ 'প্রবৃদ্ধ ভারত' পত্রে (জুন, ১৯২৩) প্রকাশিত মি: এক. এস. রোভ্যামেলের: প্রবৃদ্ধ ভারত এবং 'উরোধন' পত্রে (জ্ঞাহারণ, ১৩৫৫) প্রকাশিত।

তাহা কোন বিশেষ ঘটনার শ্বৃতি নহে। যে শ্বর্গীয় প্রভা মনকে পূর্ববং এখনও সংসারে অনাসক্ত করে ইহা যেন তাহারই শ্বৃতি! ইহা বিশ্বৃত হইবার নহে। আমার গৃহের একদিক হইতে অক্তদিক পর্যন্ত পায়চারি করিতে করিতে হরি মহারাজ 'হরি ওঁ, হরি ওঁ, হরি ওঁ উচ্চারণ করিতেন। ওঁ-এর ম শক্ষ্টির উপর তিনি এমন টান দিজেন ঘাহাতে ইহা ধীরে ধীরে নিংশেষিত হইত।"

মি: বোডহামেলের গৃহস্থিত ভোজনালয়ের দক্ষিণ জানালাটি বিশেষভাবে স্বামী তুরীয়ানন্দের পুণাশ্বতিমণ্ডিত। এই জানালার পার্ষে বসিয়া প্রত্যহ সকালে প্রাতরাশের আধঘণ্টা পূর্বে তিনি গীতার সংস্কৃত শ্লোকাবলী অধ্যায়ের পর অধ্যায় আবৃত্তি করিতেন। তাঁহার স্থগভীর স্থললিত কণ্ঠস্বরে সমগ্র গৃহ আন্দোলিত হইত। সেই মধুর ধানিতে যে ছন্দ স্ট হইত তাহাতে গৃহের প্রত্যেকেই পুলকিত চিত্তে সাড়া দিত। তিনি একটি চেয়ারে মেরুদণ্ড খাড়া করিয়া বসিতেন, তাঁহার মন্তক উন্নত এবং একদিকে একটু হেলান থাকিত, চক্ষ্ অধনিমীলিত এবং দৃষ্টি জানালার বাহিরে স্থদ্র দক্ষিণে প্রদারিত। আবৃত্তির সময় তাঁহার শরীর তালে তালে ত্লিত। এইসকল সময়ে মিঃ রোডহামেলের শিশুদ্বয় তাঁহার পদতলে বসিয়া শিশুস্কভ বিশ্বয়ে ও শ্রদ্ধায় অবাক হইয়া তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকিত। তাঁহার প্রেমপূর্ণ ও চুম্বকবং আকর্ষণকারী ব্যক্তিত্ব তাহাদিগকে বিমৃগ্ধ করিত। মাঝে মাঝে তিনি শিশুদের প্রতি সহাস্থবদনে তাকাইতেন এবং নামিয়া তাহাদের মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাইতেন। কিন্তু তাঁহার আবৃত্তি পূর্ববৎ চলিত, বন্ধ হইত না। কখন বা তিনি প্রাতরাশ প্রস্তুত হওয়া পর্যস্ত আবৃত্তি করিতেন, কখন বা উঠিয়া রালাঘরে যাইতেন এবং গৃহকর্ত্রী শ্রীমতী বোডহামেলের কাছে দাঁড়াইয়া তাঁহার প্রাভরাশ-পাকপ্রণালী

পর্যবেক্ষণ করিতেন। তিনি আমেরিকার পাকপ্রণালী দেখিতে পছন্দ করিতেন এবং কিভাবে ভারতে বিবিধ উপাদেয় আহার্য ও পানীয় প্রস্তুত হয় তাহা বিস্তৃতভাবে গৃহক্তীকে বলিতেন। যথন আহার প্রস্তুত হইত তথন রান্নাঘরকে তিনি প্রিয় জ্ঞান করিতেন। তিনি রান্নাঘরে পায়চারি করিতে করিতে কথন আবৃত্তি, কথন বা গল্প করিতেন, কদাচিং বালক-ফলভ ক্রীড়াপ্রিয়তার বশে থালাগুলিতে আহার্য সান্ধাইতেন। যথন সকলে টেবিলের পার্যে বসিয়া প্রাত্রাশ থাইতেন, তিনি কয়েকটি সংস্কৃত লোক বলিয়া উহাদের অম্বর্ণদ করিয়া বুঝাইতেন। নির্দোষ আমোদ এবং গল্প দারা তিনি আহারের সময়টি আনন্দময় করিয়া তুলিতেন। তিনি বস্তুত: উক্ত পরিবারের অস্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিলেন।

সাদ্ধ্য ও প্রাতঃকালীন ক্লাশের প্রাক্ত্রকালে স্বামী তুরীয়ানন্দ পূর্বওকলাণ্ডের রাস্তাগুলিতে দীর্ঘ ভ্রমণ করিতেন। মিঃ রোডফামেল
ভ্রমণকালে তাঁহার দঙ্গী হইডেন। মিঃ রোডফামেল বলেন, "দেই ভ্রমণ
দাধারণ নহে, বিশ্বত হইবার নহে। তাহাতে পরিব্রাক্তরক-জীবনের
আস্বাদ পাইয়াছি। স্বামীজী যখন গল্প বলিতেন তথন এক নৃতন
ভগতের চিত্র আমার মানদচক্ষে ভাদিয়া উঠিত। যে জড় জগতে
আমরা ভ্রমণ আরম্ভ করিয়াছিলাম তাহা হইতে উপরোক্ত জগৎ দম্পূর্ণ
বতন্ত্র। স্থল্বে, যথায় চক্রবাল ভাবজগৎকে পর্দার মত আর্ত করে,
যেন ভ্রত্র ফ্লিরে, যথায় চক্রবাল ভাবজগৎকে পর্দার মত আর্ত করে,
বেন ভ্রত্র ফ্লিরে, যথায় চক্রবাল ভাবজগৎকে পর্দার মত আর্ত করে,
বেন ভ্রত্র ফ্লিরে মন্দির-চূড়া দেখা যাইত। একই যাত্রপ্রভাবে গেরুয়াধারী
বেদাস্কচর্চারত সন্ন্যাদিগণ বনরাজিমূলে দৃষ্টিগোচর হইতেন এবং অসংখ্যপ্রকার রঙিন ফুলের বাগানে ফুলগাছের ফাঁকে ফাঁকে গেরুয়া রঙ উকি
মারিত। শাল্ক, সমীরণ-স্লিশ্ব ও অরুণালোক-স্নাত প্রাতে বা অন্তগামী
স্বর্গের মৃত্রকিরণোদ্ভাসিত সন্ধ্যায় স্বামীজীর পৃতসঙ্গে যথন বেড়াইভাম
তথন মনে হইত আমি যেন হিমালরের শীতল ছায়য়, বা মন্দিরময়

তীর্থে বা আশ্রমে আছি। এইসকল আশ্রমের কথা ভাবিলে মন স্বতঃই অন্তম্পী ও ধ্যানপ্রবণ হইত। যদিও সান-আন্তনিও উপত্যকার অবস্থিত শাস্তি আশ্রমে স্বামী তুরীয়ানন্দের সঙ্গে বাস করিবার সৌভাগা আমার হয় নাই, তথাপি তাঁহার এই অদীর্ঘ সংস্কেই সেই অভাব মিটিয়াছিল। তাঁহার সঙ্গে সরল বন্ধুভাবে মিশিলেও আদর্শ আশ্রমের অভিজ্ঞতা উপলব্ধ হইত।"

ক্লাশেও তিনি আশ্রমের আবহাওয়া সৃষ্টি করিতেন। ক্লাশে ছাত্র সংখ্যা ২০ হইতে ৩০ পর্যন্ত হইত। শাল্পব্যাখ্যা আরম্ভ করিবার পূর্বে তিনি সমাগত নরনারীগণের কুশলসংবাদ-গ্রহণান্তে একটি বড় আরম-কেদারাতে বসিতেন। কখনও বা তিনি স্বীয় কক্ষে উপবিষ্ট থাকিতেন যতক্ষণ না ছাত্রছাত্রীগণ সমবেত হইয়া তাঁহার জন্ম অপেক্ষা করিতেন। তারপর তিনি সংযত ও সমাহিত চিত্তে আর্ত্তি করিতে করিতে পূর্বনিদিষ্ট স্থানে আসিয়া বসিতেন এবং ধর্মপ্রসন্ধ আরম্ভ করিবার একটা স্বতঃস্কৃতি ভাব না আসা পর্যন্ত আর্ত্তিরত থাকিতেন। ক্লোকাদি-আর্ত্তির দ্বারা ক্লাশের উদ্বোধন ও সমাপ্তি হইত। তিনি সাধারণতঃ অন্তর্মুপী হইয়া ওল্পার উচ্চারণ করিতেন। ছাত্রছাত্রীগণও তৎশ্রবণ অন্তর্মপ উচ্চারণ শিথিয়াছিলেন। কখনও বা তিনি 'হরি' বা 'তৎ সং'-এর সহিত ওল্পার সংযোগপূর্বক উচ্চারণ করিতেন। ক্লাশের সময় তাঁহার পার্ম্বে বেতের টেবিলের উপর বৃহৎ সংস্কৃত গীতাখানি থাকিত। কিন্তু তিনি কখনও তাহা ক্লাশের সময় খুলিতেন না।

ক্লাশের পরে শ্রোত্মওলী তাঁহাকে ঘিরিয়া নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসাপূর্বব তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিবার চেষ্টা করিতেন। ছাত্রগণ চলিয়া গেলে মিঃ রোডহ্যামেলের পরিবারবর্গ এবং তুই-এক জন অভিথি তাঁহার কাছে বিসয়া গল্প শুনিতেন। তাঁহার গল্প-ভাগুারটি ছিল বিশাল ও বিচিত্র

গল্প বলিবার সময় তাঁহার সহজ ও শ্রেষ্ঠ ভাবটি প্রকাশ পাইত। এই সময় তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া জগন্মাতার কথা বলিতেন। যিনি জগন্মাতাকে সাক্ষাৎভাবে ঘনিষ্ঠভাবে জানেন, তাঁহার পক্ষেই এইরপ প্রাণমাতান প্রসন্ধ করা সম্ভব। দার্শনিক চিস্তার নিছক মানসিক পরিতৃপ্তি হইতে তিনি তাঁহার ছাত্রগণকে প্রত্যক্ষ অমুভৃতির পথে পরিচালিত করিতেন। তিনি পুন: পুন: বলিতেন, "দর্শনশাস্ত্র বা গীতা-পাঠই প্রগাঢ় ধর্মসাধন নহে। জগন্মাতাকে জানাই মুখ্য উদ্দেশ্য। উহাই ধর্মের দার ও শেষ কথা। অন্ত সকল বিষয় অবাস্তর।" তিনি আবার বলিতেন, "তোমার সকল তৃঃখকষ্টের কথা মাকে জানাও। তিনিই সব তৃঃখ দ্ব করিবেন।" একজন প্রশ্ন করিলেন, "খামীজী, কিরুপে তিনি সকল তৃঃখ দ্ব করিবেন।" যামী তৃরীয়ানন্দ উত্তর দিলেন, "তোমাকে তাঁহার কাছে টানিয়া লইয়া। যখন তৃমি মাকে জানিবে তখন কোন কিছুতেই লাভক্ষিতি হইবে না।"

আর একজন—"মা কি সতাই কাহারো জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন ?" স্বামী—"নিশ্চয়ই। কেন নয় ?" প্রশ্ন—"কিরপে ?" উত্তর—"বোধশক্তি বা বিবেকদানে। যথন সব কিছুই তাঁহাকে নিবেদন করা হয় তথন প্রত্যেক বস্তকে নৃতন আলোকে দেখা যায়; তথন তৃমি জানিবে এই জীবন কত অনিতা, কত অসার!"

সামী তুরীয়ানন্দ আমেরিকার ধর্মশিক্ষার্থিগণের আধ্যাত্মিক অক্ষমতা ও সম্ভাবনাসমূহ উত্তমরূপে বৃঝিতেন এবং সমস্তাগুলির সমাধান করিয়া নানাভাবে তাঁহাদের ধর্মজীবন গভীর ও পরিপুষ্ট করিতেন। তিনি শুধ্ ধর্মোপদেষ্টা ছিলেন না, তিনি উচ্চশ্রেণীর ধর্মাচার্যও ছিলেন। তাঁহার উপদেশ ও উদাহরণ লোকের মনে সমভাবেই নৃতন প্রেরণা যোগাইত এবং উহাকে উচ্চতর ভাবভূমিতে আরোহণ করাইত।

মি: এফ. এদ. রোডফামেল আরও লিখিয়াছেন, "তাঁহার সহিত দীর্ঘ ও ঘনিষ্ঠ আলাপ ও পরামর্শ এবং তাঁহার স্বর্গীয় দারিধ্যে বিদিয়া ধ্যানাভ্যাদ আমার জীবনের অমূল্য মূহুর্ত। ওকল্যাণ্ড শহরের যে অংশে কলকারখানা নাই, দেই অংশের কর্মশাস্ত জনবিরল রাস্তাণ্ডলিতে আমি স্বামী তৃরীয়ানন্দের দক্ষে দকালে ও দক্ষ্যায় বেড়াইতাম। দেইসকল দীর্ঘ ভ্রমণে আমি পাইতাম আধ্যাত্মিক আদর্শবাদের রাজ্যে হুদ্র দৃষ্টি। স্বর্গোদয় ও স্থাত্তের ক্ম্মালোকে বেড়াইতে বেড়াইতে আমার মন এমন এক ভাবলোকের আভাদ পাইত, যাহার উজ্জ্বা পার্থিব স্থর্ণর কিরণাপেক্ষা অধিকতর প্রভাশালী। স্বামী তৃরীয়ানন্দ ভারতের আধ্যাত্মিকতা ও দর্শনের গৃঢ়রহস্তে আমাকে দীক্ষিত করিতেছিলেন।"

যাহারা স্বামী ত্রীয়ানন্দের দকে শান্তি আশ্রমে গিয়াছিলেন তাঁহারা সকলে একবাক্যে শান্তি আশ্রমের ভূয়দী প্রশংদা করিলেন। সেইদকল শুনিয়া শান্তি আশ্রম দম্বন্ধে স্বামী তুরীয়ানন্দের ব্যক্তিগত ধারণা জানিবার জন্ম আমার আগ্রহ জনিল। দেইজন্ম আমি একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাদা করিলাম, "স্বামীজী আশ্রমটি কি সত্যই এরপ আদর্শস্থল?" তিনি উত্তর দিলেন, "হাঁ, আশ্রমের পক্ষে ইহা একটি আদর্শ স্থান।" আমি পুনরায় প্রশ্ন করিলাম, "আশ্রমের পক্ষে আদর্শ স্থান' বলিতে আপনি কি ব্রাইতে চান ?" পশ্চাৎ দিকে ঘাড়টি একটু বাঁকাইয়া এবং প্রসম্বাবস্ক্তক অর্ধ নিমীলিত নয়নে আমার দিকে তাকাইয়া স্বামী ত্রীয়ানন্দ বলিলেন, "ভগবদ্ধানের পক্ষে ঐ স্থান অতীব উপমৃক্ত।" আমি আবার জিজ্ঞাদা করিলাম, "পাশ্চান্তা সভ্যতায় এই আশ্রমের মত একটি স্থানের কি মূল্য ?" তিনি বলিলেন, "মাহ্রষ ঈশ্বকে জানিতে চায় এরপ যেকোন সভ্যতায় এরকম আশ্রমের মূল্য অসীম। যে দেশে

 <sup>&#</sup>x27;প্রবৃদ্ধ ভারত' পত্রিকার ১৯১৮ খ্রী: মে মানে 'শাস্তি আশ্রমে দিনগুলি'-শার্বক প্রবন্ধ ।

মানবমন ধর্মপ্রবণ তথায় মাঝে মাঝে নির্জন বাদের জন্ম এইরূপ স্থানের প্রয়োজন হয়। যাঁহারা সর্বাপেক্ষা আধ্যাত্মিকভাবসম্পন্ন তাঁহাদের প্রধান কর্মস্থল জনসমাজ হইলেও তাঁহারা মাঝে মাঝে নির্জন স্থানে প্রস্থান করেন।"

একটি স্থীভক্ত স্বামী অতুলানন্দকে পত্রে লিথিয়াছিলেন, "স্বামী তুরীয়ানন্দ ওক্ল্যাণ্ডে যেসকল ক্লাশ করিতেন সেগুলি সান্ফান্সিস্কোর ক্লাশ অপেক্ষা ছোট হইত। কিন্তু সেগুলিতে আরও ঘনিষ্ঠ আলোচনা হইত বলিয়া আমার থুব ভাল লাগিত। প্রায়ই আমি তাঁহার সঙ্গে সান্ফান্সিস্কো হইতে ওক্ল্যাণ্ডে আসিতাম সেই ক্লাশগুলিতে যোগদানের জন্ত। পাশ্চান্তাবাসিগণ 'এটা কেন করে, ওটা কেন করে'— এইসকল প্রশ্ন তিনি আমাকে সর্বদা করিতেন। আমি তথন অল্লবয়স্কা ছিলাম। তাই তাঁহার সকল প্রশ্নের যথায়থ উত্তর দিতে না পারিয়া ঘাবড়াইয়া যাইতাম। স্থতীক্ষ অন্তর্দৃষ্টি সহায়ে তিনি আমার চরিত্রের দোষগুলি দেখাইয়া দিতেন। সেইগুলি সংশোধন করিবার জন্তু আমিও খুব চেষ্টা করিতাম।"

<sup>&</sup>gt; 'প্রবৃদ্ধ ভারত' পত্রিকার ১৯২৭ খ্রী: সেপ্টেম্বর সংখ্যার স্বামী অতুলানন্দের পত্রে উদ্ধৃত।

### ষ্ট্ৰ অধ্যায়

## আমেরিকায় ডিম বংসর

# শান্তি আশ্রমে (১)

স্বামী বিবেকানন্দ যথন দ্বিতীয়বার আমেরিকায় যান তথন
নিউইয়র্কে বৈদাস্তাহ্যাগিনী কুমারী বৃক বেদাস্তদাধনার জন্ত আশ্রমস্থাপনার্থ কালিফোনিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে ১৬০ একর প্রায় ৫০০
বিঘা) নিষ্কর ভূমি দান করেন। স্বামীজী এই বিপুল দান গ্রহণ
করিলেন বটে, কিন্তু স্থানটি পরিদর্শন করিতে পারেন নাই। তিনি
স্বামী তুরীয়ানন্দকে তথায় যাইয়া আশ্রম স্থাপন করিতে বলিলেন।
স্বামীজী গুরুলাতাকে বলিলেন, "সেখানে যাও, কাজে প্রাণ ঢেলে দাও,
সন্মাসীর মত থাক এবং ভারতকে ভূলে যাও।"

স্বামী তৃরীয়ানন্দ স্বামীজীর আদেশ শিরোধার্য করিলেন; কিন্তু ভারতকে ভূলিতে পারিলেন না। তিনি একদিন শাস্তি আশ্রমে বলিয়া-ছিলেন, "তোমরা জান, আমি তোমাদের সকলকে কিন্তুপ ভালবাসি, কিন্তুপ তোমাদিগকে অভিন্ন জ্ঞান করি, তোমাদিগকে পরমাত্মীয় মনে করি। বস্তুতঃ আমি ভূলিয়া যাই যে, আমি বিদেশে আছি। কিন্তু ভারতকে একেবারে ভোলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।" ভারতকে বিশ্বত না ইইলেও স্বামী তৃরীয়ানন্দ আমেরিকাকে স্বদেশতুল্য ভালবাসিতেন এবং উহার গুণাবলীর প্রশংসা করিতেন। কথাপ্রসঙ্গে একদিন তিনি বলিয়াছিলেন, "তোমাদের মেয়েরা কেমন সবল ও স্বাধীন! তোমাদের সমাজে ত্রী ও প্রধের সম্বন্ধ কি স্থলর। তোমরা চাকরদের সঙ্গে বেরূপ ব্যবহার কর আমি তা খুব পছন্দ করি। তীত্র কর্ম সত্ত্বেও তোমরা

বাক্যে কেমন সংযত! তোমাদের কথায় চীংকার নাই, উত্তেজনা নাই। তোমরা শৃঙ্খলাপ্রিয় ও সময়ামূবতী। তোমরা সর্ব জিনিস পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখ।…"

আশ্রমের ভূমিদাত্রী কুমারী বুকের সহিত স্বামী তুরীয়ানন্দ কালিফোর্নিয়ার অন্তর্গত লদ এঞ্জেলদ যান৷ উক্ত শহরে স্বামী বিবেকানন্দ যাঁহাদের অভিথি হইয়াছিলেন তাঁহাদের বাড়ীতেই উঠিলেন। উক্ত গৃহে তিনটি সহোদরা ভগিনী থাকিতেন। তাঁহারা সকলে বেদান্তামুরাগিনী ছিলেন। স্বামীজী তাঁহাদিগকে পরিহাসচ্চলে 'তিনটি করুণা' (Three Graces) বলিতেন। ভগিনীত্রয় স্বামী তুরীয়ানন্দকে পাইয়া আনন্দে অধীরা হইলেন এবং নবাগত সন্ন্যাসীকে সমুদ্রতীর, পার্যবতী শহরগুলি এবং কমলালেবুর বড় বড় বাগান দেখাইলেন। कानिरकार्निया कननारनत्त्र खन्न श्रीमका नम এঞেनদেও স্বামী তুরীয়ানন জগনাতার চিন্তায় ও প্রদক্ষে নিমগ্ন ছিলেন। ধর্মশিকা, ধর্মালাপ ও শাস্তব্যাখ্যায় তাঁহার দিনগুলি কাটিত। তথায় প্রভাবশালী প্রচারকরপে পরিগণিত হইলেন। তাঁহাকে সেথানে রাখিবার জন্ম বন্ধুগণ চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তিনি ত স্বামীজী কর্তৃক অন্ত কার্যের জন্ম প্রেরিড। তিনি তথায় কয়েক সপ্তাহ কাটাইয়া ২৬শে জুলাই (১৯০০) সানফ্রান্সিস্কোতে পৌছিলেন। উক্ত শহরে তিনি সম্রদ্ধ সম্বর্ধনা পাইলেন। কারণ এইখানেই স্বামীজী স্থানীয় ভক্তদিগকে বলিয়াছিলেন, "আমি কেবল বক্তৃতাই দিলাম। কিন্তু আমি আমার এমন এক গুরুভ্রাতাকে পাঠাইব, যে দেখাইহব ও শিখাইবে আমি যা বলেছি ভা কিরূপে কার্ষে পরিণত করা যায়।

স্বামীজীর অল্পসংখ্যক অমুরাগী বন্ধু মিলিড হইয়া সানফ্রান্সিন্ধোতে বেদাস্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বন্ধুগণ নিয়মিতভাবে মিলিড

হইয়া উক্ত সমিতিতে বেদাস্তপাঠ করিতেন। তাঁহাদের লইয়াই স্বামী তুরীয়ানন্দ কাজ আরম্ভ করেন। অচিরে তাঁহার ক্লাশে শ্রোতার সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। তন্মধ্যে যে বারজন বেদাস্তসাধনার জ্ঞ আগ্রহাম্বিত ছিলেন তাঁহাদের লইয়া তিনি সান্ আন্তনিও উপত্যকায় শান্তি আশ্রম স্থাপনার্থ ঘাইতে প্রস্তুত হইলেন। ১৯০০ খ্রী: ৩র আগস্ট যাত্রার দিন নিদিষ্ট হইল। কিন্তু সানফ্রান্সিন্ধো হইতে সান্ আন্তনিও উপত্যকা বহুদূর। সানফ্রান্সিস্কো হইতে সান্ জোস পর্যন্ত ট্রেনে, তথা হইতে বাইশ মাইল চারি-ঘোড়ার গাড়ীতে চড়াই-উতরাই পথে ৪৪০০ ফুট উচ্চ হামিলটন পর্বতশিখরে অবস্থিত জগদ্বিখ্যাত লিক অবজার্ভেটারী পর্যস্ত। সান্ জোস হইতে হামিলটন পাহাড়ে উঠিতে দাণ্টাক্লারা উপত্যকায় অবস্থিত আঙ্গুর, কমলা প্রভৃতি ফলের বড় বড় স্থন্দর বাগান। সমুদ্রতীরবর্তী পর্বতশ্রেণীর মধ্যে হ্যামিলটন সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। তথা হইতে নিম্নপথে দক্ষিণ-পূর্বে আঠার মাইল দূরে সান্ আন্তনিও উপত্যকায় যাইতে হয়। কিন্তু এই দীর্ঘ যাত্রা কষ্টকর হয় নাই। রমণীয় প্রাক্তিক দৃষ্ঠ, ক্লান্তিহর বায়ু, ফলের বাগান, অলিভ উত্থান, আঙ্গুর বাগান, যাত্রিগণের উৎসাহ, স্বামী তুরীয়ানন্দের সংস্কৃত শ্লোকাবৃত্তি ও চিত্তাকর্ষক ধর্মপ্রসঙ্গ উক্ত যাত্রাকে স্থথকর করিয়াছিল। সানু জোসে শেষ বেলওয়ে স্টেশন ও বাজার অবস্থিত। এই স্থান হইতে সান্ আন্তনিও চল্লিশ মাইল পথ।

স্বামী তুরীয়ানন্দ সানক্রান্সিস্কোতে একদিন ক্লাশে বলিয়াছিলেন যে, ঠাকুর তাঁহাকে প্রথম ঈশ্বরলাভ করিতে এবং ওদন্তে সংসারে বাস ও কর্ম করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। তদহুষায়ী হরি মহারাজ ক্রিরলাভকেই স্বীয় জীবনের প্রধান কর্তব্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ছাত্রছাত্রীগণকে ভাহাই করিতে উদুদ্ধ করিতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর আরও বলিয়াছিলেন, "পদ্মপত্রের মত হও। পদ্মপত্র জলের উপর ভাসে, কিন্তু জল উহাতে লাগিয়া থাকে না। অথবা ননীর তুলা হও। ননী তুথের উপর ভাসে, উহার সহিত মিশ্রিত হয় না। চিত্ত শুদ্ধ করিয়া ঈশ্বর দর্শন কর। তথন সংসারে থাকিলেও আসক্ত হইবে না।" শাস্তি আশ্রমের যাত্রিদলের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠা একটি তরুণীছিল। স্বামী তুরীয়ানন্দ পথে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি আমাদের সঙ্গে এলে কেন? তুমি ত অল্পবয়য়া বালিকানাত্র। তুমি আশ্রমে যাইয়া কি করিবে?" "ও! স্বামীজী, আমি ওথানে যাচ্ছি এইজক্য যে, আমি ননী হতে চাই।" তাহার সরল উত্তরে হরি মহারাজ অতিশয় প্রীত হইয়া বলিলেন, "হা, নিশ্চয়ই তুমি ননীর মত হইতে পারিবে, যদি সাধ্যমত চেষ্টা কর।"

প্রীতিপ্রদ যাত্রার শেষে যাত্রিদল সান্ আন্তনিও উপত্যকায় উপস্থিত হইলেন। মানবনিবাস হইতে স্থদ্রে পর্বতোপরি জন্ধলাকীর্ণ উচ্চ-নীচহানসন্থল এই উপত্যকা। ওক, পাইন, চাপারাল ও মানজানীতাদি
রক্ষে উহার একাংশ পরিপূর্ণ। অন্ত অংশ সমত্তল ও তৃণাচ্ছাদিত।
স্থদ্রে চিরত্যারাচ্ছন্ন সমৃচ্চ সিয়ারা নেভাদা পর্বতপ্রেণী। শান্তি
আশ্রমের বিস্থৃত ভূমিখণ্ড দেড় মাইল দীর্ঘ ও আধ মাইল প্রস্থ।
ইহার চারিদিকে কাঁটা তারের বেড়া। ইহা ভলহীন ও অন্থর্বর,
গ্রীম্মে অতি উত্তপ্ত ও শীতে অতি শীতল হয়। গ্রীমকালে ইহার
তাপ ১১৮° ফারেনহিট পর্যন্ত উঠে এবং শীতকালে ইহার শীতলতা
১৬° ফা অথবা তন্ধিন্তে নামে। কোন কোন বংসর বরফ পড়ে।
শীতকালে রৃষ্টিপাত হয়, তারপর সব শুদ্ধ হইয়া যায়। একটি খাড়ী
উহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত, কিন্তু উহা বংসরের অধিকাংশ সময় শুদ্ধ
থাকে। একপ্রকার ছোট ঘাস সারা জমিতে হয়। এই ঘাস খাইয়া

ষ্ঠানি পশুর্ব বিদ্যাধাকে। ইহা পশুচারণ মাঠরপেও ব্যবস্থাত হইত।
গৃহপালিত পশুগুলি এখানে চড়িয়া বেড়াইত এবং ঘাদ খাইয়া বাড়িত
এবং বড় হইলে কদাইদের কাছে বিক্রীত হইত। এতদ্বাতীত দূরে
দূরে কয়েকটি কীণকায় প্রশ্রবণ আছে। এই নির্জন আরণ্য আশ্রমে
কয়েকটি নরনারী বেদাস্থাধানের জন্ম তাঁহাদের ব্রন্ধক্ত গুরুর সায়িধ্যে
বাদ করিতে গিয়াছে। তাহাদের জীবনে ইহা অভিনব প্রচেষ্টা।
স্বামী তুরীয়ানন্দের দকে বাদান্তে তাহাদের জীবন উন্নত ও পরিবর্তিত
হইয়াছিল। যে যেমনটি আদিয়াছিল তেমনটি ফিরিয়া য়ায় নাই।
শুরুর প্রভাব কেহ প্রতিরোধ করিতে পারে নাই। জলস্ত অগ্রির
পার্শ্বে বিদলে শীতল শরীর উত্তপ্ত হইবেই। দিবা ফুলিক প্রত্যেকের
সাধন-প্রদীপ জালাইল। স্বামী তুরীয়ানন্দ আশ্রমটের নাম রাখিলেন
শৈস্তি আশ্রমণ।

একটি পুরাতন কাঠের ঘর বাতীত আশ্রম-গৃহ বলিয়া তথন কিছুই ছিল না। এতগুলি লোক কোথায় থাকিবে ও শুইবে ? জল কোথায় পাওয়া যাইবে ? অনেক দ্ব হইতে জল আনিতে হয়। স্বামী ত্রীয়ানন্দ কিঞ্চিৎ নিরুৎদাহ হইলেন। আশ্রম-ভূমির এধার হইতে ওধার তিনি ঘুরিয়া দেখিলেন। তিনি ভগ্নহদয়ে জনৈক ছাত্রকে বলিলেন, "তোমরা আমাদের কোথায় এনেছ ?" কিন্তু আমেরিকান ছাত্রছাত্রীগণ হতোভ্যম হইলেন না। তাঁহারা কইসহিষ্ণু, দাহসী, শ্রমশীল ও কর্মঠ ছিলেন। কাহার কাহার তাঁবুতে বাগ করা অভ্যাস ছিল। সাময়িক ব্যবস্থা অচিবে করা হইল। কিন্তু হরি মহারাজ ভয় করিলেন যে, কঠোর পরিশ্রমে তাঁহাদের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতে পারে। তিনি প্রাশ্বণে পাইচারি করিতে করিতে জগন্মাতাকে অভিযোগপূর্বক বলিলেন, "মা, একি করলে? তোমার

অভিপ্রায়ই বা কি? এই ১৪।১৫টি লোক এরপ কঠোরতা অভ্যাস করলে মারা বাবে। আশ্রয় নাই, জল নাই; তারা এই অবস্থায় কি করবে?" একটি ছাত্রী স্বামী তুরীয়ানন্দের মনোভাব বুঝিতে না পারিয়া ভাবিল, স্বামী তুরীয়ানন্দ বোধ হয় বিশ্বাস হারাইয়াছেন। সে তাঁহার নিকট ষাইয়া বলিল, "স্বামীঞ্জী, আপনি হতাশ হইলেন কেন? আপনি জগন্মাতার উপর বিশ্বাস হারাইলেন নাকি? আপনি চিন্তিত হইবেন না। তিনি সব ঠিক করিয়া দিবেন।" স্বামী আশ্র্যান্থিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, স্বথস্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ গৃহে বাস এবং নাগরিক জীবন্যাপন করিয়া এই রমণী এত সাহসী! তিনি ঘাড় সোজা করিয়া সোৎসাহে বলিলেন, "তুমি ঠিক বলেছ। মা আমাদিগকে নিশ্বয়ই রক্ষা করিবেন। তোমার কি বিশ্বাস! এখন হইতে তোমার নাম হইবে শ্রন্ধা।"

রাত্রিতে স্বামী তুরীয়ানন্দ জগদমার নিকট হইতে আখ্রাম ও অভয় পাইলেন। তিন-চার মাইল দ্র হইতে আশ্রমে জল আনিতে হইত। পরদিন এক জলবিত্যাবিং লোক আসিলেন এবং অল্প চেষ্টায় অদ্রে জলের সন্ধান পাইলেন। শীঘ্রই তথায় জল পাইবার ব্যবস্থা হইল। ক্রমশঃ আবশ্যকীয় ব্যবস্থা হইতে লাগিল। কয়েকটি তাঁব্ খাটান এবং একটি কৃপ খনন করা হইল।

প্রথমে সকলেই তাঁবুতে থাকিতেন। পরে কাঁচা ইটের এবং কাঠের কেবিন নির্মিত হইল। স্বামী তুরীয়ানন্দের সময়ে তিন-চারিটি কাঠের কেবিন তৈরী হইয়াছিল। কাঠের কেবিনগুলি ব্রহ্মচারী গুরুদাস এবং মিঃ রোয়ার কর্তৃক নির্মিত। এক একটি কেবিন এক একটি কেবিন এক একটে কেবিন ভাগনী ধীরা ও ভাগনী প্রস্তুতি একত্রে থাকিতেন। একটি ধ্যান্ঘরও নির্মিত

হইল। একজনের সাহায্য বিশেষভাবে কাজে লাগিল। তিনি উত্তমশীল, আজ্ঞাবহ ও শিল্পকার্যে নিপুণ ছিলেন। যেখানে সাহায্য দরকার সেখানে তিনি অচিরে উপস্থিত হইতেন। তাঁহার সেবাপ্রিয়তাদর্শনে প্রীত হইয়া সামী তুরীয়ানন্দ তাঁহার নাম রাখিলেন সাধুচরণ। স্ক্রোং অল্পকালের মধ্যে স্থানটি বাস্যোগ্য ও আরামপ্রদ হইল। দৈনন্দিন কার্যতালিকা প্রচলিত হইল।

আশ্রমবাদীরা প্রাতে পাঁচটায় শ্যাত্যাগ করিতেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ ও পুরুষগণ প্রধান তাঁবু হইতে একটু দূরে স্নান সারিতেন। শীত ও গ্রীম্মকালে প্রাতঃস্নান চলিল। শীতকালীন প্রাতে স্নানার্থ কুপদমীপে যাইবার সময় এত অন্ধকার থাকিত যে, পথ দেখিবার জগু লঠন লইতে হইত। শীতও তথন এত অধিক ছিল যে, স্নানাস্ভ ফিরিয়া আদিয়া দেখা যাইত, ভেজা তোয়ালেগুলি ঠাণ্ডায় বরফ জমাতে শক্ত হইয়া গিয়াছে। তৎপরে ধ্যান্ঘরে আগুন জালিয়া সকলে উহার চতুর্দিকে বসিতেন। গ্রীমকালে বৃক্ষতলে প্রাত:কালীন ধ্যান হইত। শীতকালে প্রাতঃকালীন ধ্যানের পূর্বে স্বামী তুরীয়ানন্দ সংস্কৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেন। সকলকে লইয়া তিনি এক ঘণ্টা ধ্যান করিতেন। ধ্যানাম্ভে ছাত্রীগণ প্রাতর্ভোজ প্রস্তুত করিতেন এবং ছাত্ৰগণ জল আনা, কাঠকাটা, শাকসব্জী লাগান ও কেবিন-নির্মাণকার্যে নিযুক্ত হইতেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ আশ্রমের দকল কাজেই আগ্রহ দেখাইতেন ও সাধামত যোগ দিতেন। বেলা আটটার সময় ক্যাম্বিস-নির্মিত আহার-কক্ষে প্রাতর্ভোক্ত পরিবেশিত হইত। পাহাড়ের হাওয়া ও শারীরিক পরিশ্রমে সকলের শরীর যে কেবল ভাল বহিল তাহা নহে, স্বাস্থ্যোল্লভিও দেখা গেল। প্রাতর্ভোজের ঘণ্টাটি বিশেষ উপভোগ্য ছিল। স্বামী তুরীয়ানন্দ নানা বিষয়ে প্রসঙ্গ করিতেন।

সকলে সেই প্রসঙ্গে যোগ দিত। আলোচনা-শ্রোতের গতিটি তিনি স্থত্নে সর্বদা রক্ষা করিতেন। হাসি ও ঠাট্টা সন্তেও জীবনের লক্ষ্য ক্থনও দৃষ্টিচ্যুত হইত না।

প্রাতরাশের পর প্রত্যেকে স্ব স্ব কার্য্য করিতেন। দশটা হইতে এগারটা গীতাব্যাখ্যা হইত। তৎপরে পুনরায় এক ঘণ্টা ধ্যান। বেলা একটায় দ্বিপ্রহরের আহার, সন্ধ্যা সাডটায় নৈশ ভোজন এবং তৎপরে সান্ধ্যান। রাত্রি ১০টায় প্রত্যেকে স্ব স্থ তাবুতে শুইতে যাইতেন। ইহাই ছিল আশ্রমের সাধারণ নিয়ম। কিন্তু স্বামী তুরীয়ানন্দ সদা কর্মরত থাকিতেন। ডিনি কথন একে, কথন বা তাকে কিছু বলিতেন। সর্বদা তিনি জগন্মাতার প্রদক্ষই করিতেন। তিনি অন্য প্রদক্ষ ভালবাসিতেন না। কথন কথন তিনি বলিয়া উঠিতেন, "মায়ের চিস্তায় মগ্ন হও, জাগতিক বিষয় ভূলিয়া যাও। আশ্রমে কেবল মায়ের কথা, মায়ের চিস্তাই চলুক। শহরের ভাব এখানে আনিও না। দেশব ভূলিয়া মাকেই ভাব।" যথন ছাত্র-ছাত্রীগণের কয়েকজন মিলিত হইয়া আলাপ করিতেন, তিনি সহাস্থে ভাহাদের কাছে যাইয়া বলিতেন, "ভোমরা কি বিষয়ে আলাপ করছ? সকলে মিলে তাঁর চিস্তাই কর, তাঁর কাছে যাবার চেষ্টা কর।" তাঁহার উপদেশ কোন বিশেষ সময় বা দিনের জন্ম নির্দিষ্ট ছিল না। তাঁহার ধর্ম রবিবার বা কোন নির্দিষ্ট দিনের জক্ত নহে। তিনি স্বয়ং যাহা করিতেন তাহাই অন্তকে শিক্ষা দিতেন। তাঁহার অফুরস্ত কথা ছাত্রছাত্রীগণকে দিবাভাবে আবিষ্ট করিত।

কথন তাঁহার ভাবাবেগ আদিবে কেহ জানিত না, ইহার নির্দিষ্ট সময় ছিল না। সেইজন্ম ছাত্রছাত্রীগণ দর্বদা তাঁহার সকে থাকিতে চাহিতেন যাহাতে তাঁহার হৃদয়-উৎস হইতে বহিভূতি ভাবকণিকাগুলি নিঃশেষে

পান করিতে পারেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ শাস্তি আশ্রমে দিব্যভাবে এড আবিষ্ট থাকিতেন যে, সকলের মনে হইত জগমাতা তাঁহার অন্তরে জাগ্রত হইয়া তাঁহার জিহবা অবলম্বনপূর্বক আশ্রমবাসীদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। তিনি তাঁহাদিগকে জগদমার সন্তান বলিয়া অভিহিত করিতেন। তাঁহার এই আহ্বান শ্রোভাদের কর্ণে মধুবর্ষণ করিত, তাঁহাদের হৃদয়ে আশার আলোক জালিয়া দিত।

একদা রাল্লাঘরে প্রবেশ করিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দ দেখিলেন যে, আহার পাক করিবার সময় একটি ছাত্রী পাত্র হইতে কিঞ্চিৎ আহার্য তুলিয়া লবণের পরিমাণ ঠিক হইয়াছে কিনা জানিবার জন্ম আস্বাদ করিভেছে। তাহা দেখিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিলেন, "আমরা ভারতে রাঁধবার সময় কখন চাথি না, কারণ এগুলি ঈশ্বরকে নিবেদন করা হয়: আমরা নিজেদের জন্ম বা পরিবারবর্গের জন্ম রাধি না, ঈশ্বরকে নিবেদন করবার জন্তই আমরা পাক করি। ঈশ্বরকে অন্ন নিবেদন করা হলে বাড়ীর সকলে প্রসাদ গ্রহণ করি। সেইজন্ত আমরা রান্নাঘর ও পাকের জিনিসগুলি সর্ব পরিষ্কার রাথি। আমরা স্নান ও উপাসনা শেষ করে 😎 কাপড় পরে রান্নাঘরে যাই। আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি কাজ ঈশ্বরকে নিবেদন করা উচিত। তা হলে আমাদের ক্রত আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে।" যথন তাঁহাকে ফুল উপহার দেওয়া হইত তিনি **দেগু**লি আল্লাণ না করিয়া বা কোন মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া শ্রীরামক্লফের প্রতিকৃতির সমূখে স্থাপন করিতেন। একবার গুরুদাস মহারাজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বামীজী, আপনি ফুল পছন্দ করেন না ?" ভিনি উত্তর দিলেন, "হাঁ, নিশ্চয়ই। নচেৎ কিরূপে সেগুলি আমি ঠাকুরকে দিই ? আমরা দেবতাকে নিবেদন না করিয়া ফুল আজাণ করি না।"

কথন কথন নৃতন ছাত্র বা ছাত্রী আদিত। একবার একটি ভক্ষণী ছাত্রী আসিল। সে শুনিয়াছিল ভারতে শিশুগণ সমিৎপাণি হইয়া-অরণ্যবাসী গুরুর কাছে যাইতেন। ছাত্রীটি আশ্রমসংলগ্ন জবলে ঢুকিয়া কয়েক খণ্ড শুষ্ক কাৰ্চ সংগ্ৰহপূৰ্বক স্বামী তুরীয়ানন্দের তাঁবুতে গেলেন। তিনি বলিলেন, "ভিতরে এস।" নবাগতা তাঁবুতে প্রবেশ করিয়া কার্চখণ্ডগুলি সম্মুখে রাখিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ স্বামী তুরীয়ানন্দজী নবাগতার ভাবটি বুঝিলেন এবং উচ্চশিক্ষিতা তরুণীর: সরলতা ও নত্রতায় মৃগ্ধ হইলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দের মাতৃস্থলভ স্বেহে আশ্রম-জীবন অচিরে মধুময় হইয়া উঠিল। তাই নবাগত ছাত্রছাত্রীগণ আশ্রমের ভাব অনায়াদে গ্রহণ করিতে পারিতেন। আলস্ত কাহাকেও স্পর্শ করিত না, জীবনের বাহিরে ও অন্তরে কর্মতংপরতা ছিল। স্বামী তুরীয়ানন্দ আধ্যাত্মিক অগ্নিকুণ্ডস্বরূপ ছিলেন। সেই দিব্য অগ্নি আশ্রমবাসীদের জীবন উচ্ছল করিয়া রাখিত। পরম উৎসাহ ও ঐকান্তিকতার বলে প্রত্যেকে ঈশ্বরচিন্তায় ডুবিয়া যাইডে চেষ্টা করিতেন।

আশ্রমে কোন নির্দিষ্ট নিয়মকাহন ছিল না। একদা একটি ছাত্র হরি মহারাজকে কয়েকটি নিয়ম নির্ধারণ করিতে বলিলেন। তুরীয়ানন্দজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা নিয়ম চাও কেন? তুমি কি দেখছ না, প্রত্যেকে কেমন সময়াহ্রবর্তী? আমরা সকলে কেমন নিয়ম অহুষায়ী চলছি। কোন ধর্মপ্রসঙ্গে বা ধ্যানে কেহ অহুপস্থিত হয় না। মা নিজেই তাঁর সব নিয়ম করে রেথেছেন। তাতেই আমাদের সম্ভন্ত থাকা উচিত। আমরা কেন আমাদের নিয়মাদি করতে যাব? আশ্রমে স্বাধীনতা থাকুক, কিন্তু যথেচ্ছাচারিক্তা যেন আশ্রমে না ঢোকে। ইহাই মায়ের শাসননীতি। আমাদের কোন সংঘ নাই। কিন্তু দেখ, আমরা কেমন

# वामी जूबीयानन

সংঘবদ্ধ। এইপ্রকার সংঘই টিকে থাকে। অন্তপ্রকার যে সংঘ তা কালে ভেকে যায়। এইরূপ সংঘই মাসুষকে মুক্ত করে, অন্তপ্রকারের সংঘ মাসুষকে বন্ধ করে। সংঘের ইহাই শ্রেষ্ঠ স্বরূপ, কারণ ইহা আধ্যাত্মিক নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত।"

অন্ত এক সময় স্থামী তুরীয়ানন্দ এই বিষয়টি আরও পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছিলেন। অপর এক সময় আর একটি ছাত্র মন্তব্য করিয়াছিলেন, "**স্বামীজী,** কি আশুর্যা! এত বিভিন্ন প্রকৃতির নরনারী**গ**ণ একত্রে শান্তিতে থাকিতে পারে!" স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিলেন, "এর একমাত্র কারণ এই যে, আমি প্রেমের দারাই শাসন করি। তোমরা সকলে প্রীতিস্ত্রে আমার সঙ্গে আবদ্ধ। অক্স কি উপায়ে ইহা সম্ভব হতে পারে ? তুমি কি দেখছ না, আমি সকলকে বিশ্বাস করি এবং সকলকে স্বাধীনতা দিই ? আমি যে এইরূপ করি তাহার কারণ, আমি জানি তোমরা সকলে আমাকে ভালবাস। কোথাও সংঘর্ষ নাই, সবই নির্বিল্পে হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মনে রেখো, এ দব মা-ই করছেন। এতে আমার কোন হাত নাই। তিনি আমাদিগকে এই পারম্পরিক প্রীতি দিয়েছেন যাতে তাঁর কাজ ঠিক ভাবে চলে ও বাড়ে। যতক্ষণ আমরা তার অনুগত থাকব ততক্ষণ কোন অনিষ্টের আশকা নাই। কিন্তু যে মুহুর্তে আমরা তাঁকে ভূলে যাব অমনি মহা বিপদ ও ভয় এসে হাজির হবে। সেই জন্মই ত আমি তোমাদিকে সর্বদা বলি, 'মায়ের চিস্তা কর।'"

ক্রীশ্চান সায়েন্সে বিশেষজ্ঞ একটি ছাত্র একবার স্বামী তুরীয়ানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদের শরীরটাকে স্কন্থ রাখা কি আমাদের কর্তব্য নয় ?" স্বামী তুরীয়ানন্দ উত্তর দিলেন, "হা। কিন্তু সর্বোচ্চ দৃষ্টিভঙ্গীতে দেহধারণই মহাবাধি, মহাবিদ্ন! আমরা দেহজ্ঞানের অতীত হয়ে জন্তব করতে চাই, আমরা অক্তর, অমর আত্মা। যে উচ্চতর অবস্থায়

আমরা জানতে পারি, 'আমি এই দেহ নই, আমি নিতাভদ্ববৃদ্ধস্ক আত্মা; দেহ মায়িক, মিথা।'—দেই অবস্থা লাভের পথে দেহপ্রীতিই বড় বাধা। ষতদিন আমরা দেহকে ভালবাসব, ততদিন আমাদের আত্মজ্ঞান হবে না, এবং আমরা বার বার জন্মগ্রহণ করব। যথন আমরা দেহকে ঠিক ঠিক ভালবাসব তথন দেহের প্রতি আমাদের উদাসীক্ত আসবেই আসবে। দেহাসক্তি দ্রীভূত হলেই মৃক্তির দিব্যালোক দৃষ্টিগোচর হবে।"

একটি ছাত্রীর মন সিদ্ধাই-প্রবণ ছিল। স্বামী তুরীয়ানন্দ এক দিন দেখিলেন তিনি স্বতঃ-লেখন অভ্যাস করিতেছেন। তিনি মনকে জড়বং নিজ্ঞিয় করিয়া স্বতঃ-লেখনের জন্ম হাতে একটি পেন্সিল লইয়া বসিলেন। হাতটি প্রেতচালিত হইয়া নড়িতে ও লিখিতে আরম্ভ করিবে এবং তিনি উক্ত লেখা প্রকৃতিস্থ হইয়া দেখিবেন—ইহাই ছিল ছাত্রীটির উদ্দেশ্য। এই উপায়ে কাগজে স্থলর স্থলর বিষয় লিখিত হয়। ছাত্রীটিকে উক্ত কর্মে প্রপ্রকারে রত দেখিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দ তাঁহাকে তীব্র ভর্ণনা করিয়া বলিলেন, "এ কি তোমার বোকামি? তুমি কি প্রেতচালিত হতে চাও? এই নির্ব্ধক ব্যাপার ছাড়। আমরা চাই ম্কি। এই জগং এবং অক্যান্স সকল জগতের পারে আমরা যেতে চাই। প্রেতাআদের সহিত যোগাযোগ করতে চাও কেন? তাদের শান্তিতে থাকতে দাও। এই সব মায়া। মায়ার বাহিরে যাও এবং মৃক্ত হও।"

গুরুদাস মহারাজ বলেন, "স্বামী তুরীয়ানন্দের সঙ্গে শাস্তি আশ্রমে আমরা নিরস্তর আনন্দ ও প্রেরণা পাইতাম। তাঁহার নিকট সর্বদা শিক্ষালাভ হইত। আমরা সকলেই অফুডব করিতাম তিনি আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্ত সদা সচেষ্ট। আধ্যাত্মিক ভাবে সদা আরুঢ়

হইয়া তিনি কথন স্থকোমল ও স্বভদ্র স্থশান্ত পিতৃতুল্য এবং কথন বা গর্জনকারী বেদান্তকেশরীবং ব্যবহার করিতেন। আশ্রমে একটি মুহুর্তও অবসাদ বা অলসতায় ব্যয়িত হইত না।" ব্যক্তিগত ভাবে অনেকেই কোন না কোন কঠোরতা অভ্যাস করিতেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ কাহাকেও কঠোরতা অভ্যাস করিতে বলিতেন না। তাপদের তপঃপ্রভাবে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোন কোন ছাত্র বা ছাত্রী তপশ্রমায় ব্রতী হইতেন। কেহ আহারসংযম, কেহ মৌনাবলম্বন, কেহবা নির্জনবাস করিতেন। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত তপস্থায় প্রত্যেকে বিপুল আনন্দ পাইতেন। আধ্যান্থিকতার মূর্তি তপস্বীর কাছে কেহ উদাসীন বা অয়ত্বশীল থাকিতে পারিত না।

স্বামী তুরীয়ানন্দের সময়ে আশ্রমবাসিগণ নিরামিষাণী ছিলেন।
আশ্রমে কাহাকেও পশুপক্ষী শিকার করিতে দেওয়া হইত না। কিন্তু
এই অহিংস নীতি কতদ্র কিভাবে পালন করা উচিত ? বিশেষ
উপলক্ষ্য না হওয়ায় এই বিবয়টি কাহার মনে উঠে নাই। একদিন
অপ্রত্যাশিত ভাবে একটি অন্তুত ঘটনা ঘটিল। স্বামী তুরীয়ানন্দ যে
তার্তে থাকিতেন উহার কাঠের মেজে ছিল। মেজে ও মাটির মধ্যে
একটু ফাঁক ছিল। একদিন স্বামী তুরীয়ানন্দ যখন তাঁব্তে চুকিতেছিলেন
তখন একটি বড় র্যাটল সর্প মেজের নীচে লুকাইল। কি করা যায় ?
সাপটি ত যেকোন সময় তাঁব্র মধ্যে যাইতে পারে! লম্বা লামা লাঠির
ঘারা ইহাকে ইহার গুপু স্থান হইতে সহজে তাড়াইয়া দেওয়া যায়।
কিন্তু তারপর ? সাপটি মারা যাইবে কিনা ? পরামর্শ-সভা বিলল।
স্বামী তুরীয়ানন্দ সিদ্ধান্তের ভার আশ্রমবাসীদের উপর ছাড়িয়া দিলেন।

<sup>&</sup>gt; আমেরিকার একজাতীর বির্ধির সর্প। ইহার লেজে কতকগুলি এরূপ অন্থিঞ্ছি খাকে বাহা গমনকালে ঝম্ ঝম্ শব্দ করে।

ামান্ত মতভেদ হইল। কিন্তু অধিকসংখ্যক ব্যক্তি সাপটি মারিবার ক্লে ছিলেন না। তাঁহারা বলিলেন, "এস আমরা সাপটিকে ধরে গাহাড়ের উপরে ছেড়ে দিই। সেখানে আর সে আমাদের কোন অনিষ্ট চরতে পারবে না।" কিন্তু সাপটি ধরিবে কে? একটি রহৎ বিষধর নর্পকে ধরিয়া দ্রে লইয়া যাওয়া সহজ্ব ব্যাপার নহে। অনেকে সাপটি রিবার জন্ত প্রস্তুত হইলেন। সাপটিকে তাঁবুর নীচে হইতে তাড়ান হইল। সকলে লাঠি হাতে দ্রে দ্রে উহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। সে দজোরে ঝম্ ঝম্ শব্দ করিতে লাগিল, কিন্তু ক্লুদ্ধ হইলেও আক্রমণ করিতে সাহসী হইল না। সে সতর্ক ও কুগুলীক্বত রহিল এবং কেহ একটু কাছে আসিলে ফণা তুলিয়া ফোঁস্ ফোঁস্ করিতে লাগিল।

প্রথমতঃ সাপটিকে লাঠির ভয় দেখাইয়া দূরে লইয়া যাওয়া হইল।
পরে কৌশলে উহার গলায় দড়ির ফাঁস পরাইয়া তুইজনে দীর্ঘ দড়ির
তুই প্রান্ত ধরিয়া উহাকে শৃত্যে তুলিয়া বহু দূরে লইয়া গেল। তথায়
সাপটিকে নামাইয়া দড়ির তুই দিক ছোট করিয়া কাটিয়া ফেলা হইল।
সাধুচরণ নামক আশ্রমবাসী এই কার্যে সর্বাগ্রণী ছিলেন। সাপটিকে দূরে
ফেলিয়া সকলে আপনাদিগকে নিরাপদ ভাবিলেন। কিন্তু আশ্রুর্যের
বিষয়, তুই এক দিনের মধ্যেই সাপটিকে পূর্ব স্থানে আবার দেখা গেল।
উহার গলায় দড়ি থাকায় সহজে উহা চেনা গেল। এবারেও পূর্ব প্রকারে
তাহাকে আরও দূরে লইয়া ফেলা হইল। পরে উপহাসচ্ছলে সকলে
উহাকে 'নেকটাই'-পরা সাপ বলিয়া উল্লেখ করিতেন।

এইরপ ছোট ছোট সাময়িক ব্যতিক্রম ব্যতীত শাস্তি আশ্রমে ধ্যান তপস্থার স্রোত নিরবছিন্ন গতিতে বহিতে লাগিল। আশ্রমে পুরুষের সংখ্যা ছিল অতি অল্প, বাকী সকলে মহিলা। কেহ কেহ মৌনী থাকিয়া

১ 'With the Swamis in America' পুত্তকে ৮০--৮১ পৃঠার বিশ্বত।

# चामो जुन्नीमानम

সাধন-ভজন করিতেন। তবে ত্রীয়ানন্দজী নিয়ম করিয়াছিলেন যে, তিন দিনের বেশী কেউ এই ভাবে থাকিতে পারিবে না। একবার তিনি নিজে গাত দিনের জক্ত মৌনব্রত লইয়াছিলেন। একমাত্র গুরুদাস মহারাজ তাঁহাকে চাও টোষ্ট দিয়া আসিতেন। তিনি স্থীয় কেবিনের বাহিরে যাইতেন না। সেই সময় কোন আশ্রমবাসিনী তাঁহাকে না জানাইয়া মৌনব্রত গ্রহণ করেন। তিনি ইহা জানিতে পারিয়া পঞ্চম দিবদে নিজ মৌনব্রত ভঙ্গ করেন এবং উক্ত আশ্রমবাসিনীও তাঁহার নির্দেশে স্বীয় সংকল্প হইতে বিরত হন।

# শান্তি আশ্ৰমে<sup>১</sup> (২)

"তাঁহারা থিয়সফিষ্ট," "তাঁহারা অল্ট্রুরিয়ান," "তাঁহারা শেফার," "তাঁহারা বেনামীদলভূক্ত," "তাঁহারা মর্ত্যে স্বর্গরাজ্য-স্থাপনের চেষ্ট করিতেছেন," "তাঁহারা অবিবাহিত, নিরামিষাশী, বিখাসে রোগারোগ্যকারী ক্ষেপার দল"—হিন্দু দর্শনমার্গে সাধনশীল কয়েকজন নরনারী সম্বন্ধে সান আনতোন উপত্যকার বিশ্বয়বিম্ঝ অধিবাসীরা এইসকল অক্তজনোচিত অভুত মন্তব্য প্রকাশ করিত। মাসাধিক পূর্বে সান

> আমেরিকার শান্তি আশ্রমে বামী তুরীয়ানন্দের বেদান্তসাধন ও বোগশিকাদান সবদে কালিকোর্নিরার তদানীন্তন বিখ্যাত সংবাদপত্র 'সানফ্রান্সিকো ক্রনিক্ল'এ ১৯০০ ২০শে আগষ্ট রবিবার এই হৃদয়গ্রাহী বিবরণ প্রকাশিত হইয়ছিল। উক্ত বিবরণ 'সানফ্রান্সিফে ক্রনিক্ল'এর নিজস্ব সংবাদদাত্রী কর্তৃ কি লিখিত। সেই মহিলা শান্তি আশ্রম পরিদর্শনামে উক্ত বিবরণ লিখিয়াছিলেন। ১৯০০ গ্রীঃ নভেম্বর মাসে 'ব্রহ্মবাদিন্' ও 'প্রবৃদ্ধ ভারত পত্রিকাদ্বরে 'সানফ্রান্সিফো ক্রনিক্ল' হইতে উহা উদ্ধৃত হয় এবং স্বামী জগদীধরানন্দ কর্তৃ বিজ্ঞান্ত হয়া উহা উল্লেখন' পত্রিকার ১৩৫৬ বৈশাধ সংখ্যার প্রকাশিত হয়।

আনতোন উপত্যকার অধিবাসীদের মধ্যে তাহাদের শান্তিপ্রদ নিম্নভূমিতে দমাগত কয়েকজন লোক সম্বন্ধে এইসকল কৌতৃহলোদীপক জনরব রটিয়াছিল। সান্ জোস হইতে ঐ অভুত য়াত্রিদল সভ্যতার প্রচলিত পথ ছাড়িয়া হামিলটন্ পাহাড় অতিক্রম করিয়া থাড়া ও বাঁকা উতরাই পথে মনোরম ইসাবেল উপত্যকায় পৌছিলেন। তৎপরে তাঁহারা ভদ্মপ্রার কোয়োট নদী পার হইয়া একটি পশুচারণ-ভূমির মধ্য দিয়া মান্ আনতোন উপত্যকায় পৌছিয়াছেন। এই অভুত লোকদের স্বথ্যাতি চারিদিকে লোকম্থে ছড়াইয়া পড়িতেছে। তাঁহাদের সম্বন্ধে লোকে বিচিত্র ও চমকপ্রদ বর্ণনা দিতেছে।

শান্তি আশ্রমে যাত্রার অদীর্ঘ পথে উক্ত সান্ আক্তোনিও উপত্যকায় আগত ভাবুকদের উদ্দেশ্য ও কার্য সম্বন্ধে স্থানীয় লোকদের মনোভাব জানিবার জন্ম কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলে প্রত্যেকেই একবাক্যে আমাকে বলিত, "আপনি তাঁহাদের জানেন না?" আমি ষ্থার্থ অথচ কপট উত্তর দিতাম, "আমি সানক্রান্সিস্কো হইতে এতদ্র আসিয়াছি তাহাদের সম্বন্ধে জানিবার জন্ম। গ্রামবাসী তোমরা ভদ্র ও অকপট। তোমরা তোমাদের বন্ধুদের প্ররোচনায় নিশ্চয়ই তোমাদের নবাগত প্রতিবেশীদের সমালোচনা করিবে না।" আমার সামাক্ত জিজ্ঞাদাদার। যতটুকু আশা করিতাম তদপেক্ষা অধিক তথ্য তাহাদের উত্তরে পাইতাম। এই নবাগতদের রহস্ঞজনক কার্যাবলী সম্বন্ধে উপত্যকা-বাসীদের ধারণা এত চমৎকার এবং কল্পনা এত ব্যাপক ও চিত্তাকর্ষক যে, তাঁহাদের কথা মনোযোগ সহকারে শুনিবার জন্ম পথিপার্শে খোতার আসন গ্রহণ করিলাম। যতই আমরা বিজ্ঞন উপত্যকার নিকটবর্তী হইলাম ভতই জনরব ঘনিষ্ঠ ও বিচিত্র হইতে লাগিল। মামরা যতই হামিলটন পাহাড়ের উতরাইতে নামিতে লাগিলাম ততই

## यामी जुतीयानन

শ্রামল স্বর্ণাভ পাহাড়ের মনোরম নয়নরঞ্জক দৃশ্য আমাদের উভয়পার্বে দৃষ্টিগোচর হইল। যে ছোট পরিষ্কার গাড়ীতে আমি যাইভেছিলাম উহার চালক আমাকে স্থানীয় জনশ্রুতির কথা বলিতে লাগিল।

ষতই প্রদোষের অন্ধনার ঘনীভূত হইয়া রাত্রিতে প্রিণত হইল ততই জনরব আরও আশ্র্যজনক ও নিবিড় হইল। নবাগতদের গতিবিধির আভাদ পাওয়া গেল দ্বন্থিত তাঁবুর আলোকে। গাড়ীর চালক আমাকে বলিতে লাগিল, কিরূপে ক্ষুদ্র সভ্যায়েষী দলের নেতা শ্রামাক হিন্দু সন্মাসী স্বামী তুরীয়ানন্দ তাঁহার আমেরিকান শিশুদের সম্মেহিত করিয়াছিলেন, কিরূপে তাঁহারা রাত্রিতে শিবিরায়ির চারিদিকে ধ্যানচক্রে বদেন এবং অন্তুত মন্ত্রাদি উচ্চারণ করেন, কিরূপে অয়িশিথা হইতে উত্থিত অন্তুত বস্তরাশি চতুর্দিকস্থ প্রাচীন, পুরাতন ওক গাছের মধ্যে ও পার্শে ঘুরিতে থাকে। সে বলিল, যাহারা স্বামী তুরীয়ানন্দের মৃশ্বকর প্রভাবের গণ্ডীর মধ্যে সাহসপূর্বক যাইতে পারে তাহারা এইসকল আলৌকিক দৃশ্য দেখিতে পায়।

এই পাহাড়ী লোকটি আমাকে বলিল যে, সে এইসকল গল্প আনে বিশ্বাস করে না। শিকারী ষেমন শিকার ব্যতীত অক্যান্ত বিষয়ে আগ্রহশৃত্য, থেলোয়াড় ষেমন থেলা ছাড়া অন্ত সকল কার্যে উদাসীন, তেমনি ছিল অহংসাহ ও উদাসীন্ত এই গাড়ীচালক পাহাড়ীর মস্তব্যে। আমরা কৌত্হলপূর্ণ নীরবতায় অভিভূত হইয়া শাস্তি আশ্রমে পৌছিলাম। কল্পনিপ্র গ্রামবাসীদের বাণত স্থানে উপস্থিত হইয়া আমাদের কৌত্হল চরিতার্থ করিবার জন্ত উৎস্থক হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। আশ্রমনিবিড় নীরবতায় সমাচ্ছন্ন। প্রজ্ঞালিত অগ্রির যে শিথাসমূহ নীলাকাণে উঠিতেছিল, উহার সামান্ত সোঁ সোঁ শব্দে নীরবতা কিঞ্চিৎ ব্যাহত্ হইতেছিল। দ্রস্থিত পাইনবৃক্ষের অস্পষ্ট ধ্বনি কর্ণগোচর হইতে লাগিল

হিন্দুগণ যে দেবতার উপাদনা করেন দেই দেবতার উপাদকগণ প্রজ্ঞানিত অগ্নির চতুর্দিকে স্থাসনে ধ্যানমগ্ন। উহার একপার্শ্বে বৃদ্ধমৃতির স্থায় নিম্পন্দ এবং দেই প্রাচীন জগদ্গুকর স্থায় ধ্যানাসনে স্থিরভাবে উপবিষ্ট ছিলেন আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ স্বামী তৃরীয়ানন্দ এবং তাঁহার উভয় পার্শ্বে ছিলেন শিশ্বগণ। সকলের চক্ষ্ স্থিমিত এবং দকলের মৃথে তন্ময়তার শাস্তভাব স্থান্ত। মাঝে মাঝে স্থাধুর দক্ষীতবৎ সংস্কৃত স্নোকের উচ্চারণধ্বনি নীরবতা ভঙ্গ করিতেছিল। তৎপরে আবার পাইনর্ক্রের ভাষাহীন দন্ধীত শ্রুত হইল। উপাদকগণের ধ্যানমগ্নতা এবং বাহ্জানশ্র্যুতা এত গভীর ছিল যে, অভ্যাগতের আগ্রমন এবং জড় জগতের অন্তিম্ব তাঁহারা আদে অন্তর্ভব করিতে পারিলেন না। যে হিমালয় হইতে তাঁহাদের আচার্য্য সমাগত, দেই হিমালয়ের গভীরতম নির্জন প্রদেশে যেন তাঁহারা বাদ করিতেছেন!

অবশেষে এক শাস্তমৃতি ব্যক্তি উঠিয়া আমাকে দাদর সম্ভাষণ করিলেন।
যে ভদ্র গাড়ীচালক এবং শিষ্ট শিকারী আমাকে শেষ কয়েক মাইল পথ
দেথাইয়া আনিয়াছিল ভাহাদিগকেও ভিনি মিষ্ট বাক্যে সন্তুষ্ট করিলেন।
ভারপর তিনি আমাকে রায়াঘরে লইয়া যাইয়া আমার জন্ত আবশ্রকীয়
আহার্য প্রস্তুত করিলেন এবং ধুনির পাশে ধ্যান সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত
আমার আপ্যায়নে নিযুক্ত রহিলেন। পরে আমরা অন্ত সকলের সঙ্গে
যোগ দিলাম। যথন অগ্নিচক্রের মধ্যে উপবিষ্ট এবং উহার পবিত্র
উত্তাপদীমার মধ্যবর্তী হইলাম তথন উক্ত ক্যাম্প অন্ত অন্ত ক্যাম্পের
মতই প্রীতিদায়ক মনে হইল। কিন্তু এ ক্যাম্পের অসাধারণত্ব ছিল স্বামী
তুরীয়ানন্দের স্থদর্শন ও সম্জ্বল মূর্তি। স্বামী তুরীয়ানন্দ গেরুয়া রঙের
পোশাকপরিহিত ছিলেন। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোকের ন্তায় তাঁহার
গায়ের রঙ শ্রামল। তাঁহার চক্ষ্ উজ্জ্বল ও কালো, কপালে গভীরচিস্তাস্চক

## यामी जुवीयानम

স্ক্রবেথাশ্রেণী, প্রফুল স্থঠাম দেহ অথচ উচ্চ আভিজাত্যের অবর্ণনীয় ভাবপূর্ণ মুখমণ্ডল। অন্ত সকলে তাঁহার শিশ্ব এবং আশ্চর্বের বিষয় তাঁহারা ছিলেন সংখ্যায় ছাদশ। তাঁহারা আমেরিকার যুক্তরাজ্যের স্ক্রসভ্য নাগরিক। তাঁহাদের গাত্তবর্ণ এবং পরিচ্ছদাদি সাধারণ ও স্বদেশীয়। স্বামী তুরীয়ানন্দের শিশ্বদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন মহিলা।

কল্পনা করুন, যে স্থান হরিণ, শশক, কপোত, ভারুই প্রভৃতি শিকারযোগ্য বন্ত পশুপক্ষীতে অধ্যুষিত দেখানকার আশ্রমে একটিও বন্ক নাই! কল্পনা কক্ন, নৈশ শিবিরাগ্নির পাশে ক্লীমেন্টাইন এবং স্পেনীয় ক্যাভেলিয়ারের পরিবর্তে সংস্কৃত শাস্তি-পাঠ! কল্পনা কল্পন, অরণ্যে শিকারীর অসম সাহসিকতার গল্পের পরিবর্তে বিশ্বের ক্রম-বিকাশ এবং উহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা! সংক্ষেপে কল্পনা করুন, সাধারণ ক্যাম্পের প্রত্যেক আদর্শ এথানে নির্বাসিত এবং তংপরিবর্তে রহিয়াছে মানবের অন্তর্নিহিত দেবত্বের একান্তিক অমুসন্ধিৎসা। তাহা হইলৈ আপনি শাস্তি আশ্রমের একটি স্পষ্ট চিত্র পাইবেন। অবশেষে ধ্যানের পরিবেশ কিঞ্চিৎ অপসারিত হইলে আমি তুরীয়ানন্দজীকে বলিলাম, "স্বামীজী, আমি আপনার সম্বন্ধে কিছু লিখিতে আসিয়াছি।" স্বামী তুরীয়ানন্দ হাদিয়া বলিলেন, "আমরা সভ্যতার পরিবেশ হইতে मृत्त थाकिवात जग्र महत इटेट वह माटेन मृत्त जानिग्राहि। कि আশ্রুষ ! দেখিতেছি সেই সভ্যতাই আমাদের পশ্চাতে পুনরায় ধাবমান !" আমার হস্তস্থিত ক্যামেরাটি তাঁহার একটি সাধারণ ছবি লইবার অভিপ্রায়ে বিধৃত হওয়ায় তিনি স্থমিষ্টম্বরে বিশ্বয়মিশ্রিত বিরক্তির স্থরে विषया উঠित्नन, "भिव, भिव, भिव!" भरत कानिनाम, अश्रीिकत वा व्यक्रांनिक घरेना घरित अनकन हिन्दू-मग्नामी উक्त कात्र माननिक শব্দোচ্চারণ করিয়া থাকেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি

আমাকে একটি প্রশ্ন করিতে অন্থমতি দিবেন ? আপনি কি সংক্ষেপে বলিবেন এখানে কি করিতে চান, কি আদর্শ ও উদ্দেশ্য লইয়া শাস্তি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত ?" তিনি উত্তর দিলেন, "নিশ্চয়ই। স্বামী বিবেকানন্দ যে রাজযোগ লিখিয়াছেন এবং যাহাতে পাভঞ্জল যোগস্ত্তের অন্থবাদ আছে, উহার প্রারহেই আমরা তাহা পাইব। বইখানি এখানে আছে, আহ্রন আমরা পড়ি।—'প্রত্যেক মানবহৃদ্যে দেবছ নিহিত। বাহ্ন ও অন্তঃপ্রকৃতি বশীভূত করিয়া অন্তর্নিহিত দেবছ প্রকাশ করাই জীবনের লক্ষ্য। কর্ম, উপাসনা, যোগ বা জ্ঞান, এইগুলির একটি বা একাধিক বা সকলমার্গ অবলম্বনে এই দেবছ প্রকাশ কর এবং মৃক্ত হও। ইহাই ধর্মের সারতত্ব। মতবাদ, দার্শনিক তত্ব, অন্থন্ঠান, পুন্তক, মন্দির বা অন্তান্ত পদ্ধতি—সকলই সহায়ক মাত্র, মৃথ্য নহে।'"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্ম আপনি কোন্কোন্ আহার্যত্যাগ, নিঃশাস-নিরোধ প্রভৃতি কয়েকটি দৈহিক প্রক্রিয়া অভ্যাস করেন ? উহাদের তত্ত্ব কি ?"

ষামী তুরীয়ানন্দ—"কেবলমাত্র এইজগ্র যে, যাহা সৃদ্ধ তাহাকে সংযত করা অপেক্ষা যাহা সুল তাহাকে আয়ন্ত করা অপেক্ষারুত সহজ। প্রথমতঃ নিঃশাস সংযত করিয়া দেহকে বশীভূত কর। কারণ নিঃশাসই দেহের প্রধান সুল গতি। উক্ত অভ্যাসবলে দেহের সৃদ্ধ গতিগুলি অনিবার্যরূপে অধীন হইবে। মনঃসংযমের শক্তিতে সকল জ্ঞানলাভ হয়। প্রাণবায় স্থির হইলে সহজে মন স্থির হয়, মনের চিন্তাশীলতা জাগ্রত হয়। বাহ্যবন্ধর উপর মনকে একাগ্র করা শক্ত নয়। মনের দ্বারা মনকে পর্যবেক্ষণ করিলে আত্মাকে জানা যায়। আমরা এখানে সম্পূর্ণ সরল ও সহজ্যাধ্য উপায়ে আত্মজানলাভের চেষ্টা করিতেছি। এই উপায়সমূহ 'রাজ্যোগ' গ্রন্থে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।"

আগ্রহান্থিত দলের সকলেই স্বন্দান্ত প্রীতি ও প্রদার সহিত তাঁহাদের আচার্যের জ্ঞানোদীপক শিশুস্থলভ মুখমওলের দিকে তাকাইতেছিলেন। আমি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনারা কি সকলে সন্মাসী বা যোগী হইতে চান ?" তন্মধ্যে একজন সহাস্তে বলিলেন, "স্থদ্র ভবিশ্বতে হইতে পারি। এই প্রকার আধ্যাত্মিকতা সাধনের জন্ম এই আশ্রম স্থাপিত। আমরা আশা করি, সমস্ত আমেরিকায় এই আশ্রম বেদাস্ত-সাধনের কেন্দ্রস্থল হইবে। ভারতের বাহিরে ইহাই একমাত্র শান্তি আশ্রম এবং কালিফর্নিয়া নির্জন প্রান্তর্বহুল হওয়ায় আশ্রমের পক্ষে এই দেশ প্রশন্ত।"

তারপর তাঁহারা আমাকে বলিলেন, তাঁহাদের অগ্রতমা কুমারী মিনি বৃক কতু ক আশ্রমের জমি প্রদত্ত। জমির আয়তন ১৬০ একর। স্থানটি মরুভূমিতুল্য নির্জন ও অন্থর্বর, রেলওয়ে স্টেশন হইতে চল্লিশ মাইল দূরবর্তী, এবং চিন্ত-বিক্ষেপকারী সভ্যতার পরিবেশ হইতে বহুদ্রে অবস্থিত। অবাঞ্ছিত ক্যামেরাকে লক্ষ্য করিয়া স্থামী তুরীয়ানন্দ আবার 'শিব! শিব! শিব!' উচ্চারণান্তে কোন এক আশ্রমবাসীকে সহাস্থে বলিলেন, "চেতন, তুমি বলিয়াছিলে যে, আমাদের আশ্রমটি আর একটু মার্কিন-ভাবাপন্ন হইলে ভাল হয়। এই দেখ, সভ্যতার এক বাহন আসিয়াছে! শিব, শিব, শিব!"

চেত্রন কেবল বলিলেন, "আজকাল কোন কিছুই ফটোগ্রাফির চক্ষ্ হইতে গোপন রাথা যায় না।" তিনি পরে আমাকে ঘনজনাকীর্ণ এই উপত্যকার অভুত গল্প করিলেন। স্থইজারল্যাগু, ইটালী এবং জার্মেনির লোক এই সমতলভূমিতে চাষ করিতে আসিয়াছিল। তথন স্থানটি মহয়কণ্ঠধানিতে মুখরিত ছিল। কিছু জলাভাব এবং জিনিসপত্রের আমদানি-বপ্তানির অস্থবিধার জন্ম সেই ক্ষুক্র উপনিবেশ এই

স্থলর উপত্যকায় আর রহিল না। এখন এখানে পড়িয়া আছে জনহীন গৃহ, ছাত্রছাত্রীশৃত্য বিভালয়, জলশৃত্য কৃপ এবং শস্তাশৃত্য গোলাঘর। শস্তক্তে এখন পশুচারণক্ষেত্রে পরিণত। পার্যবর্তী একটি মাঠের আয়তন ৪৪৫০০ একর। এইসকলের জত্য আশ্রমের চারিদিকে নির্দ্ধনতা সম্ভব হইয়াছে।

মার্কিনোচিত নির্ভীকতায় হিন্দু-ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "স্বামীজী, ক্যাম্পের আগুনের পাশে আমরা সব সময় ভূতের গল্প করিয়া থাকি। আপনি ভারতীয় ভূতের গল্প আমাকে আজ বলিবেন? আপনি কি নিজে কখনো ভূত দেখিয়াছেন ?" স্বামী তুরীয়ানন্দ নিরতিশয় সরলতার সহিত বলিতে লাগিলেন, "হা। মনে হয় আমি একবার ভূত দেখিয়া-ছিলাম। কিন্তু ইহা মনের ভ্রমণ্ড হইতে পারে। ভারতে আমাদের মঠে এইটি ঘটিয়াছিল। একটি বন্ধুর সহিত আমি আমাদের মঠের হলঘরে পায়চারি করিতেছিলাম। হঠাৎ এক অপরিচিত ব্যক্তিকে আমাদের দিকে আসিতে দেখিলাম। মৃহুর্তমধ্যে সে মৃথ ফিরাইয়া মঠের একটি অব্যবহৃত কক্ষে ঢুকিয়া পড়িল। উক্ত কক্ষে কৈহ নাই— ইহা বলিবার জন্ম উহার পশ্চাতে যাইয়া দেখি, সে অন্তর্হিত। কক্ষে চুকিয়াও তাহার কোন সন্ধান পাইলাম না। আমার বন্ধুটি তাহাকে चामि (मर्थ नारे। পরে শুনিলাম, ঐরপ চেহারার এক ব্যক্তি সেই কক্ষে আত্মহত্যা করিয়াছিল। অবশ্য ইহা আমার মনের থেয়ালও হইতে পারে। এই কথা আমি পূর্বেই বলিয়াছি। কিন্তু ইহা মনের ভুল নাও হইতে পারে। প্রেতাত্মাদের অন্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না।"

স্বামী ত্রীয়ানন পুনরায় বলিলেন, "ইহা ছেলেপেলা ব্যতীত অগ্ত কিছু নহে। মৃত ব্যক্তিগণের সুলশরীরহীন আত্মাই ভূত। তাহারা

অশরীরী—আমরা ইহা ভুলিয়া যাই, তাই তাহারা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়।" তৎপরে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম দিকে আশীর্বাদ প্রেরণ করিয়া তিনি স্বীয় তাঁবুতে গেলেন। আশ্রমে তেরটি তাঁবু এবং একটি কাঠের ঘর আছে। পরম সমাদরপূর্বক একটি গৃহভূল্য কক তাঁহারা আমার রাত্রিবাদের জন্ম ঠিক করিলেন। সেই রাত্রিতে অভূত অভূত স্বপ্ন দেখিলাম—মহাত্মাগণ, পবিত্র অগ্নি, ভ্রাম্যমাণ ভূতাদির স্বপ্ন! রাত্রি প্রভাত হইলে আমার ক্ষুদ্র কাষ্ঠনির্মিত কেবিনের ফাঁকে ফাঁকে যথন স্বৰ্ণাভ অৰুণকিরণ প্রবেশ করিল তথন আমার ঘুম ভাঞ্চিল। গির্জার বাত্তযন্ত্রের সঙ্গীতবং মধুরধ্বনি আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। ইহা স্বামী তুরীয়ানন্দের কণ্ঠস্বর। আমি নিদ্রিত কি জাগ্রত ভাহা তথন বুঝিতে বিলম্ব হইল চক্ষ্কর্ণের স্বস্থ বিষয়ে প্রমন্ততা হেতু। স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রাত:কালীন সূর্যন্তব আবৃত্তি করিতে করিতে নিদ্রিত আশ্রমবাসিগণকে গাত্রোখান পূর্বক প্রাতঃক্বত্য অমুষ্ঠানের জ্ঞা সঙ্গেহ আহ্বান করিতেছিলেন। পার্বত্য প্রাতের স্থন্দর স্র্যোদয় উপভোগ করিবার জন্ম বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, শেষ সন্ধ্যাগ্নির ভস্মের চারিপার্যে বহু শিশু সমবেত। আমি বসিতেই স্বামী তুরীয়ানন্দ আমার সম্ব্র একটি ধূপকাঠি জালিয়া সমুখন্থ বালিতে পুঁতিয়া দিলেন। প্রত্যেক উপাসকের সম্মুখে এইরূপ ধৃপ জলিতেছিল। স্থবাসিত শুভ্র ধৃপের তেরটি সরু শিখা প্রাতঃকালীন আকাশে-বাতাসে মিশিয়া গেল। প্রসক্তমে বলিতেছি, ইহাই এইসকল উপাসকের একমাত্র ক্রিয়ামূলক ধর্মাহুষ্ঠান। অবশিষ্ট সকলের সঙ্গে আমি চক্ষু বুজিলাম। সকালটি খুব মনোরম ও ধ্যানোদীপক ছিল। চাতকের তরল স্বরকম্পন, দ্রাগত গরুর ঘণ্টার টুংটুং ধ্বনি, কাঠঠোক্রা পাথীর ঘন ঘন মৃত্ আঘাত, চিতাবাঘের তীত্র চীৎকার, শীতল বায়ুর শ্রুতিমধুর দোঁ৷ দেশ,

### আমেরিকায় ডিন বংসর

ধ্মায়মান ধ্পের ক্ষা ক্রগন্ধ এবং সংস্কৃত শব্দের ক্ষমধ্র উচ্চারণ ব্যতীত অক্য কিছুই কিছুক্ষণের জক্য আমার মনের বিষয়ীভূত হইল না। কিছু কিছুক্ষণে পরে অসাধারণ শারীরিক হৈর্ব, হয়ত বা নিয়মিত নিঃখাল-প্রাথান, দৃশ্যের বিচিত্র রমণীয়তা এবং আর কিছু—দিব্য পরিবেশ বা অক্য যাহাই বলুন—আমি অন্তরে তাহার ভাষাহীন অনাহূত সঙ্গীতের সন্ধান পাইলাম। বোধ করিলাম, যেন আমি অনন্ত সঙ্গীতের অসীম ক্ষরের একটি যন্ত্র। অনির্বচনীয় অপূর্ব স্বস্থতা ও স্থিরতার আবেশ নিশ্রার মত আমাকে অভিভূত করিল। এমন অমূকৃল পরিবেশের মধ্যে মনকে তঃসাধ্য একাগ্রতায় নিমগ্র করিয়া ঘণ্টাধিক স্বেচ্ছাপ্রস্কৃত নিশ্চনতা অভ্যাদের উপকারিতা সাধারণ আমেরিকান কিরুপে ব্রিবে ? সকলেই ইহা পরীক্ষা করিছে পারেন। কারণ, ইহা পরীক্ষার যোগ্য। ইহাতে বিলুমাত্র অনিষ্টাশকা নাই।

প্রায় একঘণ্টা নীরবতা ও দ্বিরতা অভ্যাসের পরে প্রথমে একজন, পরে আর একজন শিশু সেই সাধকচক্র ছাড়িয়া দৈনন্দিন সাধারণ কর্মে ব্যাপৃত হইলেন। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত ব্যবহার্য সমুদয় জল চার মাইল দ্র হইতে বাল্তিতে ভরিয়া বহিয়া আনিতে হইত। কিছু সম্প্রতি শিবির হইতে সিকি মাইলের মধ্যে একটা ভাল প্রপ্রবণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। কেহ জল আনিতে কৃপের কাছে গেলেন। আমি বিশ্বিত হইয়া ভাবিতেছিলাম, ইহাদের গুরু কি কোন দিব্য অধিকারের বলে শ্রমমাধ্য নিত্যকর্ম হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন? কিছু আমার বিশ্বয়ের অবকাশ বেশীক্ষণ রহিল না। স্বামী তুরীয়ানন্দ শিবিরের কর্মে অংশ গ্রহণ করিবার জন্ম বাল্তি হাতে সকলের সহিত্ব শীদ্র মিলিত হইলেন। নারীগণ প্রাত্রমাশ প্রস্তুত করিতে ব্যাপৃতা হইলেন এবং অচিরে উমুক্ত প্রাক্ষরণ ভোজনশালার দোত্লামান

# यामो जूतीयानम

চক্রাতপের তলায় পরিবেশন করিলেন বৃদ্ধের ধ্মপানের নল, ভাল কটীমাথন, ঈষৎ সিদ্ধ ফল। বলা বাহুল্য, এই আশ্রম-শিবির নিরামিষাশী। বন্ধুদের প্রীতিপ্রদ প্রসঙ্গে, কালিফর্নিয়ায় বেদাস্ত আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাত। এবং বর্তমানে প্যারিসে অবস্থানকারী স্বামী বিবেকানন্দের কথায় এবং মাঝে মাঝে দার্শনিক প্রসঙ্গে প্রাতর্ভোজন সমাপ্ত হইল।

"মানুষ এত পবিত্র হইতে পারে যে, তাহার পবিত্রতা যেন ছোয়া যায়। স্থূল অর্থে দেহও এত বিশুদ্ধ করা যায় যে, সে বিশুদ্ধি বাস্তব হয়, এবং যেখানে থাকে সেখানে ইহার বিশুদ্ধি বিকীর্ণ করে। যদি তুমি যোগাভ্যাস কর তোমার পঞ্চ জ্ঞানেক্রিয়ের অন্থভবশক্তি এত সৃষ্ম হইবে যে, তুমি এই তন্মাত্রগুলি দেখিতে পাইবে। যেমন পুষ্প হইতে সৌরভ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, তেমনি প্রত্যেক ব্যক্তি যে দৈহিক ও মানসিক পরিবেশ বিকীর্ণ করে তাহাই তন্মাত্র। আমরা স্বাধীন ও পরাধীন উভয়ই। আমাদের আত্মা মৃক্ত, কিন্তু দেহ ও মন বদ্ধ। সেইজন্ম বন্ধন ও মৃক্তির পরস্পর-বিরুদ্ধ জ্ঞান সমকালে সভূত হয়। আমরা মনে করি আমরা মৃক্ত; কিন্তু প্রত্যেক মুহুর্ভ আমাদিগকে বুঝাইয়া দেয় যে, আমরা বদ্ধ। যদি তুমি বল যে, মুক্তির ভাব ভ্রান্তিমাত্র, তাহা হইলে আমি বলিব যে, বন্ধনের ভাবও সমশ্রেণীর ভ্রম ব্যতীত অন্ত কিছু নহে। কারণ বন্ধন ও মৃক্তির জ্ঞান একই ভিত্তিতে, অর্থাৎ বৃদ্ধিতে আরু । রাজ্যোগের ইহাই বাণী।" এইরূপে স্বামী তুরীয়ানন্দ মানজানিতা গাছের শাখায় নিমিত আসনে টেবিলের শিরোদেশে বসিয়া কণ্ঠস্থ শাস্ত্রবাণী একটির পর একটি প্রশাস্তভাবে উদ্ধৃত করিয়া আমাকে শুনাইলেন।

"কি অভূত শ্বতিশক্তি আপনাদের, স্বামীজী !" একজন বিশায়বিম্থা আশ্রমবাসী বলিয়া উঠিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিলেন, "এখন

আমার তত নাই। অতীতে অনেকের ছিল এবং বর্তমানে কাহার বাহার আছে। একটি পুস্তক একবার মাত্র পড়িলেই মুখন্থ হইত।" আহার সমাপ্ত হইলে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখানে আপনার একটি ফটোগ্রাফ লইতে পারি কি?" আশ্রমবাসিগণের সমতিক্রমে চারিদিকে পর্বতবেষ্টিত ওকরুক্ষরাজির নিম্নে লতাকুঞ্জে অবস্থিত সশিশ্র স্থামী তুরীয়ানন্দের একটি ফটো লইলাম। উক্ত কুঞ্জে তিনি ও তাঁহার অধিকাংশ শিশ্বগণ একত্রে বসিয়া আহার করেন। সকলের একত্র আহারে বসিবার স্থযোগ হয় না। অল্প কয়েকজন ছাত্রী তাঁহাদের ক্ষুদ্র স্থানে একত্র বসেন। ইহাদের প্রায় সকলেই সর্বস্থ ত্যাগ করিয়া এই হিন্দু দার্শনিকের পদান্থগ হইয়াছেন।

স্থুস্পষ্ট স্বন্ধিবোধ প্রকাশ করিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দ গাজোখান করিলেন। মামূলি উচ্ছুসিত শব্দ উচ্চারণ করিয়া তিনি বাগানের মধ্যে উষ্ণ গৃহে গেলেন। থালাবাসন ধৌত এবং তাঁবুগুলি পরিষ্কৃত হইলে সেখানকার অক্লান্ত সাধকগণ ভাঁহাদের অগণিত কর্তব্য সম্পাদনার্থ পুনরায় মিলিত হইলেন। এইবার ধ্যানের পূর্বে 'রাজ্যোগ' হইতে পড়া হইল। 'রাজযোগের' পরে আদি হিন্দুশান্ত বেদের সংস্কৃতবাক্যাবলী প্রথমে অবর্ণনীয় স্থমধুর স্বরে পঠিত এবং তদস্তে অন্দিত হইল। পঠিত বিষয়ের আলোচনা আরম্ভ হইল। স্বামী তুরীয়ানন্দ তাঁহার কপাল কুঞ্চিত করিয়া ভাবপ্রকাশক ভঙ্গীতে এবং সরল বাক্যে শিয়গণের স্থ্য সন্দেহসমূহ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। আলোচিত সামাশ্র সমস্তাগুলির মধ্যে ছিল স্টেডিঅ, নৈতিকতা বনাম আধ্যাত্মিকতা, প্রকৃতির স্থান ও দীমা এবং ক্রমবিকাশ। হাকালে এবং জন ফিস্কের বাক্য উদ্ধৃত হইল। হাক্সলে বলিয়াছিলেন, বিশ্বপ্রকৃতির সাহত নৈতিক चामर्प्त मक्क नारे। ইरात প্রতিবাদে अन ফিক্কের উক্তি এই যে,

## वामी जुत्रीयानक

বিশ্বপ্রকৃতি কি একমাত্র নৈতিক আদর্শের জন্ম বিশ্বমান নহে? স্বামী তুরীয়ানক আলোচনা-সভায় শান্তি ও শৃঙ্খলাস্থাপনের জন্ম শিক্তগণকে আত্মস্বরূপের ধ্যান করিতে বলিকেন।

এইবার আমাকে ফিরিবার কথা ভাবিতে হইল। সভ্যামেবিগণের সংসক করিবার সময় অতীত হইল। বহির্জগতের ক্লোকের ন্তায় আমিও তাঁহাদিগের তথ্য অসুসন্ধান করিয়াছিলাম। শান্ত সয়্মাদীর স্বভদ্র ম্থমগুল এবং তৎপশ্চাতে গভীর নীলাকাশ, নবীনা ও প্রাচীনা শিক্সাদের গুরুর নাম প্রশাস্ত ভাব, শিক্তদের তন্ময়ভাপূর্ণ এবং ন্তিমিত বা উন্মুক্ত নয়নসমূহ আমার মনে গভীর রেখাপাত করিল। আমি আশ্রমে আরও এক ঘণ্টা কাটাইলাম। রোজ চার ঘণ্টা তাঁহারা ধ্যান ও উপাসনা করেন। আমি তাঁহাদের সাধননিষ্ঠায় স্বন্ধিত ইইলাম।

মাঝে মাঝে দকীতবৎ স্বমধ্ব অভ্ত ধ্বনি 'ওম্' 'ওম্' ওম্' আশ্রমে শুনা যাইত। 'আইডা' গ্রন্থে 'থ'র প্রতি মিশরীয় একটি তোত্রের কথা এই ওঁকার ধ্বনি আমাকে শ্বরণ করাইয়া দিল। 'ওম্' 'ওম্' 'ওম্' শক্ষে নিশ্চয়ই কোন যাত্ব আছে। ধ্যানচক্রে যোগ দিবার লোভ হইল। কিন্তু সময় কাহারও অপেক্ষা করে না। আমি আমার কেবিনে নিঃশন্দে ফিরিয়া গেলাম। প্রাচীনতম ধর্মের মঙ্গলস্চক 'ওঁ'কার ধ্বনি কালিফর্নিয়ার উপত্যকায় ধ্বনিত হইতেছে! ভারতের এই বেদাস্ত-ধর্মের উৎপত্তির কাহিনী অতীতের কুল্লাটিকায় সমাচ্ছন্ন।

কিছ যে দেশে নিত্য এই 'ওঁ'কারধ্বনি উচ্চারিত হয় সেখানে লক্ষ লক্ষ নরনারী অনাহারে মরিতেছে বা মর্মান্তিক দারিত্যে নিমজ্জিত। ইন্তিয়ভোগের আত্যন্তিক ত্যাগ শিক্ষাদাতা এই ধর্ম এবং তদবলম্বী হিন্দু জনসাধারণের ত্রবস্থা—এই উভয়ের মধ্যে কি কোন কার্য-কারণ লাছে গু এই পর্বভ্বাসী ভাবুকের কথা হয়ত সভ্য যে, পাশ্চান্ত্যের

বান্তব্বাদ এবং প্রাচ্যের আদর্শবাদের সম্মিলন হইতে সমৃদ্ভুত সত্যযুগ পৃথিবাঁতে অবতীর্ণ হইতেছে। কে জানে? এই মৃষ্টিমেয় সদয় নরনারীগণের নিকট বিদায় লইয়া শান্তি আশ্রম ত্যাগ করিলাম। প্রত্যাগমনের পথে 'ওম্' 'ওম্' স্থর কর্ণে বাজিল।

# শান্তি আশ্রমে (৩)

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের কথা। তথন হিন্দু সন্ন্যাসী আমেরিকায় দেখা ষাইত না। যাঁহারা বেদান্ত সমিতিতে আসিতেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেই জীবনে হিন্দু সন্ন্যাসী দেখেন নাই। তাঁহাদের পক্ষে স্বামী তুরীয়ানন্দকে দর্শন অভিনব অভিজ্ঞতা। স্বামী তুরীয়ানন্দ আমেরিকাতেও ভারতীয় পরিবেশ রক্ষা করিতেন। তাঁহাকে দেখিয়া কেহ কেহ একটি অভূত ভাব লক্ষ্য করিত—তাঁহার অন্তম্ খীনতা ও চোথে মুখে এক আনমনা ভাব। এমন হইয়াছে যে, প্রশ্ন করার পর স্বামী তুরীয়ানন্দ মৃত্স্বরে 'ওঁ ওঁ ওঁ' উচ্চারণ করিতে লাগিলেন—তাঁহার উজ্জ্বল চক্ষ্বর্ম প্রস্থার উর্ব্বে শৃত্যে নিবদ্ধ। এইভাবে অনভ্যন্ত লোকে প্রশ্নটির প্রনার্ত্তি করিত। তাহারা ভাবিত স্বামীজী তাহাদের প্রশ্ন বুঝেন নাই। প্রশ্নের উত্তর দেওয়াতেও তাঁহার এক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইত। ক্রমশং ভক্তগণ তাঁহার ভাব ব্ঝিতে পারিলেন। কারণ স্বামী তুরীয়ানন্দের বিলম্বিত উত্তর প্রষ্টার সংশন্ধ নাশ করিত, মনে শান্তি আনিয়া দিত। গীতাতে অর্জ্রকে প্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, "যাহা সর্বভূতের নিশা, তাহাতে

<sup>&</sup>gt; 'প্রবৃদ্ধ ভারত' পত্রিকার ১৯২৯ খ্রী: এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত স্বামী অতুলানন্দের প্রবদ্ধ-অবলয়নে।

## श्रामी जूदीयानन

সংযমী জাগ্রত থাকেন এবং যাহাতে সংসারিগণ জাগ্রত থাকেন, আত্মন্ত্রী মূনির পক্ষে তাহা নিশা।" এই ভগবদাক্য স্বামী তুরীমানন্দের জীবনে রূপায়িত হইয়াছিল। তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত তিনি মূক্ত পুরুষ, ঈশ্বরদ্রা এবং জগতের প্রতি অনাসক্ত। তাঁহার সঙ্গ করিলে ভক্তের হৃদয়ে অনাসক্তি ও মুমুক্ত্ব জাগিয়া উঠিত।

আমেরিকার মত নৃতন দেশে যাইয়াও স্বামী তুরীয়ানন্দের ব্রহ্মলীন মনে কৌতৃহল জাগ্রত হয় নাই। থিয়েটার প্রভৃতি দেখা বা সঙ্গীতাদি শোনার জন্ম তাঁহার আদৌ আগ্রহ ছিল না। নানা অহুষ্ঠানের আমন্ত্রণ তিনি পাইতেন; কিন্তু ঐ সকল আমন্ত্রণ তিনি রক্ষা করিতে যাইতেন না। কোথাও যাইবার কথা বলিলে তিনি উত্তর দিতেন, "কেন বাইরে যেতে চাও? এস, আমরা মায়ের চিন্তা ও আলোচনা করি।" এই বলিয়া তিনি গ্রন্থাগার হইতে কোন সাধুর জীবনী বা অন্ত কোন ধর্মগ্রন্থ লইয়া উচ্চৈঃস্বরে পড়িতেন ও ব্যাখ্যা করিতেন। যথন তিনি কাহারও সঙ্গে বেড়াইতে যাইতেন তথন ধর্মপ্রসঙ্গ চলিত। কোনদিন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বা স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের ঘটনাবলী গভীর ভাবের সহিত বলিয়া যাইতেন। তাঁহাদের কথা বলিতে তিনি কথনও ক্রাস্ত হইতেন না।

একদিন শান্তি আশ্রমে একটি অভ্ত ঘটনা ঘটিল। প্রাত:কালীন ক্লাশে তিনি ঠাকুরের জীবনের অতি গোপনীয় বিষয় বলিয়া ফেলিলেন। ক্লাশের পরে স্বীয় তাঁবুতে ফিরিয়া তিনি গুরুদাস মহারাজকে বলিলেন, তিনি নিজের জিভ্টি হঠাৎ জোরে কামড়াইয়াছেন। উহার ফলে তাঁহার মুখে একটু রক্তও আদিয়াছে। তথন তিনি বলিলেন, "ঠাকুরের জীবনের রহস্তপূর্ণ ঘটনাবলী প্রকাশ করার জন্ত হয়ত মা সম্ভষ্ট হন নাই। হইতে পারে কতিপয় ছাত্রছাত্রী উচ্চতর ধর্মশিক্ষার জন্ত প্রস্তুত নহে।"

শাস্তি আশ্রমে স্বামী ত্রীয়ানন্দ সকলকে অর্থহীন আলাপ হইতে বিরত হইবার জন্ম পুনঃ পুনঃ সাবধান করিতেন—"তোমরা সদা গল্প গুজুব করিতে চাও।" তিনি একদিন বলিলেন, "নিশ্রাজন আলাপে অনর্থ স্বষ্টি হয়। তোমরা অপরের সমালোচনা করিতে আরম্ভ কর এবং মহানন্দে আবোল-তাবোল বকিতে থাক। অপরের নিন্দা করিলে তোমার কি লাভ? নিজের দোষগুলি দেখ এবং নীরব হও। সম্ভ তুলসীদাস বলেন,

রামং চিস্তয় চিত্ত বর্বর চিস্তাশতৈ: কিং ফলম্
কিং মিথ্যাজল্পনেন সততং রে বক্তু রামং বদ।
কর্ণ বং শৃণু রামচন্দ্রচরিতং কিং গীতবাভাদিভিঃ
চক্ষ্মং রামময়ং নিরীক্ষ সততং রামাৎ পরং ত্যজ্যতাম্॥

সেইজন্ম আমি কখন কখন তোমাদিকে মৌনাবলম্বন এবং নির্জনবাস করতে বলি। নীরবভাকে সংস্কৃতে মৌন বলে। এর অর্থ শুধু বাক্সংযম নয়; সকল ইন্দ্রিয়কে প্রভাগাহার করা, অন্তম্খীন হওয়া, মনকে
আত্মাতে একাগ্র করা—এই প্রকৃত উদ্দেশ্য। মন সদা কুতৃহলী, নৃতন
থবর পাবার জন্ম সদা ব্যন্ত। আমি দেখি, যেদিন ডাক আসে ভোমরা
চিঠিপত্রের জন্ম ছুট। পরবর্তী চকিশে ঘণ্টা ভোমাদের দেহগুলি এখানে
থাকলেও ভোমাদের মনগুলি সান্ফ্রান্সিস্কোতে উপস্থিত হয়। এইক
বিষয়ের কৌতৃহল বর্জন কর। জগদম্বার সম্বন্ধে কুতৃহলী হও, তাঁকে

<sup>&</sup>gt;—রে বর্বর চিত্ত! সদা রাম চিস্তা কর, অস্ত শত চিস্তার কি লাভ? রে বদন!
বাজে কথা বলিরা কি লাভ? সদা রামের কথা বল। রে এবণ! গীতবাতাদি শুনিলে
কি হইবে? সদা রামচন্দ্রের লীলা এবণ কর। রে নরন! রাম ব্যতীত অস্ত সকল বস্তু
ত্যাগপূর্বক রামমর দর্শন কর।

# यामी जूतीयानम

কিরপে জানতে ও ভালবাসতে হয় তাহা শেখ। জীবনের উৎক্র ব্যবহার কর। জীবন ক্ষণস্থায়ী। বুথা কার্ষে সময় নষ্ট ক'ব না। 'আত্মানমেব বিদ্ধি। অক্যা বাচ: বিম্ঞথ।'"

শান্তি আশ্রমের একটি ঘটনা। আহারের টেবিলের চতুর্দিকে সকলে উপবিষ্ট। আহার অনেক পূর্বেই সমাপ্ত। কিন্তু কেহই আসন ছাড়িয়া উঠিতেছিলেন না, কেহই পার্যপরিবর্তন করিতে চান নাই, পাছে স্বামী তুরীয়ানন্দের প্রদক্ষপ্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হয়। তাঁহার মুখ হইতে সেদিন যে দেববাণী অনুৰ্গল প্ৰবাহিত হইয়াছিল ভাহা কথন তৎপূর্বে আশ্রমবাসীদের কর্ণে প্রবেশ করে নাই। স্বামী তুরীয়ানন শ্রীরামক্বঞ্চদেবের লীলাপ্রদক্ষ করিতেছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, যেদিন তিনি ঠাকুরকে প্রথম দর্শন করেন সেদিন ভাঁহাকে শুকদেব বলিয়া মনে হইয়াছিল। ঠাকুর গাড়ী হইতে বাহিরে আসিলেন হাদয়ের উপর ভর করিয়া। তিনি সেদিন ভাবসমাধিতে ছিলেন এবং তাঁহার পা তুইটি মাতালের মত টলিতেছিল। তাঁহার মুখমণ্ডল দিব্য-জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। সম্ভবে তিনি যে আনন্দ উপভোগ করিতে-ছিলেন তাহা বদনে প্রকটিত। তৎপরে তিনি এক ভক্তগৃহে প্রবেশ করিলেন এবং আসনে বসিয়া মধুরকণ্ঠে, গভীরভাবে শ্রামাসকীত गाहित्वन।

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর হবি মহারাজকে বলিয়াছিলেন স্বীয় শক্তির উপর নির্ভর না করিয়া ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিতে। হরি মহারাজ সেদিন ঠাকুরের গভীর প্রেম ও শিশুস্থলভ সরলতাদি গুণ কীর্তন

<sup>&</sup>gt; 'প্রবৃদ্ধ ভারত' পত্রিকার ১৯২৭ অক্টোবর সংখ্যার স্থানী অভুলানদের 'স্থানী ভুরীয়ানন্দ'-শীর্বক প্রবন্ধ দেখুন।

করিলেন। চাপাম্বরে ভিনি বলিলেন, "আমাদের ঠাকুর আমাদিকে বলেছিলেন যে তাঁর অনেক ভক্ত আছে যারা ভিন্ন ভাষা বলে, ভিন্ন দেশে থাকে এবং যাদের চালচলনও ভিন্ন। তারাও আমার পূজা করবে। তারাও মায়ের সস্তান।" স্বামী তুরীয়ানন্দ গভীরভাবে আশ্রমবাসীদিগকে বলিলেন, "মা আমাকে জানিয়ে দিলেন যে, তোমরাই তাঁর সেই শিশুমণ্ডলী।" এই অভুত ঘোষণায় সেখানে গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। এই শুভ সংবাদ যেন কেহ বিশ্বাস করিতে পারিল না; সকলের হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ আলোড়িত হইল। অবশেষে একটি ছাত্র এই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া শন্ধিতভাবে বলিয়া উঠিলেন, "আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে, আমি এত বড় আশিদের যোগ্য।" স্বামী তুরীয়ানন্দের ভাব উদ্বেলিত। প্রথমে তিনি ভাবাতিশয়ে উত্তর দিতে পারিলেন না। তারপর আবেগভরে বলিলেন, "কে যোগ্য ? ঈশ্বর কি আমাদের যোগ্যতার বিচার করেন? বাইবেলে আছে, 'যে প্রথমে এসেছে সে শেষে গৃহীত হবে, যে শেষে এসেছে সে প্রথমে গৃহীত হবে।' আমি তোমাদের বলি, ভাল হও, মন্দ হও, তোমরা নিশ্চয়ই জগন্মাতার সস্থান।" ইহার অল্পকাল পরে উক্ত ছাত্রটি দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তাঁহার মূথে শ্রীরামক্রফ-নাম উচ্চারিত रहेशाहिन।

শান্তি আশ্রমে কয়েকটি ছাত্র ছিলেন যাহারা পূর্বে নিজেরাই ধর্মশিক্ষক ছিলেন। তাঁহারা শিক্ষা দিতেন যে নীরোগতা চিন্তা করিয়া ইচ্ছাশক্তিবলে রোগ সারান যায়। তাঁহারা ভাল লোক ছিলেন এবং সৎজীবন যাপন করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের যে সঙ্কীর্ণ ভাবগুলি ছিল সেগুলি উৎপাটন করা শক্ত। স্বামী তুরীয়ানন্দ

দেখিলেন তাহারা নিজদিগকে ধার্মিক মনে করে এবং নৃতন ভাব লইতে পারে না। তাহারা ত্যাগের মূল্যও বুঝে না। স্বাস্থ্য ও সম্পদলাভ এবং সং ও নির্মল নৈতিকজীবন্যাপনে তাহারা বিশ্বাসী। স্বামী তুরীয়ানন্দ একদিন তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা ভাল হবার কথা সর্বদা বল। উহা তোমাদের উচ্চতম আদর্শ। আমরা ভারতে মূক্তি চাই। তোমরা পাপে বিশ্বাস কর, সেজ্ঞা পাপ জয় করে ভাল হতে চাও। আমরা বিশ্বাস করি অজ্ঞান সকল অনর্থের মূল। সেইজয়্ঞ আমরা জ্ঞানদারা অজ্ঞান নাশ করতে চাই। জ্ঞানই মৃক্তি। যীশুঞ্জীষ্ট তাই বলেছিলেন, 'সত্য লাভ কর এবং সত্যই তোমাদিগকে মৃক্ত করিবে।'"

শাস্তি আশ্রমে এক বৈকালে ছাত্রছাত্রীগণ স্বামী ত্রীয়ানন্দের সঙ্গে বেড়াইতে গেলেন। একটি উচ্ পাহাড়ের কাছে যাইয়া সকলে উহার উপরে উঠিলেন। তথায় পাইন গাছগুলির তলায় সকলে মাটির উপর বসিলেন। কথাপ্রসঙ্গে স্বামী ত্রীয়ানন্দ বলিলেন, "জগন্মাতা অতি গবিতা এবং অতি বিশুদ্ধা। তিনি আর্ত থাকেন একটি মোটা আবরণে, যাহা তাঁহার সন্তানগণ ব্যতীত কেহ উত্তোলন করিতে পারে না। যথন সন্তানগণ পর্দা তুলিয়া তাঁহাকে দর্শন করে তথন তিনি স্থণী ও হাস্তম্থী হন।" একটি অল্পবয়স্ক ছাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা কে এবং কোথায় থাকেন?" স্বামী ত্রীয়ানন্দ উত্তর দিলেন, "তিনিই এইসব হয়েছেন এবং সর্বত্র আছেন। তিনি প্রকৃতিতে পরিব্যাপ্তা। তিনিই প্রকৃতি। কিন্তু কথায় কিছু হয় না। পর্দা উত্তোলন কর।" যুবকটি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্ধপে স্বামীজী?" স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিলেন, "ধ্যানের দারা মায়াজাল ছিন্ন হয়।"

তখন খুব জোরের সহিত স্বামী তুরীয়ানন্দ বারবার বলিলেন,

"ধান কর, ধান কর, ধান কর। তোমরা কি করছ? তোমরা জীবন বৃথা বায় করছ। গভীরভাবে মায়ের চিস্তা কর। মায়ের কাছে সদা প্রার্থনা কর। নশ্বর বস্তুর পেছনে তাকিয়ে দেখ, দেখবে এক সনাতন সত্তা সর্বভূতে বিরাজমান। গীতায় শ্রীক্বফ অর্জুনকে বলেছেন, 'ঈশ্বর সর্বভূতের হৃদ্দেশে অবস্থিত।' 'আমার এই দৈবী ত্রিগুণাত্মিকা মায়া অতিক্রম করা শক্ত। যারা আমার আশ্রয় গ্রহণ করে কেবল তাঁরাই মায়ামুক্ত হয়।' তুমি যুবক, এই সময়। এ স্থযোগ হারিও না। তরুণ, সবল উত্যোগীরাই সিদ্ধিলাভ করতে পারে। জগন্মাতাকে লাভ করাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য কর। ত্যাগ কর, ত্যাগ কর, সংসার ত্যাগ কর। ত্যাগ ব্যতীত মুক্তি অসম্ভব।"

ষামী তৃরীয়ানন্দ শান্তি আশ্রমে যীশুঞ্জীষ্টের কথা প্রায়ই বলিতেন।
একদিন প্রাতরাশের টেবিলে একজন একটু হুন ফেলিলেন। এই
ব্যাপারে সকলে তামাসা করিতে লাগিলেন। কারণ আমেরিকায়
একটি প্রবাদ আছে যে, হুন ফেলিলে ঝগড়া বাধে; কিন্তু পতিত
লবপের একটু খাইয়া বাকীটুকু বাম কাঁধের দিক দিয়া ফেলিয়া দিলে
আর ঝগড়া বাধে না। দোষী প্রবাদাহ্যায়ী কাজ করাতে সকলে
তাহাকে ঠাট্টা করিতে লাগিলেন। স্বামী তৃরীয়ানন্দ নিজেও ঠাট্টাতামাসা ভালবাদিতেন। সকলে শান্ত হইলে তাঁহাকে একটু চিম্ভাক্ল
দেখাইল। তাহার পর তিনি নিজেকে লক্ষ্য করিয়া নীচ্সবে বলিলেন,
"তোমরাই পৃথিবীর লবণস্করপ" (রত্নতুলা, ভাগ্যবান)। কণকাল
চিন্তাময় থাকিয়া যেন নিজের উদ্দেশ্যে বলিলেন, "শৃগালদের গর্ত

১ ইহা বীশুর বাণী। একদা তিনি স্বীয় অন্তরঙ্গ ভক্তদিগকে বলিরাছিলেন, "তোমরাই পৃথিবীর লবণস্বরূপ। লবণ বদি তার লবণত হারিয়ে কেলে তবে তাকে আবার কি দিয়ে নোন্তা করা বাবে ?"

# यामी जूबीयानन

আছে, বিহগদেরও নীড় আছে। কিন্তু ঈশ্বপ্রেরিত পুরুষের মাথা রাখিবার স্থান নাই।" আবার একটু থামিয়া বলিলেন, "যে ভোমাদের সঙ্গে কথা বল্ছে তিনিই সেই পুরুষ।" তিনি একটি দীর্ঘনিঃশাস গ্রহণানম্ভর উচ্চ ও গভীর স্বরে আশ্রমবাসীদের বলিলেন, "এইসকল বাক্যের পশ্চাতে ধে অহুভূতি, যে বিশ্বাদ, যে আদেশ আছে, তাহা কি তোমরা হৃদয়ক্ষম কর? হাঁ, সত্যই যীভঞ্জীষ্ট ঈশ্বর-তনয় ছিলেন। এসকল দেবজীবন অমুপ্রেরণার উৎস। এইসকল মহৎ জীবনের অমুধ্যান কর! তাঁর বাণী বহু শতানী চলতে থাকবে, এতে আর আশ্চর্য কি ?" স্বামী তুরীয়ানন্দ কোমল কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "তারপর আমাদের ঠাকুর আসলেন, পুরাতন বাণীকে নবজীবন, নব ব্যাখ্যা দান করতে। প্রাচীন বাণীসমূহের তিনি ছিলেন জীবস্ত মৃতি এবং তিনি কিছু অভিনব বাণীও দিলেন। তিনি শিক্ষা দিলেন যে, আন্তরিক অহুরাগ দারা সকল ধর্মপথে একই ঈশ্বরের দর্শনলাভ হয়। যা তিনি প্রত্যক্ষ অহভব করলেন তাহাই তিনি শিক্ষা দিলেন। তাঁর জীবন অভূত, অভূতপূর্ব! তাঁহার বাণী ব্রতে ও নিতে জগৎকে দীর্ঘকাল অপেকা করতে হইবে। তিনি কোন কৃতিত্বের দাবী করেন নাই। তিনি সদা বলতেন, 'মা-ই সব জানেন, আমি কিছু জানি না।' তাঁহার নম্ভাও যেমনি, সরলতাও তেমনি। আমরা প্রায় ভারতের সর্বত্র ভ্রমণ করিয়াছি; কিন্তু তাঁহার মত আর একটিও महाशुक्रष (मिश्र नाहे।"

একদা আমেরিকার পথে কোন এক পরিচিত ব্যক্তি হঠাৎ গুরুদাস মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনি কি মনে করেন, স্বামী তুরীয়ানন্দ একজন মহাপুরুষ ?" মুহুর্তকাল বিলম্ব না করিয়া গুরুদাস মহারাজ বলিলেন, "হাঁ।" প্রশ্নকারী উত্তরে একমত হইলেন

না। মহাপুক্ষ ব্যতীত অন্তের মহত সাধারণ ব্যক্তি বৃঝিতে পারে না। বৈজ্ঞানিক আবিষ্ণারক, শিল্পস্ত্রষ্টা বা যুদ্ধজয়ীকে আমরা প্রচলিত অর্থে বড়লোক বলি। যিনি দেশ বা কোন সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করেন তাঁহাকে লোকে বড় বলে। সেই অর্থে স্বামী তুরীয়ানন্দ বড় ছিলেন না। ব্যক্তিগত জীবনের উপর তাঁহার প্রভাব ছিল স্থগভীর। যাঁহারা তাঁহার দিব্যসঙ্গে কিছুকাল বাস করিতেন তাঁহারাই তাহার আধ্যাত্মিক শক্তি অমুভব করিতেন। গুরুদাস মহারাজকে তিনি একদা বালয়াছিলেন, "আমার কাজ সফল বিবেচনা করব যদি আমি মৃষ্টিমেয় ব্যক্তিকে পবিত্র জীবনযাপন করতে এবং ঈশ্বরপরায়ণ হতে উদ্বন্ধ করতে পারি।" সেইজন্ম তিনি লোকালয় ছাড়িয়া নির্জন পর্বতবেষ্টিত শান্তি আশ্রমে অমুরাগী ছাত্রছাত্রীগণের জীবন উন্নত ও ঈশবমুখী করিবার জন্ম যত্নবান হইলেন। তাঁহার সংকল্প আশাভীত-ভাবে পূর্ণ হইয়াছে। আমেরিকা ও ভারতে বহু সাধু ও ভক্তের জীবনে তিনি মুমুক্তবের হোমানল জালিয়া দিয়াছেন। এমন ধর্মশিক্ষক, এমন চরিত্রনির্মাতা তুর্লভ। তিনি ছিলেন আধ্যাত্মিকতার এক উজ্জ্বল জোতিয়।

জনৈক পাশ্চান্তাদেশীয় সাধু বহু বৎসর তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া ধন্ত হুয়াছেন। তিনি বলেন, "তাঁহার জীবন ছিল মূর্ত আদর্শ। তিনি সদা ঈশ্বরসমীপে থাকতেন এবং ঈশ্বরই ছিল তাঁহার জীবনের ধ্রুবতারা। এই তাঁর প্রকৃত মহত্ব। ক্ষণকালও তিনি ঈশ্বরকে ভোলেন নাই। ঈশ্বরদর্শন তাঁর প্রাণবায়। তাঁর সকল বাক্যে ও কর্মে এই একই ভাব প্রকৃতি হত। রসিকভায়, গাম্ভীর্যে, আহারে, বিহারে, শিক্ষায় তাঁর বীণার তারে একই স্থ্র ঝক্কত হত। কেউ অন্ত প্রসঙ্গ করতে আসলেই তিনি তা অবিলম্বে ধর্মপ্রসঙ্গে পরিণত করিতেন। এমন

দশরপ্রসক্ষ-প্রিয় পুরুষ পৃথিবীতে বিরল।" শান্তি আশ্রমে অক্সপ্রসাদের চিরত ছাত্রছাত্রীগণকে তিনি এতবার অক্স কথাবার্তা পরিত্যাগ করিয়া ভগবদালোচনায় নিমগ্ন হইতে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে দেখিলেই তাহাদের ঈশ্বর-শ্বরণ হইত। শান্তি আশ্রমে তিনি একবার বলিয়াছিলেন, "যদি তোমরা সর্বদা জাগতিক ব্যাপার নিয়েই থাকবে তবে এখানে এলে কেন? তাহলে সংসারে থাক, সংসার ভোগ কর। ভূলো না, তোমরা এখানে এসেছ জগন্মাতার চিন্তা নিয়ে থাক্তে। পশুরা ইন্দ্রিয়ন্থথে উন্মন্ত। ধর্মজীবন্যাপন এবং আত্মজ্ঞানলাভ মানবের পক্ষেই সন্তব। যদি আমরা আমাদের দেবপ্রকৃতি জানতে চেন্টা না করি আমরা পশুর সমান।"

সানক্রান্সিক্ষো এবং লস্ এঞ্জেলেসের বেদান্তভক্তগণের সনির্বদ্ধ
অহবোধে স্বামী তুরীয়ানন্দ কয়েক মাসের জন্ত শান্তি আশ্রম হইতে
ঐসকল স্থানে যাইয়া কাজ করেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে শান্তি
আশ্রমের ভার ছিল ব্রন্ধচারী গুরুদাসের উপর। ঐ সময় গুরুদাস
মহারাজকে স্বামী তুরীয়ানন্দ লস্ এঞ্জেলেস হইতে যেসকল পত্রলিখিয়াছিলেন সেগুলির আবশ্রকীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। উদ্ধৃত
অংশগুলি হইতে জানা যায়, স্বামী তুরীয়ানন্দ আশ্রমে যে-ভাব সদা
জাগ্রত রাখিবার জন্ত প্রাণপাত করিতেন তাঁহার অনুপস্থিতিতে
ছাত্রছাত্রীগণ যাহাতে উহা পূর্ণমাত্রায় বজায় রাথে তজ্জন্ত তিনি কতদ্র
সচেষ্ট ও সাগ্রহ ছিলেন!

শপ্রিয় গুরুদাস, নিরুৎসাহ বা হতাশ হইও না। কেন সর্বদা স্থদিন ও স্থসময় আশা কর? মায়ের ইচ্ছা পূর্ণ হউক। স্থদিনে ত্র্দিনে আমরা

১ মূল পত্রাংশশুলি 'With the Swamis in America' পুস্তকের ১০০—১০৩ পৃষ্ঠার প্রকাশিত।

যেন মাকে না ভূলি। তাঁহার দর্শন না পাইলেও আমরা নিরাশ হইব কেন? তিনি যথাসময়ে কুপা করিবেন। তিনিই সর্বাপেক্ষা ভাল জানেন, আমাদের পক্ষে কি কল্যাণকর। তাঁহার চরণে একবার আত্ম-সমর্পণ করিলে আমাদের সম্বন্ধে চিম্ভা করিবার কি অধিকার আমাদের আছে? ইহা বলা সহজ যে, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিম্ভ; কিন্তু উপায়াম্ভর নাই। আমরা বুঝি আর না বুঝি, মা-ই আমাদের একমাত্র আশ্রয়। জোয়ার-ভাটা, ভালমন্দ সকল হৃদয়ে আদে; কিন্তু সেগুলিতে যেন স্থী বা তুংখী না হই।

"প্রকৃত আন্তরিক সমবেদনার ফল আশ্চর্যজনক। এই তু:থদৈগ্রপূর্ণ জগতে একমাত্র ইহাই দর্বশক্তিমান। মায়ের কাছে তাহা চাও, নিশ্চিত পাবে। অপরের জন্ম ভাব, নিজের কথা ভূলিয়া যাও—ইহাই আত্মত্যাগ, ইহাই ধর্ম, ইহাই সব। তুমি ত মৃত, তোমার আমিত্ব ত বিদর্জন দিয়াছ। মাকে কি সর্বস্ব অর্পণ কর নাই ? তবে আর নিজের কথা ভাবা কেন? পদ বা নাম্যশের চিন্তা মনে স্থান দিও না। এইসকল ভাব ত্যাগ কর। নিষ্কাম নিঃস্বার্থ কর্মই প্রকৃত উপাসনা। ধর্মজীবনের উৎকর্ষেই প্রকৃত মহয়ত্ব—উচ্চপদে, পাণ্ডিত্যে বা প্রভূত অর্থে নহে। মা আমাদের অস্তর দেখেন, অস্তরের সব ভাব জানেন এবং তদমুখায়ী ব্যবস্থা করেন। আধ্যাত্মিকতার আলোকে জীবন এমন ভাস্বর কর যেন তাহা সকলের দৃষ্টিগোচর হয়। তোমার কর্ম নীরবে, গোপনে চলুক। মা, যিনি গোপনে দেখেন, সর্বসমক্ষে ভোমাকে পুরস্কৃত করিবেন। আকাশে উড্ডীয়মান পক্ষীদের বিশ্রামন্থল আছে কিন্তু ঈশ্বরসন্তানের মাথা গুঁজিবার স্থান নাই। যীশুঞ্জীষ্টের কোন উল্লেখযোগ্য পদ ছিল না। তাই তিনি লক্ষ লক্ষ লোকের অন্তঃকরণে আসন পাইলেন, অসংখ্য সংসার-শ্রান্ত নরনারীর আশ্রয়ন্থল হইলেন। বাবা, সাধনে লাগিয়া

থাক, ধর্মজীবন যাপন কর। মায়ের কাছে ইহার জন্ম কাতরভাবে রূপাভিক্ষা কর। ••• আশ্রমে অমুষ্ঠিত শ্রীরামরুক্ষদেবের জন্মোৎসবের বিবরণপাঠে পরমানন্দিত হইলাম। তাঁহার প্রসঙ্গে এবং প্রার্থনায় এখানে উক্ত ভভ দিবস উদ্যাপিত হইল। শ্রীরামরুক্ষ ছিলেন গভীর ভক্তি ও প্রকৃত ত্যাগের জীবস্ত বিগ্রহ। তিনি আমাদের হাদয়ে ভক্তি ও ত্যাগের বিমল ভাব উদ্বৃদ্ধ করুন।

"বাবা! মনে জোর আন। কোন কিছুতে হাল ছাড়িও না। হুবল হওয়া ভাল নয়, কারণ হুবলেরা পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। ইহাই জগতের নিয়ম। জগতের সঙ্গে তোমার আর সম্পর্ক কি ? ভাল হও, মন্দ হও, হুবল হও, সবল হও—তোমরা মায়ের সন্তান। মা ব্যতীত অন্ত কাহার দিকে তাকাইও না। যাহারা অজ্ঞ তাহারাই জগতের পদানত হয়। আমি নিশ্চিত যে, তুমি কথনো তাহা করিবে না।

"বৈদান্তিক সভ্যের মূর্ত বিগ্রহ ছিলেন শ্রীরামক্বঞ। বেদান্তদর্শনে যেসকল স্ক্রাভত্ত্বে বিষয় আমরা অবগত হই, সেইগুলির পূর্ণ প্রকাশ তাঁহার জীবনে হইয়াছিল। অচলা ভক্তি-বিশ্বাসের জন্ম প্রার্থনা কর। ইহা হইলেই তোমার সব চাওয়া ও পাওয়া হইবে।

"বাহিরে কোন জগৎ নাই—মন হইতে ষাহা বাহিরে প্রকাশিত হয় তাহাই জগদ্রূপে দেখি। এই সত্যটি ধারণা করা কী শক্ত! ধারণার পরে ইহা সদা স্মরণ রাখা আরও শক্ত।

"যথন আমরা নিজেদের ক্র, হীন ভাবি তথনই অস্থী হই। যখন আমরা আমাদিগকে সাস্ত, সসীম মনে করি তথনই নিজেদের ভাগ্যহীন মনে হয়। ইহাই দোষ। মাকে ভুলিলেই আমরা মায়ার ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া যাই। মা রুপা করিয়া আবার তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দেন। উপনিষদে আছে, 'নাল্লে স্থমন্তি, যৎ অল্লং তৎ

মর্তাম্। যং ভূমা তং স্থেম্।' (অল্লে স্থ নাই, অল্ল অনিত্য। ভূমাই স্থ।) ভূমাকে জান। ভূমাই তোমার প্রকৃত স্বরূপ, পরমাত্মা। এই পরমাত্মাকে আমরা যেন কখন না ভূলি। এই পরমাত্মাই সর্বভূতের আত্মা, জগজ্জননীর স্বরূপ এবং আমরা সেই জগজ্জননীর সন্তান।"

বামী ত্রীয়ানন্দের অসাধারণ স্পষ্টবাদিতা সম্বন্ধে নিম্নোক্ত ভক্তম্বরের বর্ণনাই যথেষ্ট। কালিফোর্নিয়ার একটি জীভক্ত স্থামী অতুলানন্দকে একথানি পত্রেই লিখিয়াছিলেন, "সানফ্রান্সিম্বোতে আমরা যথন আমাদের পরমপ্রানীয় স্থামী বিবেকানন্দকে শেষ বিদায়-অভিনন্দন দিলাম, তিনি আশাস দিয়া বলিলেন যে, তিনি স্থামী তুরীয়ানন্দকে নিউইয়র্ক হইতে পাঠাইবেন। তথন স্থামীজী তুরীয়ানন্দজীর চরিত্র ও স্থভাবের গুণাবলী আমাদের কাছে কীর্তন করিলেন। স্থতরাং আমরা এক অন্তুত ও অসাধারণ ব্যক্তির অপেক্ষায় রহিলাম। তাঁহার কাছে আমাদের অনেক কিছু শিথিবার ছিল। যতই আমরা তাঁহাকে জানিতে পারিলাম ততই তাঁহার প্রতি আমাদের শ্রন্ধা ও প্রীতি বাড়িতে লাগিল।

"তিনি অতিশয় সাহসী ছিলেন। কথন কথন তাঁহাকে সিংহতুলা মনে হইত। অক্যান্ত সময়ে তিনি মেষশাবকবৎ শাস্ত ও ভদ্র হইতেন।

"আমাদের দোষক্রটগুলি সংশোধন করিতে তিনি ইতস্ততঃ করিতেন না। সেজন্ম প্রায়ই আমরা অস্বস্থি বোধ করিতাম। কিন্ত তাঁহার এই চেষ্টা এত প্রীতিপূর্ণ হইত যে, তাঁহার প্রতি আমাদের ভক্তি আরও বাড়িয়া যাইত।

"সানক্রান্সিন্ধোতে অবস্থানকালে তিনি পিত্তকোষের পাথ্রীরোগে ভীষণভাবে আক্রাস্ত হন। তথন তাঁহার সেবা-শুশ্রষা করিবার সোভাগ্য আমার হইয়াছিল। এই উপায়ে আমি তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসি।

১ পাঞ্জটি 'প্রবৃদ্ধ ভারত' পঞ্জিকার ১৯২৭ সেপ্টেম্বর সংখ্যার প্রকালিত।

যদিও তিনি আমাকে নির্মনভাবে বকিতেন, আমি সর্বদা জানিতাম যে, এই ভৎ দনার পশ্চাতে আছে নিঃস্বার্থ প্রেম ও কল্যাণকামনা। বস্তুতঃ ভৎ দনার পর আমরা দকলে লক্ষ্য করিতাম, আমাদের প্রতি তাঁহার সৌজ্ঞ সহদয়তা বধিত হইত—যেন তিরস্কার ভালবাসার মাত্রা বাড়াইয়া দিত।

"আমাদের মধ্যাহ্নভোজন কি হইবে, কিরূপে ভোজন প্রস্তুত হয়, ইত্যাদি প্রত্যেক বিষয়ে স্বামী তৃরীয়ানন্দ আগ্রহান্বিত ছিলেন। কোন নৃতন আহার্য প্রস্তুত হইবার পূর্বে উহা আস্বাদন করিবার জন্ম তিনি বালকবং অধীর হইতেন। যথন তিনি রাক্ষার কাজে যোগ দিতেন, তথন সংস্কৃত শ্লোক স্থমধ্রম্বরে আবৃত্তি করিতেন এবং নানা গল্প বলিতেন। তাঁহার কথা শুনিতে শুনিতে আমরা ভূলিয়া যাইতাম আমরা কি করিতেছি, কারণ আমরা তাঁহার একটি কথাও হারাইতে চাহিতাম না। মধ্যাহ্নভোজনের পর তিনি বক্তৃতা ও প্রশ্নের উত্তর দিতেন। প্রশ্ন যতই জটিল হোক না কেন, তাহার উপযুক্ত উত্তর দিতে তিনি কথনও অস্থবিধা বোধ করেন নাই।

"হংগদের মত তাঁহার সংসক্ষের মধ্র শ্বতি আমাদের মনে এখনও জাগরক। যদিও বহু বংসর পূর্বে তিনি আমাদের সঙ্গে ছিলেন, তথাপি আমাদের মধ্যে যাহারা তাঁহার রুপালাভে ধন্ত হইয়াছিল, তাহারা তাহা কখন ভূলিতে পারিবেনা। দৈনন্দিন ঘটনাবলীকে অবলম্বন করিয়া তিনি আমাদিগকে শিক্ষা দিতেন। যীশুঞীষ্ট মখন তাঁহার শিশুগণের সহিত এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তখন তিনিও এইরপ করিতেন। মনে হয়, সকল মহাপুরুষ এই উপায়েই ধর্মশিক্ষা দিয়া থাকেন।

"বাল্যে কেমন করিয়া তিনি শ্রীরামক্ষণেবের পদতলে বসিয়া

ধর্মসাধন করিতেন সেইসকল কথাই তিনি বারবার আমাদের বলিতেন।
তিনি আমাদের বিশ্বাস করাইয়া দিতেন যে, আমরা সকলেই, এমনকি আমাদের মধ্যে যাহারা সর্বাপেক্ষা অধম তাহারাও, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের
সন্তান। তিনি পুন: পুন: আমাদের বলিতেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণ তোমাদের
হাত ধরে আছেন। তিনি তোমাদিগকে ধর্মপথে নিশ্চয়ই চালিত
করবেন।' তাঁহার আখাসবাক্যশ্রবণে আমার দেহমনে আনন্দপ্রবাহ
ছুটিত। কিন্তু আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে, আমার সহদ্ধে তিনি
এই বিষয়ে নিশ্চয়ই ভুল করিয়াছেন। যে মধুর হাস্ত ও বাক্যে
তিনি আমাকে পুনরায় আশ্বন্ত করিলেন, তাহা আমি জীবনে কথন
ভুলিতে পারিব না। সেই আশাস-বাক্যগুলি আশীর্বাণীরূপে আমাকে
আজীবন আনন্দ ও উৎসাহ দিতেছে। আমার দৃঢ় ধারণা ও প্রাণের
প্রার্থনা এই যে, বাঁহারা তাঁহাকে শ্রন্ধা ভক্তি করিতেন তাঁহাদের
সকলের পক্ষে তাঁহার বাক্যগুলি সত্য হইবে।"

স্বামী তৃরীয়ানন্দ যথন আর একবার অহুস্থ হন, তথন আর একটি স্ত্রীভক্ত আহারনিদ্রা ভূলিয়া তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। তিনি স্বামী অতুলানন্দকে তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "স্বামী তৃরীয়ানন্দ ছিলেন, যাকে আমরা বলি জেনী রোগী। তিনি ক্রয় অবস্থাতেও নিজের ভাবে চলবার জন্ম গোঁ ধরতেন। বালকের ন্যায় তিনি খিটখিটে ছিলেন এবং সামান্ত সামান্ত বিষয়ে অভিযোগ করতেন। আমি এটা ব্রুত্তে পারতাম না। আমি আশা করেছিলাম যে, সন্মানী সকল তুর্বলতার অতীত হবেন, গ্রীসদেশীয় দার্শনিক ষ্টোয়িকদের মত নীরবে স্ব রোগ্যন্ত্রণা সম্থ করবেন—আমরা সাধারণতঃ সকলে যেরক্ম করে থাকি। কিন্তু তা নাকরে অস্থুপে তিনি রেগে যেতেন। ক্রমণ্ড তাঁকে যুক্তিহীন বলে মনে হত।

১ 'প্রবৃদ্ধ ভারত' পত্রিকার ১৯২৭ অক্টোবর সংখ্যার স্বামী অতুলানন্দের প্রবদ্ধে উদ্বত।

"একদিন সকালে যথন আমি রাত্তের সেবিকার স্থানে কাঞ্চ করতে . এলাম, আমি তাঁকে অত্যন্ত বিরক্ত দেখলাম। স্বামী তুরীয়ানন্দ সেই রাভে উত্তাক্ত ছিলেন। আমার সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্রই তিনি ভং সনা-বাক্যে আমাকে অভ্যর্থনা করলেন। তিনি বললেন, 'পাশ্চান্ত্য দেবিকা তোমরা, কিছুই জান না। তোমাদের শিক্ষিতা শুশ্রষাকারিণীগণ অপেক। ষে-কোন হিন্দু রোগীর সেবা অধিক জানে। তোমাদের এম. ডি. ডিগ্রীধারী ডাক্তারগণের চেয়ে আমাদের মাতামহীগণ উত্তম চিকিৎসক। অবশ্র আমি বুঝলাম, তিনি উহা আক্ষরিক অর্থে বলেন নাই। কিন্তু আপনি জানেন, শিক্ষিতা নাদ আমরা চটে যাই যথন আমাদের পেশার কেহ নিন্দা করে। সেইজক্ত স্বামী তুরীয়ানন্দের মস্তব্যে ক্ষু হয়ে আমি তীক্ষভাবে উত্তর দিলাম, 'আপনার মাতামহীর কথা আমি কিছু জানি না। কিন্তু আমাদের দেশের লোকেরা রোগভোগের সময় আপনার চেয়ে অধিক সহাগুণের পরিচয় দেয়।' স্বামী তুরীয়ানন্দ বললেন, 'হাঁ, ভামরা সকলে ভান ভালবাস। আমি ভোমাদের নিন্দা বা প্রশংসার তোয়াকা রাখি না। তোমার যদি ভাল না লাগে তুমি চলে যেতে পার। আমি কোন সেবিকা চাই না। তোমার দেশের লোকদের চেয়ে আমি আরও উত্তম ক্রীশ্চান সায়েণ্টিষ্ট। ষেধানে প্রশংসা পাবে সেথানে গিয়ে তোমার দম্ভ দেখাও। তোমার সঙ্গে আমার কোন কাজই চলবে না। তোমরা চাও একটু বাহিক চাক্চিকা ও মৌথিক প্রশংসা। তোমাকে তুষ্ট করবার জন্ম আমি ভণ্ডামি করতে পারি না। এদেশে রোগীরাও স্বাধীনভাবে চলবার স্থযোগ পায় না। দেবিকা কি ভাববে—সেটি তাকে বিবেচনা করে চলতে হবে ?'

"আমি স্বামী তুরীয়ানন্দকে শ্রদা করতাম। আমার অধৈর্বের জন্ত আমি অমৃতপ্ত 'হলাম। আমার চোখে জল এল। তা দেখে স্বামীজীর

#### আমেরিকায় তিন বংসর

ভাব দেইক্ষণে পরিবর্ভিত হয়ে গেল। তিনি অতি ভদ্রভাবে বললেন, 'তুমি ত জান না, ভারতে আমরা এইরূপে চলতে অভ্যন্ত। যাদের আমরা ভালবাদি তাদের ভালর জন্ম তা'দিকে বকে থাকি। যার প্রতি উদাসীন থাকি তাকে আমরা কখন বকি না। যাদের ভালবাদি তাদের ভাল করবার চেষ্টা করি। আমি হুস্থ বা অহুস্থ যাহাই হই না কেন তাতে আমার কি আসে যায়? আমি এদেশে এসেছি তোমাদের উন্নতির জন্ম, আমার উপকারের জন্ম নয়।'"

শান্ত্র সত্যই বলিয়াছেন যে, সাধুর হৃদয় বজ্রাদপি কঠোর এবং কুহুমাদিপি কোমল। স্ত্রীভক্তটির সরল বর্ণনাই ঘটনাটির উপর আলোক-সম্পাত করে। তাঁহার তিতিক্ষা অভুত ছিল। শেষ জীবনে তিনি যে তিতিক্ষার নিদর্শন দিয়াছেন তাহা রক্তমাংসের শরীরে সহু হয় না। কিন্তু লোকশিক্ষার্থ তাঁহাকে কখন কঠোর, কখন কোমল হইতে হইত। উপরোক্ত স্ত্রীভক্তটি পরে স্থীকার করিয়াছিলেন, "স্বামী তুরীয়ানন্দের মত রোগীর বা বীরোচিত সহাগুণের অভাব এদেশে নাই। কিন্তু তার এই রুজ-কঠোর ভাব না দেখলে তাঁর মহত্ব আমি ব্ঝতে পারতাম না। উল্লিখিত ঘটনার পরে, রোগের বিরামাবস্থায় তিনি করুণা ও ধৈর্যের প্রতিমূর্তি হলেন। স্বীয় মনের উপর তাঁহার সংযম ছিল অসাধারণ। তথন হতে তিনি বশীভূত বালকবং পরিচালিত হতেন। তাঁর আর কোন অহুযোগ ছিল না। মানবশক্তি অপেকা জগন্মাতার শক্তি অধিক—এ কথা তিনি প্রায়ই আমাকে বলতেন। ভিনি জগন্মাতার সন্তান। জগন্মাতা তাঁর জন্ম যে ব্যবস্থা করবেন তাতেই তিনি বিনা অভিযোগে সম্ভষ্ট থাকবেন। 'মায়ের ইচ্ছা পূর্ণ হোক'—এই বাক্য তাঁর জিহ্বা দদা উচ্চারণ করত এবং তাঁর মনও ইহা সদা অভ্যাস করত।" নার্সটির পেশাদারী গর্ব এই ঘটনায় চিরতরে

চূর্ণ হইল। স্বামী ত্রীয়াননের রূপায় তাঁহার ধর্মজীবন লাভ হইল। তিনি ব্ঝিলেন, মাহ্য জগনাতার হতে যন্ত্রমাত্র। তিনি তথনই স্বামী তুরীয়াননের অহুরক্ত ভক্ত হইয়া উঠিলেন।

একবার স্বামী ত্রীয়ানন্দ কালিফোর্নিয়ায় কোন ভল্কের অতিথি ছিলেন। গৃহিণী যখন রন্ধনে ব্যাপৃতা থাকিতেন তখন তিনি পাকশালায় যাইয়া তাঁহাকে গল্প ভনাইতেন। একদিন গুরুদাস মহারাজ্বও উপস্থিত ছিলেন। সেদিন তিনি এক সিংহের শিকারীর জালে ধরা পড়ার গল্লটি বলিলেন। সিংহটি জালে বন্ধ হইয়া অসহায় অবস্থায় পড়িয়া আছে। কোথা হইতে একটি ছোট ইছর আসিয়া জালের দড়িগুলি একটির পর একটি কাটিয়া দিল। অচিরে সিংহ জালম্ক হইল। স্থামী তুরীয়ানন্দজী গল্পের উপসংহারে বলিলেন, "এইরপে মন সংসারবন্ধন একটির পর একটি কাটিয়া আত্মাকে মুক্ত করে।"

তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিবার ধরনটি ছিল সংক্ষিপ্ত, কিন্তু স্থতীক্ষ্ণ অনেকের দীর্ঘন্নী সন্দেহ তাঁহার উত্তরে দ্রীভূত হইয়াছে। তাঁহার উত্তরপ্রবণে প্রোভার মন জ্ঞানের নবালোকে উদ্ভাসিত হইত। উত্তরপ্রদানকালে তিনি অনেক সময় সন্ত তুলসীদাসের বাক্য উদ্ধার করিতেন। একদা সানক্রান্সিক্ষোতে এক ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জগতে এত তৃঃথকট্ট কেন?" তিনি উত্তর দিলেন, "তুলসীদাস বলেন, 'সতের কাছে এ জগৎ ভাল প্রতীত হয়, অসতের কাছে মন্দ! আসলে এ জগৎ ভালও নয়, মন্দও নয়। তুমি যাকে ভাল বলছ আমি হয়ত সেটাকেই মন্দ বলি। ভাল-মন্দের মাপকাঠি কোথায়? জীবনের প্রতি যার বেমন মনোভাব তার মাপকাঠিও তেমনি। প্রত্যেকের মাপকাঠিপ্রক। অভিজ্ঞতাও অস্তর্দৃষ্টি যতই বাড়বে ততই সেই মাপকাঠিও বদলাবে। তৃঃথের বিষয় এই যে, অসৎ এখনও আমাদের চোখে পড়েঃ

### আমেরিকায় তিন বৎসর

যথন আমরা সর্বাংশে সং হব তথন জগৎও সং দেখাবে। আমাদের মনের প্রতিবিম্বই আমরা জগতে দেখি। সর্বভূতে ঈশবের অন্তিত্ব অন্তভব কর। তথন আর মন্দ দেখবে না।'"

আলোচ্য বিষয়টি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিবার জন্ম অনুক্রদ্ধ হইয়া হামী তুরীয়ানন্দ বলিলেন, "সন্দিশ্ধ মন সর্বত্র মন্দ দেখে, বিশ্বস্ত মন সর্বত্র ভালই দেখে। তোমরা কি কোন ঈর্বাপরায়ণ মেয়ে দেখেছ? সে সকলকে সন্দেহ করে। হয়ত তার পতি ভাল লোক। পতি ষাহাই করুক বা বলুক না কেন নিজের ঈর্বা যে অমূলক নয় তা প্রমাণ করার জন্ম কোন-না-কোন ছিদ্র বার করবে। ঝগড়াটে মান্ন্য ঝগড়া করবার অজুহাত কিছু না কিছু খুঁজে পায়। কিছু যে শান্তিপ্রিয় সে কাহারও সঙ্গে ঝগড়া করে না। আমি দেখি, এদেশের অনেক লোক কতকগুলো নির্দিষ্ট ধারণার বশবর্তী। তাদের যেসকল ধারণা আছে সেগুলো তাদের-দেখা সকল জিনিসের ওপর গিয়ে পড়ে। সে ধারণাগুলি তাহারা ছাড়তে পারে না! তাই দিয়েই তারা সকল বিষয় ব্যাখ্যা করে।

"কেউ কেউ আবার কেবল তর্ক করতে চায়। তারা ক্ষুদ্রবৃদ্ধি।
তারা অপরের দিকটা দেখতে পায় না, অথচ তর্ক করে। লজ্জাবতী
লতার স্থায় অত্যভিমানী লোকও এদেশে অসংখ্য। তারা নিজেদের মতসমর্থনের জন্ম ব্যস্ত। একটা কিছু কর্ম না করা হলে তারা মনে করবে
তাদিকে আক্রমণ করা হল। এইভাবে আমরা মন্দকে প্রশ্রেয় দিই।
ফলে পরস্পরকে আমরা ভূল বৃঝি। মন্দ মনোজগতে আছে, বহিন্ধগতে
নাই! পরস্পরের ভাব যতই বৃঝতে চেষ্টা করব ততই দোষদর্শন কমে
যাবে।

"কিন্তু কে ব্ৰতে চায়? প্ৰত্যেকেই অহন্ধান-কাৰাগৃহে আবদ্ধ। সেই কাৰাগাৰ হতে আমৰা জগৎকে দেখি ও বিচাৰ কৰি। সৰ্বভূতে

ভগবদর্শন ইহার একমাত্র প্রতিকার। শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে বলছেন, 'যে সর্বভূতে আমাকে এবং আমাতে সর্বভূতকে দেখে সেই শান্তি পায়।' সর্বভূতে ঈশ্বদর্শন করলে দৃষ্টিপথ হতে মন্দ অন্তর্হিত হবে।"

একমাত্র ঈশবের উপর নির্ভর করার ভাব হইতেই স্বামী তুরীয়ানন সকল সংকল্প করার ঘোর বিরোধী ছিলেন। এই বিষয়েও তিনি প্রায় একই প্রকার ভাষা ব্যবহার করিতেন। তিনি<sup>:</sup> বলিতেন, "তোমরা সংকল্প কর কেন? মতলব আঁট কেন? ভবিক্ততের কথা এত ভাব কেন? মাকে সংকল্প করতে দাও। তাঁর সংকল্পসকল সহজে সত্য হয়। তার ইচ্ছা ব্যতীত মান্ত্ষের সংকল্প সবই বুথা। তিনি জানেন কি ঘটবে। তাঁর কাছে ভবিশ্বৎ একথানি খোলা পুস্তকের মত। বর্তমানে বাস কর, সময় ও স্থযোগের সদ্বাবহার কর। ভবিশ্বতের কথা ভেব না। নিশ্চিত জেনো মায়ের ইচ্ছা পূর্ণ হবেই। তাঁকে বিশ্বাস কর, তাঁর হাতে সব দাও। তাঁকে আন্তরিক-ভাবে ভালবাসতে চেষ্টা কর, দেহমন তার চরণে অর্পণ কর, তোমাকে নিয়ে তিনি যা ইচ্ছা করুন।" আর এক সময় তিনি বলিয়াছিলেন, "ঈশবে বিশাস করার অর্থ অলসতার প্রশ্রয় দেওয়া নয়। তাঁর ইচ্ছা জানবার চেষ্টা কর। তাঁর ইচ্ছা জেনে তা পূর্ণ করবার জন্ম মাহুষের মত সচেষ্ট হও। তোমরা কি দেখছ না যে, আমি কখন কুড়েমি করি না। মনকে কোন-না-কোন কাজে সদ্য ব্যাপৃত রাখ। যদি দৈহিক শ্রম না কর, মনকে অধ্যয়ন ধ্যান বা অন্ত কোন চিস্তায় নিযুক্ত রাথ। বুথা গল্প-গুজুবে সময় নষ্ট ক'রো না। বাজে কথায় अनिष्ठे रुष्ठे रुप्त। यिन कथा वनाक ठाँ छ **देश**दाद कथा वन।"

অপরোক্ষাহ্মভূতিসম্পন্ন ব্যক্তি-লিখিত পুস্তক পড়িতে স্বামী তুরীয়ানন্দ পরামর্শ দিতেন। একদিন আশ্রমের জনৈকা ছাত্রীকে 'নিউ থট' সম্বন্ধে

### আমেরিকায় তিন বৎসর

একটি বই পড়িতে দেখিয়া তিনি তাহাকে বলিয়াছিলেন, "মূল উৎসে যাও। যেসকল অমুভৃতিহীন নির্বোধ ধর্মপ্রচার করতে চায় তাদের অগভীর চিস্তারাশি জেনে সময় নষ্ট ক'রো না। ধর্মসম্বন্ধে হাজার হাজার বই আছে। তুমি সেগুলি দব পড়তে পারবে না। ম্বতরাং শ্রেষ্ঠ পুস্তকগুলি বেছে নাও। যাদের ধর্মামুভৃতি আছে, তারাই ধর্মসম্বন্ধে বলবার অধিকারী। নচেৎ 'অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ', তৃজনেই পড়ে যায়, তৃজনকেই তৃঃখভাগী হতে হয়। থাটী গুরুরাই শিশুকে ঠিক পথে চালাতে পারেন। ব্রন্ধক্ত পুরুষই প্রকৃত গুরু হতে পারেন।"

স্বামী তুরীয়ানন্দের শাসনও অসাধারণ ছিল। কচিং কোন ছাত্র বা ছাত্রীর কোন দোষ দেখিলে তাহাকে কঠোর সাধন অমুষ্ঠান করিতে দিতেন। অতি বাচাল একটি ছাত্রকে তিনি মৌনাবলম্বন করিতে আদেশ দিতেন, কাহাকেও উপবাস করিতে বা কাহারও সঙ্গে দেখা না করিয়া স্বীয় তাঁবুতে একাকী বাস করিতে বলিতেন। এইরূপে সাধনায়ি সদা আশ্রমে প্রজ্জনিত থাকিত।

ধর্মজীবনগঠন ছিল শাস্তি আশ্রমে স্বামী তুরীয়ানন্দের প্রধান
কাজ। তিনি বলিতেন, "স্ব-স্বরূপ জান, সবল হও। বলির্চ, বিশুদ্ধ,
অকপট ব্যক্তিরাই অমুভূতি লাভ করতে পারে। দদা স্মরণ কর যে তুমি
আত্মা। এতে সবচেয়ে বেশী শক্তি ও সাহস পাবে। সাহসী হও,
মায়ার বন্ধন ছিল্ল কর। সিংহতুলা হও, মৃত্যু দেখেও কম্পিত হ'য়ো
না। স্বামীজীর শিক্ষা—'আত্মামাত্রই অব্যক্ত ব্রদ্ধ। অন্তরে স্বপ্ত
দেবত্বকে জাগ্রত কর। তা হলে অপরের মধ্যে দেবত্ব দেখতে পাবে।'
যখন স্ব্র্য মেঘে ঢাকে, তখন আমরা বলি স্ব্র্য নাই। কিন্তু স্ব্র্য

মনে করি। কিন্তু আত্মারবি সদা দেদীপ্যমান। অজ্ঞানমেঘ সরিয়ে ফেল, তখন তোমার হাদয়ে আত্মা স্বমহিমায় প্রকাশিত হবে। বথন তুমি আত্মক্ত হও তখনই তুমি ঠিক ঠিক মাহুৰ, নচেৎ পভ হতেও তুমি দ্বণ্য।" "কিরূপে আত্মজান লাভ করতে হয় ?"—জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর দিলেন, "ধ্যানসহায়ে। সভ্যের দ্বার উন্মুক্ত করবার চাবি হচ্ছে ধ্যান। ধ্যান কর, ধ্যান কর, ধ্যান কর; যথন আত্মার আলোকে মন উজ্জ্বল হয়, হৃদয়ে আত্মা উদিত হন। বাকা ছারা নয়, অধ্যয়নের ছারা নয়, কিন্তু একমাত্র ধ্যানের ছারাই সভ্য অহুভূত হয়।" শান্তি আশ্রমে প্রথমাবস্থায় সকলে নিরামিষাশী ছিলেন। আশ্রমে মাছমাংস আনা হইত না, সকলে অহিংসা অভ্যাস করিত। এমন কি বিষাক্ত সাপও মারা হইত না। একদা ধ্যানের সময় একটি পোকা স্বামী তুরীয়ানন্দের হাতে কামড়াইল। তিনি হাত নাড়িয়া পোকাটি ফেলিয়া দিলেন। তিনি এই বিষয়ে আর ভাবেন নাই। কি পোকা কামড়াইল তাহা দেখিবার জন্ম চোথও খুলিলেন না। কিন্তু ঘণ্টাখানেক বাদে হাত ফুলিয়া গেল। তথন তিনি বলিলেন যে, তিনি কোন পোকার দংশনের জালা অমুভব করিতেছেন। ফোলা বাড়িয়া চলিল, কিছুতেই কমান গেল না। পরদিন সমস্ত বাহুটি ফুলিয়া উঠিল। সকলে শক্ষিত হইল, কি করা যায় ? চল্লিশ মাইল দূরে থাকেন নিকটতম ডাক্তার। আশ্রমে মোটর ছিল না, তুই চাকার একটি গাড়ী ও একটি ঘোড়া ছিল। মোটর রোড আশ্রম পর্যস্ত ছিল না, পাহাড়ের উপর দিয়া মোটর গাড়ী আসিত না। অবিলম্বে কিছু বিধান করা দরকার, বিষ শরীরে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। ঈশবের কুপায় একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা খটিল। সন্ধায় এক ভত্রলোক পদব্রজ্বে আশ্রমে আসিলেন। তিনি

### আমেরিকায় তিন বৎসর

সমগ্র পথ—প্রায় চলিশ মাইল—হাঁটিতে হাঁটিতে পথ খুঁজিয়া খুঁজিয়া আশ্রমে আসিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল, তিনি একজন ডাজার—তিন সহস্রাধিক মাইল দূর নিউইয়র্ক হইতে এই সক্ষর্তময় সময়ে আশ্রমে উপস্থিত! তিনি আহত স্থানে অস্ত্রোপচার করিলেন এবং বলিলেন, বিলম্ব মারাত্মক হইত। তাঁহার কাছে পৃতিগন্ধ-নিবারক, বিষনাশক কয়েকটি সামাত ঔষধ ছিল। শীদ্রই স্বামী তুরীয়ানন্দ বিপন্মুক্ত হইলেন। ইহা কি অভুত কাও নহে? জগন্মাতা তাঁহার সন্তানকে রক্ষা করিবার জন্ত এই তরুণ চিকিৎসককে পাঠাইয়াছিলেন।

ষামী তুরীয়ানন্দের সঙ্গে শান্তি আশ্রমে হাঁহারা বাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা এখনও তাঁহার কথা বলিতে আনন্দিত হন। স্থামী তুরীয়ানন্দ যখন শান্তি আশ্রমে ছিলেন, তখন তিনি পূর্ণবয়স্ক, উত্তমশীল এবং কর্মঠ ছিলেন। পাশ্চান্ত্যের কর্মপ্রবণ মনকে ধ্যাননিষ্ঠ করিবার জন্ত তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। সেই কার্যে তিনি তাঁহার স্থ-স্বাচ্ছন্দ্য, এমন কি স্বাস্থ্যরক্ষার কথাও ভূলিয়া যাইতেন। তিনি যেন ঈশ্বরাদিষ্ট হইয়াই আশ্রম-পরিচালনে ব্রতী ছিলেন। ঈশ্বরের হত্তে যম্বস্থরপ হওয়ায় তাঁহার মধ্য দিয়া আধ্যাত্মিক শক্তি প্রবাহিত হইয়া আশ্রমবাদীদিগকে ধল্ল করিত। এমন সাধ্তা, এমন নির্ভিমানিতা, এমন একনিষ্ঠতা কথনও রুথা হয় না; ছাত্রগণ তাঁহার ডাকে সাড়া না দিয়া পারিল না। তাঁহার বিবেক-বৈরাগ্য, ভক্তি-বিশ্বাস সংক্রামক ছিল। আশ্রমবাদীদিগের চরিত্র পরিবর্তিত হইল, জীবন গঠিত হইল। ছাত্রদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও উচ্চাকাজ্ঞা রূপান্তরিত হইয়। ধর্মসাধ্যায় পরিণত হইল। শান্তি আশ্রম তীর্থে পরিণত হইল।

নিউইয়র্ক, বোষ্টন, লস্ এঞ্জেলেস ও সানফ্রান্সিক্ষোতে স্বামী তুরীয়ানন্দ সাধারণ বক্তৃতা দিয়াছিলেন। কিন্তু বক্তৃতাদান তিনি পছন্দ করিতেন না।

# यांगी जूतीयानम

জনসাধারণের মধ্যে ভাবপ্রচারের জক্ত ইহা আবশ্তক হইত। ক্লাশে এবং ব্যক্তিগত আলোচনায় তিনি সিদ্ধহন্ত ছিলেন। স্বামীজীর নির্দেশ অমুসারে তিনি নিজে আদর্শ জীবন যাপন করিয়া অপরকে উক্ত জীবনযাপনে উদ্ধুদ্ধ করিয়াছিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দের মত সাধু তাহারা পূর্বে দেখে নাই। ইন্দ্রিয়ভোগাসক্ত, ধনসম্পদশালী, বৈজ্ঞানিক-উন্নতিসম্পন্ন পাশ্চান্ত্য সমাজ স্বামী তুরীয়ানন্দের ভাগবত জীবন দেখিয়া আশ্র্যান্থিত হইয়াছিলেন।

শাস্তি আশ্রমে স্বামী তুরীয়ানন্দের যে সময়াত্বতিতা দেখা যাইত তাহা তাঁহার মজ্জাগত ছিল। কথনও তাঁহার জীবনে উহার ব্যতিক্রম দেখা যাইত না। আশ্রমের নির্দিষ্ট কর্মস্টী অন্থলারে তিনি এমনভাবে চলিতেন যে, তিনি কি কাজ করিতেছেন দেখিয়াই লোকে ব্রিতে পারিত, ঘড়িতে ক'টা বাজিয়াছে। যদি ঘড়িতে নির্দিষ্ট সময় অপেক্ষা আল্প বা অধিক সময় দেখা যাইত তাহা হইলে তাঁহারা মনে করিতেন, ঘড়িই ভুল। কারণ তিনি কখন নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে বা পরে কাজ করেন না, ঠিক সময়ে যথাকর্তব্য করিয়া থাকেন। তাঁহার মতে সময়াত্বতিতা ব্যতীত অনেক সময় বুথা নষ্ট হয় এবং জীবনের অনেক প্রয়োজনীয় কাজ করা যায় না।

শান্তি আশ্রমে নীরসতা প্রভৃতি শুক্ষভাব প্রবেশ করিত না।
সরসতা ও স্বাধীনতা আশ্রমজীবনের বিশেষত্ব। তিনি ছাত্রছাত্রীদের
সহিত রক্ব-রসিকতাদিও করিতেন। কালিফোর্ণিয়ার 'নিউ পট' (নবভাব)পন্থী মি: পি— আশ্রমবাসী ছিলেন। তিনি থুব রসিক ও প্রফুল্ল
ছিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ অন্তর্নিহিত দেবত্ব জাগ্রত করিবার
কথা প্রায়ই বলিতেন। তিনি একদিন মি: পি—-র কাছে বাইয়া
জিজ্ঞাসা করিলেন, "পি—, কি করছ ?" পি— তখন রন্ধনে ব্যাপৃত

### আমেরিকায় তিন বৎসর

ছিলেন। তিনি সহাস্তে অবিলম্বে উত্তর দিলেন, "স্বামীন্ত্রী, আমার মধ্যে যে দেবত্ব আছে তাকে যদি প্রকাশ করতে না পারি, অস্ততঃ আমার মধ্যে যে পাচক আছে তাকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করি। কিন্তু সেটি করাও দেখ্ছি খুব শক্ত।" উভয়ে উচ্চহাস্ত করিলেন।

শাস্তি আশ্রমে একটি ঘোটকী ছিল। সে স্বাধীনভাবে চড়িয়া বেড়াইত, আবশ্যকমত তাহাকে বাঁধা হইত। কিন্তু তাহাকে ধরিয়া বাধা খুব কষ্টকর ছিল। ধরিতে গেলেই সে আশ্রমের ১৬০ একর ভূমিতে ছুটিয়া বেড়াইত। একদিন যথন তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করা হইল তথন দে এমন ছুটিল যে পি—প্রমৃথ কয়েকজন তাহার পেছনে ছুটিয়া পরিশ্রাস্ত ও ঘর্মাক্ত হইলেন। অবশেষে তাহাকে বাঁধিয়া তাঁহারা সানন্দে দলবদ্ধ হইয়া ফিরিতেছেন এমন সময়ে অপেক্ষাকারী স্বামী তুরীয়ানন্দকে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন। তখন পি— সানন্দে তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "স্বামীজী, ঘোটকী মুক্ত হতে চায়। কিন্তু আমরা তার গলায় দড়ি পরিয়ে দিয়েছি। এখন সে **मायावक !" माया गरकत এই नृजन প্রয়োগে স্বামী তুরীয়ানক আহলাদিত** হইলেন। তিনি খুব হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ, পি—, তুমি ঠিক বলেছ। আমরা ঘোটকীটিকে মায়াবদ্ধ করেছি, আর নিজেরা মায়ামুক্ত হ'তে চাই। সাবধান, ঘোটকীর ভাগ্য যেন তোমার না হয়। মায়ার বন্ধন কেটে মুক্ত হও।"

সামী তুরীয়ানন্দ শান্তি আশ্রমে ঐকান্তিকতার সহিত স্বীয় কর্মে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। বিভিন্ন প্রকৃতির এবং বিভিন্ন ধারণার বশবর্তী ছাত্রগণকে সর্বদা ধর্মশিক্ষা দিবার জন্ম তাঁহার অত্যধিক মানসিক ক্লান্তি হইত। তাঁহার স্নায়্মগুলী তুর্বল এবং স্বাস্থ্য ভন্ন

হইল। সকলে তাঁহার বায়্পরিবর্তন ও বিশ্রামের আবশুকতা অহুভব করিলেন।

তাঁহার পরমপ্রিয় গুরুজাতা স্বামী বিবেকানন্দকে আর একটিবার দেখিবার জন্ম তিনি একাধিকবার আন্তরিক ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। দীর্ঘ সম্প্রযাত্রায় ও স্বামীজীর সহিত সাক্ষাতে তাঁহার স্বাস্থ্যলাভ হইবে এবং তিনি নবীন আগ্রহ ও উৎসাহ লইয়া প্রত্যাগমন করিবেন—এই আশায় ছাত্রগণ তাঁহাকে প্রথম শ্রেণীর পাথেয় দিবার ব্যবস্থা করিলে স্বামী তুরীয়ানন্দ উক্ত প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। জাহাজে উঠিবার দিন নির্দিষ্ট হইল। শান্তি আশ্রমে অবশিষ্ট কয়েকদিন তিনি সাম্বিক হর্বলতায় পুন: পুন: ভূগিলেন। কিন্তু মাঝে মাঝে তিনি সম্পূর্ণ স্বস্থবোধ করিতেন, শক্তি ও আধ্যাত্মিক আবেগে পূর্ণ হইতেন। তথন তিনি অবিরাম ঠাকুর, স্বামীজী ও জগন্মাতার কথা বলিতেন। দৈহিক ত্র্বলতা কথন তাঁহার মনকে তমসাচ্ছয় করিতে পারে নাই। তিনি বছবার গুরুদাস মহারাজকে বলিয়াছিলেন, "কেবলমাত্র আমার সামুগুলি ক্লান্ত। আমার মন পূর্ববৎ সবল ও স্বস্থ আছে। আমি এখন বিশ্রাম চাই। সামীজীকে দেথে আমি ফিরে আসব।"

শান্তি আপ্রমে স্বামী তুরীয়ানন্দ ও গুরুদাস মহারাজ একটি ক্ষ্ত্র কেবিনে থাকিতেন। গোধ্লির পর এক সন্ধ্যায় গুরুদাস মহারাজ কেবিনে প্রবেশ করিতেই তাঁহাকে স্বামী তুরীয়ানন্দ সভলর এক অলৌকিক দর্শনের কথা বলিলেন। উক্ত দর্শনে জগন্মাতা তৎসমীপে আসিয়া তাঁহাকে শান্তি আপ্রমে থাকিতে বলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ ভাহাতে অস্বীকৃত হন। জগন্মাতা তাঁহাকে বলেন যে, তিনি আপ্রমে থাকিলে আপ্রমের ক্রত উন্নতি হইবে এবং আপ্রমে অনেক স্থন্দর ক্ষমর গৃহ নির্মিত হইবে। তথাপি তুরীয়ানন্দজী অস্বীকার করেন।

## আমেরিকায় তিন বংসর

শেষে জগদমা তাঁহাকে একটি শিয়োপশোভিত স্থান দেখান। স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিলেন, "স্বামীজীকে দেখিবার জন্ম আমি একবার ভারতে ষাইবই।" ইহাতে জগদমা গন্ধীরবদনে অন্তর্হিতা হইলেন।

উক্ত দর্শনে তুরীয়ানন্দজী তৃ:খিত ও চিন্তিত হইলেন। দীর্ঘনি:খাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন, "জগদম্বার আদেশ অগ্রাহ্য করে আমি ভূল করেছি! কিন্তু এখন আর উপায় নাই।" কয়েকদিন পরে তিনি শান্তি আশ্রম হইতে সানক্রান্সিয়ো যাত্রা করিলেন। শান্তি আশ্রমে শেষ দিবদ পূর্বাহ্নে স্বামী তুরীয়ানন্দ গুরুদাদ মহারাজকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। গুরুদাস মহারাজ তুরীয়ানন্দজীর জিনিসপত্রাদি বাঁধিতে ছিলেন। গুরুদাস মহারাজ কেবিনে ঢুকিয়া দেখিলেন, তুরীয়ানন্দজী মেজেতে পূর্ববং বসিয়া আছেন-প্রশান্তবদন। অঙ্গুলিসঞ্চালনে গুরুদাস মহারাজকে তৎসম্মুথে বসিতে নির্দেশ করিয়া অতি মিষ্টম্বরে বলিলেন, "গুরুদাস, তোমার জন্ম আমি এই আশ্রমটি করেছি। এথানে শান্তিতে থাক।" কয়েক মুহূর্ত চিন্তামগ্ন নীরবতার পর আবার বলিলেন, "আর যারা জগন্মাতার সন্তানভাবে থাকতে চায় তাদের জন্মও এই আশ্রম। তোমার উপরই এই আশ্রমের পূর্ণ ভার রইল। তোমাকে আমি সব বলেছি। তোমার কাছে আমি কিছু গোপন করি নাই। আমার মনের গভীরতম চিস্তাগুলিও তোমার নিকট বাক্ত করেছি। তুমি দেখেছ, আমি এখানে কিভাবে জীবন যাপন করেছি। এখন সেইরূপে থাকবার চেষ্টা কর।"

"কিন্তু তাহা আমার পক্ষে অসম্ভব, স্বামীজী," ওকদাস মহারাজ বলিলেন। স্বামী ত্রীয়ানন্দ তাঁহার দিকে করুণদৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিলেন, "সব কিছুর জন্ম মায়ের উপর নির্ভর কর। তাঁকে বিশ্বাস

১ 'প্রবৃদ্ধ ভারত' পত্রিকায় ( কানুয়ারী, ১৯২৫ ) স্বামী অতুলানন্দের প্রবন্ধে উল্লিখিত।

## यामी जुत्रीयानम

কর, তিনিই তোমাকে চালনা করবেন। তিনি তোমাকে কথন বিপথে যেতে দেবেন না। আমি এই বিষয়ে নিশ্চিস্ত। একটি বিষয় মনে রেখাে, কারুর উপর প্রভুত্ব ক'রাে না। সকলকে সমান চক্ষে দেখাে, সকলের প্রতি সমান ব্যবহার ক'রাে। কাউক্ অধিকতর প্রিয় মনে ক'রাে না। সকলের কথায় কর্ণপাত ক'রাে, ত্যায়পথে চ'লাে।" গুরুদাস মহারাজ বলিলেন, "সামীজী, আমি চেন্তা করব। কিন্তু ইহা গুরু দায়িত্ব।" স্বামী তুরীয়ানন্দ ভর্ৎ সনার স্থরে বলিলেন, "কেন তুমি দায়িত্ব বােধ করবে ? একমাত্র মা-ই দায়ী। তুমি তাঁর কাজে আত্মোৎসর্গ করেছ। তোমার ভয় কি ? কেবল সাধুতা আশ্রয় কর, মাকে সর্বদা স্মরণ কর।"

তারপর তিনি স্থর করিয়া ওঁ, ওঁ, ওঁ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। স্থেরর দক্ষে তাঁহার শরীরটি হেলিতে ত্লিতে লাগিল। কয়েক মৃহুর্ত পরে তিনি হঠাৎ থামিলেন এবং সোজা হইয়া জোরের সহিত বলিলেন, "ক্রোধ হিংসা ও গর্ব প্রভৃতি রিপু দমন কর। কারো পেছনে তার নিন্দা ক'রো না। সব বিষয় সরলভাবে সাক্ষাতে আলোচনা ক'রো। কোন কিছু করণীয় হ'লে তুমিই অগ্রণী হবে। তথন অন্তেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কাজে যোগ দেবে। তুমি প্রথমে না করলে কেউ করবে না। তুমি জান, এই জ্লুই আমি এখানে সব রক্ম দৈহিক কাজও করেছি।" গুকদাস মহারাজ বলিলেন, "ক্লাশগুলি সম্বন্ধে কি করা যাবে, স্বামীজী? আমি কী শিক্ষা দেব ? আমি ত নিজে ছাত্রমাত্র।"

সামী তুরীয়ানন্দ বলিলেন, "তুমি এখনও বোঝ নি বাবা, আদর্শ জীবনযাপনই আসল কথা। জীবনই স্বষ্ট করে জীবন। সেবা কর, সেবা কর, সেবা কর, শেবা কর—এই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। নম্র. হও। সকলের সেবক হও। যিনি সেবা করতে প্রস্তুত, একমাত্র তিনিই শাসন করতে সমর্থ।

#### আমেরিকায় তিন বৎসর

তুমি আমাদের কাছে বহু বৎসর বেদান্ত অধ্যয়ন করেছ। যা তুমি জান তাই শিক্ষা দাও। তুমি যেমন দেবে তেমনি পাবে।"

গুরুদাস মহারাজ ব্যথিতচিত্তে বলিলেন, "আপনি চলে গেলে আমাদের অবস্থা হবে রাথালহীন মেষপালের মত। স্বামী তুরীয়ানন্দ গন্তীরভাবে উত্তর দিলেন, "আমি তোমাদের কাছে স্ক্রাদেহে থাকব।" গাড়ী আসিল। স্বামী তুরীয়ানন্দের যাত্রার সময় সম্পন্থিত। তিনি গুরুদাস মহারাজের মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, "তুমি মায়ের এবং মা তোমার।" বিদায়কালে তাঁহার চক্ষ্র্য সজল হইল। তিনি নীরবে কেবিন ত্যাগ করিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। আশ্রমবাসিগণের নিকট সেই ক্ষ্মু কেবিনটি শৃত্য বোধ হইল। আশ্রমবাসিগণ তাঁহার অভাবে তৃ:খভারাক্রান্ত হইলেন। কিন্তু ধ্যানাদির সময় তাঁহারা স্বামী তুরীয়ানন্দের অদৃশ্য উপস্থিতি অমুভব করিলেন।

স্বামী ত্রীয়ানন্দের প্রভাবে শান্তি আশ্রমের ছাত্রছাত্রীগণ আমেরিকায় থাকিয়াও এত হিন্দুভাবাপন্ন হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগকে হিন্দু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। হিন্দুজীবনাদর্শ তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা বাহ্য উপায়ে ধর্মান্তরগ্রহণ নহে; ইহা দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন, আধ্যাত্মিক আদর্শে দীক্ষা, মানসিক পরিধির বিস্তার এবং ধর্মের ভিত্তিতে জীবন-প্রতিষ্ঠা। ভারতপরিদর্শনেও তাঁহাদের এই অভিজ্ঞতা, এই উদারতা, এই অন্তর্গুলি, এই নবজীবন-লাভ হইত না। চিরস্থন্দর হিমালয় এবং প্র্যুগলিলা ভাগীরথীর কথা স্বামী তুরীয়ানন্দ আশ্রমবাসীদের মাঝে মাঝে বলিতেন। তাই কেহ কেহ এই পুণ্যস্থানভ্রমণে আসিয়াছিলেন। কিন্তু কথনও তিনি স্থল-বাহ্ সৌন্দর্যের কথা বলিতেন না। একদা তিনি বলিয়াছিলেন, "দেখ, আমি অন্তরের সৌন্দর্য দেখতে শিথেছি। যারা

বর্হিজগতে সৌন্দর্যের সন্ধান করে, তাদের মত আমার হৃদয়কে জড়বস্তুর সৌন্দর্য আকৃষ্ট করতে পারে না।"

শান্তি আশ্রমে অবস্থানকালে স্বামী তৃরীয়ানন্দ সর্বদা উচ্চ ভাবভূমিতে মনকে তৃলিয়া রাখিতেন। গভীর নিশীথে যথন আশ্রমবাদিগণ নিজিত এবং জগতের কোলাহল নিস্তব্ধ, তথন তিনি স্বীয় তাঁবৃতে ধ্যানময় থাকিতেন। স্বামী তৃরীয়ানন্দ শান্তি আশ্রমে এত ভাবাবিষ্ট থাকিতেন যে, অস্থির চিত্ত লইয়া কেহ তাঁহার কাছে আসিলে তাহার চিত্ত স্থির শান্ত হইত। তিনি স্বামী বিমলানন্দকে মায়াবতী অস্থৈতাশ্রমে বলিয়াছিলেন, "শান্তি আশ্রমে অবস্থানকালে আমার মনে স্ত্রী-পুরুষের ভেদ ছিল না, সর্বদা আত্মস্থ থাকিতাম।" স্বামীজীও হরি মহারাজকে আমেরিকায় বলিয়াছিলেন লিঙ্গভেদ বিশ্বত হইয়া আত্মভাবে আরয় থাকিতে। তদম্বায়ী হরি মহারাজ স্থ-উচ্চ ভাবভূমিতে মনকে দদা আরয় রাখিতেন।

শান্তি আশ্রম হইতে বিদায়কালে গুরুদাস মহারাজ স্বামী ত্রীয়ানন্দকে নমভাবে বলিলেন, "স্বামীজী, আমি আপনাদের সঙ্গে এতকাল বাস করা সন্থেও যেন কিছু শিখতে পারি নি।" তাঁহার গূঢ়ার্থপ্রকাশক উত্তর হইল, "বাবা, ভারতের যা শ্রেষ্ঠ সম্পদ তা আমি তোমাদের দিয়েছি মৃক্তহন্তে। এই অমূল্য রত্ন স্বত্নে রক্ষা কর।" ঈশ্বরলাভকে জীবনের উদ্দেশ্য করিতে স্বামী তুরীয়ানন্দ আশ্রমবাসিগণকে শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং উহার স্থাম পথও তিনি তাহাদিগকে দেখাইয়াছিলেন। আশ্রমভাগের পূর্বে তিনি এই বিদায়বাণী দেন—"বর্তমানে আমার কাজ শেষ। আমি কিছু অসমাপ্ত রাখি নি। অবশিষ্ট মা জানেন। এই আশ্রম মায়ের স্থান। তিনি এই আশ্রমটি তোমাদের জন্য করেছেন। ইহার উৎকৃষ্ট ব্যবহার কর।"

#### আমেরিকায় ভিন বংসর

শান্তি আশ্রম-প্রতিষ্ঠা আমেরিকায় স্বামী তুরীয়ানন্দের কার্যের শ্রেষ্ঠ সাফল্য। তাঁহার আধ্যাত্মিক উৎসাহ স্বাধীনভাবে ক্রিয়াশীক হইয়াছিল। পাশ্চাত্তা জীবনের প্রথাদি হইতে দূরে থাকিয়া ডিনি আগ্রহাম্বিত ছাত্রছাত্রীদের জীবনগঠনে ব্রতী হন। তাঁহার কর্মসফলতার অর্থ এই নয় যে, তিনি অনেক শিশু করিয়াছিলেন। কিন্তু গাঁহারা ধর্মলাভের জন্ম তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের জীবন রূপাস্তরিত হইয়াছিল। এই রূপান্তর অস্থায়ী নহে, তাহা পরবর্তী বংসরগুলিতে প্রমাণিত হইয়াছে। তৃই বংসর অপেক্ষা অল্প সময়ের মধ্যে উক্ত সাফল্যলাভ আশ্চর্যজনক ও অভূতপূর্ব। স্বামী তুরীয়ানন ভারতে প্রত্যাগমন করিবার বহু বংসর পরে গুরুদাস মহারাজ উক্ত ছাত্রছাত্রীদের সহিত সাক্ষাৎকালে সকলের মুথে শুনিয়াছিলেন যে, হরি মহারাজের তথায় অবস্থানকাল তাঁহাদের জীবনের সর্বাপেকা মৃল্যবান। এই কারণে তাঁহাদের নিকট এখনও শাস্তি আশ্রম প্রিয় ও পুণাস্থান। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি যেমন মাঝে মাঝে তীর্থে গমন করেন. সেইসকল ব্যক্তিও সেইরূপ স্থবিধা পাইলেই শান্তি আশ্রমে যাইয়া থাকেন। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের পুণ্যস্থৃতি তাঁহাদের হৃদয়ে এথনও অমূল্য সম্পদরূপে রক্ষিত।

আশ্রমবাসিগণের অনেকে দেহরক্ষা করিয়াছেন। স্বর্গতদের মধ্যে শবরী অন্যতমা। সান্ফান্সিক্ষো উপসাগরের পারে আলমেদা শহরে 'হোম অব টু থে'র জনৈকা সভ্যা, অবিবাহিতা তরুণী ছিলেন শবরী। ক্রীশ্চান সায়েক্ষের এক শাখা 'হোম অব টু থ'। তাঁহাদের অন্যতম বিশাস এই ষে, প্রত্যেক রোগের কারণ চরিত্রগত কোন দোষ। রোগটি জানিলে চারিত্রিক দোষেরও সন্ধান করা যায়। ক্রোধ, হিংসা, লোভ, বেষ প্রভৃতি দোষ অন্তর্মণ রোগ সৃষ্টি করে। উক্ত নৈতিক রোগ সংশোধন করিলেই

রোগ সারিয়া যায়। স্বামী বিবেকানন্দ কয়েক সপ্তাহের জন্ম 'হোম অব টু থে' অতিথি ছিলেন। তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানে গভীর প্রভাব বিস্তার করেন এবং উহার অনেক আচার্য তাঁহার পদান্ত্র হইয়াছিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ যথন কালিফোর্ণিয়ায় গেলেন তথন 'হোম অব টুরোর' সভ্যগণ তাঁহার প্রতি অমুরক্ত হন এবং তন্মধ্যে যাঁহারা তাঁহার কাছে শান্তি আশ্রমে গিয়াছিলেন শঙ্করী তাঁহাদের অন্ততমা। তিনি গুরুদাস মহারাজকে প্রায়ই বলিতেন যে, স্বামীজী বেদান্ত দারা হোমের সভাগণকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্থামীজী বেদাস্ভতত্ত্বের আলোচনা করিতেন এবং শ্রোতৃবর্গ তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রবাহে বিল্লোৎপাদন করিবার ভয়ে গাত্রোত্থান করিতেও সাহসী হইতেন না। রুদ্ধনিংখাদে তাঁহারা তন্ময় হইয়া তাঁহার কথা শুনিতেন। স্বামীজীর বাগ্মিতা ও প্রেরণা তাঁহাদিগকে এক উচ্চলোকে লইয়া যাইত। স্বামীজীর প্রসঙ্গ সমাপ্ত হইলে তাঁহারা যেন পার্থিব জগতে ফিরিয়া আসিতেন। স্বামীজী একদিন প্রাতে তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন, "তোমরা বিষাক্ত দর্প কর্তৃক দষ্ট হইয়াছ। বিষের ক্রিয়া অনিবার্য। তোমাদের জীবনে রূপান্তর অবশ্রম্ভাবী, ঠাকুর তোমাদিগকে রূপা করিয়াছেন।" বাঁহারা 'দর্পদষ্ট' হইয়াছিলেন তাঁহারা আর পূর্ব প্রতিষ্ঠানে ফিরিয়া যাইতে পারিলেন না। বেদাস্তের ঔদার্য ও মাধুর্য তাঁহাদিগের দৃষ্টি এত বিস্তৃত করিয়া मियाছिल **(य, 'हाम ख**र है अ' **डाहा** দের নিকট অতি मकीर्ग मनে हहेल, তাঁহারা উন্মুক্ততর বায়ুদেবনে ব্যগ্র হইলেন। শান্তি আশ্রমে তাঁহাদের সে স্বযোগলাভ হইল। তথায় তাঁহারা এমন এক পুরুষের সঙ্গ পাইলেন যাঁহার জীবনে স্বামীজীর বাণী মূর্ত হইয়াছিল। তাঁহার পরিচালনায় স্বামীজীর বাণী স্ব স্ব জীবনে রূপায়িত করিবার স্থযোগ পাইলেন। শঙ্করী তাঁহাদের অন্ততমা ছিলেন। তাঁহার অমুরাগ অতুলনীয়।

#### আমেরিকায় তিন বংসর

স্বামী তুরীয়ানন্দ ভারতে ফিরিবার কয়েক বৎসর পরে শঙ্করী এক কঠিন বোগে আক্রান্তা হন। সাহদ ও ধৈর্যের দহিত তিনি শক্রর সঙ্গে সংগ্রাম করিলেন। নীরবে তিনি সকল কষ্ট সহ্য করিলেন, অভিযোগ-সূচক একটি বাকাও তাঁহার মুখ হইতে নি:স্ত হইল না। প্রিয় বন্ধুবান্ধবীগণ তাঁহার অন্তিমকাল আসন্ন দেখিয়া পরম প্রীতির সহিত তাহার সেবাভ্রম্বা করিলেন। একদিন তাঁহার প্রিয়া বান্ধবীকে ডাকিয়া বলিলেন, "মীরা, ঠাকুর আমাকে ডাকছেন। তুমি কি তাঁর নাম আমার কর্ণে উচ্চারণ করবে ?" মীরা শঙ্করীর শয়াপার্শে সমগ্র দিবস এবং পরবর্ত্তী রাত্রি রহিসেন। পালা করিয়া উভয়ে ঠাকুরের নাম জপ করিতে नाजित्नन। भक्षतीत खत कीन इटेट कीन छत इटेन। भीता विन्तिन, "প্রিয়ে, তুমি আর কষ্ট করে উচ্চারণ কর না। আমিই তোমাকে ঠাকুরের নাম শুনাইতে থাকি।" মৃত্হাদ্যে শঙ্করী তাহাতে সম্বতি জানাইলেন। প্রদিন প্রত্যুষে রোগিণী খুব দুর্বল হইলেন। তিনি একটু মাথা নাড়িয়া মীরার দিকে তাকাইলেন। অমুচ্চস্বরে উচ্চারিত হইল 'রামকৃষ্ণ'। ঠাকুরের নামোচ্চারণের দঙ্গেদক্ষেই তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। পাঞ্চভৌতিক দেহ পড়িয়া রহিল, আত্মা মুক্ত হইয়া গুরুপদে বিলীন হইল, ঠাকুর তাঁহার শরণাগত ভক্তকে পদতলে স্থান हित्नन ।

শান্তি আশ্রমে স্বামী তুরীয়ানন্দ যেসকল ভক্তের জীবনে রূপান্তর আনিয়াছিলেন, তাঁহাদের একটি উদাহরণ এখানে উল্লিখিত হইল। পূর্বাহৃত্তত সন্ধীর্ণ ধর্মমত ও ধর্মসাধনা ত্যাগ করিয়া তাহারা স্বামী তুরীয়ানন্দের প্রভাবে প্রকৃত আধ্যাত্মিকতার আস্বাদ পাইয়াছিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দের প্রভাব ব্যতীত উক্ত রূপান্তর সম্ভব হইত কিনাকে জানে? স্বামী তুরীয়ানন্দ ১০০২ খ্রী: ২২শে মে স্বামী বিবেকানন্দের

এক পত্র পাইলেন এবং তরা জুন সান্ফান্সিস্কো শহর হইতে ভারত-প্রত্যাগমনার্থ জাহাজে উঠিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের দেহরক্ষার দশ দিন পর ১৪ই জুলাই তিনি বেলুড় মঠে উপস্থিত হইলেন।

সান্ফান্সিক্ষোতে বেদান্ত সমিতি এবং উক্ত শহর হইতে প্রায় একশত মাইল দ্রবর্ত্তী শান্তি আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতারপে স্বামী তৃরীয়ানন্দ আমেরিকায় চিরশ্মরণীয়। আমেরিকায় তিনি যতদিন ছিলেন ততদিন সদা দিব্যভাবে আর্চ এবং জগন্মাতার হত্তে যন্ত্রস্বরূপ ছিলেন। ভারতে ফিরিয়া তিনি আমেরিকার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কথাপ্রসঙ্গে প্রকাশ করিয়াছিলেন, "আমি প্রত্যক্ষ অহভব করতাম, মা আমাকে প্রত্যেক পদক্ষেপে চালিত করছেন।" ভাগবত ইন্ধিতে তিনি চালিত হইয়াছিলেন বলিয়াই আমেরিকায় তাঁহার বেদান্তপ্রচার এত সাফল্যমণ্ডিত ও স্বদ্রপ্রসারী হইয়াছে।

#### সপ্তম অধ্যায়

# স্বামীজীর অদর্শনে

শাস্তি আশ্রম প্রতিষ্ঠার্থ স্বামী তুরীয়ানন্দকে যে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল তাঁহার ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া গেল। আশ্রমের ছাত্রছাত্রীগণ স্বামী বিবেকানন্দকে বেলুড় মঠে এই সংবাদ বারবার कानाहेलन। सामीकी क्यादी गाकिलयण का किया सामी जूदीयानमरक ভার করিতে বলিলেন ভারতে আদিবার জ্ঞা। কিন্তু **স্বামীজীর** নির্দেশ যথায়থ বুঝিতে না পারিয়া ম্যাকলিয়ড কেব্ল (cable) না क्तिया जूतीयानमञ्जीत्क िकि निथित्न। त्मरे िकि ১२०२ औः २२८म মে হরি মহারাজের হস্তগত হইল। এইজন্য ভারতে আদিয়া পৌছিতে স্বামী তুরীয়ানন্দের কিছু বিলম্ব হইল। তিনি স্বামীজীকে দেখিতে পাইলেন না। তিনি রেঙ্গুনে আদিয়া স্বামীজীর দেহত্যাগের সংবাদ শুনিলেন। এই ত্:দংবাদ শুনিয়া তিনি বজ্রাহতবৎ মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলেন। কিছুক্ষণ পরে দীর্ঘনিংশাস ছাড়িয়া উঠিলেন এবং রেঙ্গুনাগত যাত্রীর হাতে খবরের-কাগত্তে এই সংবাদ পড়িলেন। রেন্থুন হইতে কলিকাত। আসিবার জন্ম যেদিন জাহাজে উঠিলেন সেইদিন এই সংবাদ পাইলেন।

জাহাজে তুরীয়ানন্দজীর মন প্রিয় গুরুলাতার অদর্শনে অতিশয় বিষ
্ল হইল; আহার-নিজ্ঞাও তাঁহার ভাল লাগিল না। পুনরায় আমেরিকা ফিরিয়া কাজ করিবার সকল উৎসাহ তিনি হারাইলেন। আমেরিকা হইতে আনীত দামী পোশাক-পরিচ্ছদ ও একটি মূল্যবান যড়িও তিনি ভগ্নহদয়ে গলাগর্ভে ফেলিয়া দিলেন। তিন দিন পর

জাহাজ কলিকাতায় আদিল। জাহাজ-ঘাটে স্বামী সারদানক প্রভৃতি
সন্ন্যাসিগণ উপস্থিত ছিলেন। হরি মহারাজ শরৎ মহারাজকে দেখিয়া
তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া খুব কাঁদিলেন। তাঁহাদের কান্না দেখিয়া
তথায় লোক জমা হইয়া গেল। কান্না থামাইয়া কোনরকমে হরি
মহারাজ মঠে আসিলেন এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ, প্রেমানন্দ প্রভৃতি
গুরুলাতাদের পৃত সঙ্গে কিছুদিন কাটাইলেন। বেলুড় মঠে গুরুলাতৃশোকে তিনি খুব মৃহ্মান রহিলেন। একদিন হঠাৎ ভাগবতের এই
ক্লোকটি তাঁহার মনে পড়িল—

উক্ত শ্লোকের ভাবার্থ চিন্তা করিয়া তিনি বুঝিলেন, "আমরাও স্বামীজীকে থুব কাছে পেয়ে 'আমাদের স্বামীজী' বলে আমরা তাঁকে ধরে রাখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তিনি যে কোন উধ্ব লোকের অধিবাদী সে খেয়াল আমাদের ছিল না। তাই বিয়োগকাতর হয়ে পড়েছিলাম। তিনি যে কয়দিনের জন্ম এসে আমাদের কাছে ধরা দিয়ে 'আপনার জন' হয়েছিলেন তাতেই আমরা ধন্ম।" যতদিন তিনি বেলুড় মঠে ছিলেন প্রায়ই তিনি স্বামীজীর কথা আবেগভরে বলিতেন এবং দাধুব্রস্কচারীদের লইয়া ধ্যানধারণাদি করিতেন।

>—উদ্ধব বিপুরকে বলিভেছেন, "আহা ! এই নরলোক অভিশর ভাগাহীন।
কিন্ত বছুগণ সর্বাপেক্ষা ভাগাহীন। কারণ তাঁহারা কুঞ্চের সহিত একতা বাস করিয়াও
তাঁহাকে হরি বলিয়া জানিতে পারেন নাই। মৎস্তাপ সমুদ্ধে প্রতিবিশ্বিত চক্রকে কোন কমনীর
জলচর মনে করে, অমৃতমর বলিয়া চিনিতে অকম।"

## वुन्नावटन

স্বামীজীর অদর্শনে মর্মাহত হইয়া হরি মহারাজ কয়েক বংসর তপস্থায় অতিবাহিত করেন। বেলুড় মঠে অল্পকাল থাকিয়াই তিনি তপস্থার্থ শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করেন। তিন বৎসর ভোগবিলাসভূমি মার্কিনদেশে অবস্থান সত্ত্বেও তাঁহার স্বভাব আদৌ পরিবর্তিত হয় नारे। जिनि चारमित्रका यारेवात शूर्व घामम वरमृत रयङारव हिल्मन সেভাবে বাকী জীবন কাটাইতে মনঃস্থ করিলেন। তিনি যখন বৃন্দাবনে গেলেন তথন স্বামী ব্রহ্মানন্দ কৃষ্ণলাল মহারাজ্ঞকে তাঁহার সেবকরূপে পাঠাইলেন। बन्नानम्बी कृष्ण्नान মহারাজ্ঞকে বলিয়া দিলেন, "তুমি হরি মহারাজের সঙ্গে থেকো ও সেবা করো।" সেইজন্য কৃষ্ণলাল মহারাজ প্রায় তিন বংসর হরি মহারাজের সঙ্গে বৃন্দাবনে থাকেন মহারাজের জন্ম রাল্লা করিয়াছিলেন। একদিন হরি মহারাজ তাঁহাকে विलिन, "আমি মাধুকরী করে থাব। আমার জন্ম আর রামা করোনা।" সেদিন হইতে তিনি সেবকের রান্না না ধাইয়া মাধুকরী ভিক্ষায় উদরপূর্তি করিতে লাগিলেন। সেবক নিরুপায় হইয়া विन् मर्छ यामी बन्नानन्तरक এই थवत निथितन। यामी जूनीवानन সেবক কৃষ্ণলাল মহারাজ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "সে আমার খুব সেবা করেছিল। তবে তার খুব বাম্নাই (ব্রাহ্মণত্বের অভিমান) ছিল। কারণ সে ব্রাহ্মণসন্তান। ক্রমে ক্রমে তার সে ভাব কেটে গেল। সে রাল্লা করে আমাকে থাওয়াত এবং অক্তভাবেও সেবা করত। আমি খুব তাকে বকতুম ও ধম্কাতুম। সে সব সহু করত। শেষে

যথন আমার অহথ হল, মহারাজ ডাকা সত্তেও সে আমাকে ছেড়ে গেল না।"

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে স্বামী ব্রহ্মানন্দ হরিদ্বার হইডে वृक्तावन यारेया रुति मरावास्क्र मरक প्राप्त व्हे माम थारकन। वृहे গুরুভাতা পূর্বে এই তীর্থে তপস্থারত ছিলেন। তাই উভয়ে একত্রিত হওয়ায় পূর্ব শ্বতি জাগিয়া উঠিল। হাওড়ার অন্তর্গত রামক্বঞ্পুর-নিবাসী শ্রীনবগোপাল ঘোষ তথন বৃন্দাবনে কালাবাবুর কুঞ্জে স্ত্রীপুত্রাদির সহিত তীর্থবাস করিতেছিলেন। তাঁহার পুত্র নীরদ ( যিনি পরে বেলুড় মঠে স্বামী অম্বিকানন নামে পরিচিত হন ) প্রায়ই তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে আসিত। পূর্ব পরিচয়নিমিত্ত তিনি হরি মহারাজের কাছে বদিয়া তাঁহার সঙ্গে কথাবার্তা বলিতেন। মহারাজের গম্ভীর মৃতি দেখিয়া তিনি তাঁহার কাছে যাইতে সাহসী হইতেন না, তাঁহার দরজার কাছে প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতেন। ইহা লক্ষ্য করিয়া হরি মহারাজ একদিন ভাঁহাকে বলিলেন, "কিরে, তুই ভিতরে গিয়ে মহারাজের পাদস্পর্শ করে প্রণাম কর। বাহির থেকে ওরকম করে চলে আদিস্ কেন ?" হরি মহারাজের আদেশে তরুণ নীরদ সভয়ে মহারাজের কাছে যাইয়া প্রণাম করিতেই তিনি সঙ্গেহে তাঁহাকে আদর করিলেন। পরদিন হইতেই তিনি মহারাজের কাছে যাইয়া বসিতেন ও আলাপ করিতেন। হরি মহারাজের কাছে তাঁহার যাওয়া পূর্বাপেকা কমিয়া গেল। ইহা দেখিয়া মহারাজ একদিন হাসিতে शिमित्व सामी जूतीयानम्दक विनातन, "बाभनात दिना त्य विशृद्ध दिन !" হরি মহারাজ সহাত্তে উত্তর দিলেন, "ওর ভাগ্য ভাল।"

স্বামী তুরীয়ানন্দ বৃন্দাবনে রোজ ভাগবত পাঠ করিতেন। তাঁহার পাঠ ভনিতে তুইটি বাঙ্গালী বৈষ্ণব সাধু নিয়মিতভাবে আসিতেন।

### স্বামীজীর অদর্শনে

হরি মহারাজের ভাগবত-ব্যাখ্যা তাঁহাদের বেশ ভাল লাগিত। পরস্পরের মধ্যে গভীর প্রীতি হইয়াছিল। বৈষ্ণব সাধুষয় একজে বাস করিতেন, কিন্তু উভয়ের মধ্যে প্রায়ই ভীষণ ঝগড়া হইত। এত ঝগড়া হওয়া দত্ত্বেও একজন অপরকে ছাড়িয়া ষাইতেন না। একদিন হরি মহারাজ তাঁহাদের ঝগড়া ভনিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "আপনাদের মধ্যে যখন এত ঝগড়া হয় তখন আলাদা থাকাই ভাল। একসঙ্গে থেকে ঝগড়া করার প্রয়োজন কি?" এই কথা ভনিয়া বৈষ্ণব সাধুগণ আশ্র্যান্থিত হইয়া বলিলেন, "আপনার মুখে একথা ভনব ভাবি নি। আপনি এতবড় সাধু হয়ে সাধুসঙ্গ ছাড়তে বলছেন কিরপে? আমরা ঝগড়া করতে পারি, কিন্তু সাধুসঙ্গ ছাড়ি কেন? যদি সাধুসঙ্গ ছাড়ি, কি নিয়ে থাকব?" বৈষ্ণব সাধুদের কথায় হরি মহারাজ খ্ব সম্ভেট হইলেন। তাঁহাদের প্রতি তাঁহার প্রীতি ও শ্রন্ধা আরও বাড়িয়া উঠিল এবং ভাগবতপাঠও অধিকতর জমিয়া গেল।

স্বামী তুরীয়ানন্দ থুব সত্যপ্রিয় ও স্পষ্টবাদী সাধু ছিলেন। কাহারও দোষক্রটি দেখিলে তাহা স্পষ্ট কথায় বলিয়া ফেলিতেন। কিন্তু তাঁহার স্পষ্ট কথা শুনিয়া অনেকেই মনঃক্ষ্ম হইতেন। কিন্তু ভাগবতের নিম্নোক্ত শ্লোকটি টীকাসমেত পড়িয়া তিনি এই অভ্যাস ছাড়িবার চেষ্টা করেন এবং অচিরে কৃতকার্য্য হন—

পরস্বভাবকর্মাণি ন প্রশংসেৎ ন গর্হয়েৎ। বিশ্বমেকাত্মকং পশুন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ॥

—সারা বিশ্বে ( উপাদান ও নিমিত্ত-কারণরপে ) এক পরমাত্মাকে দেখিয়া অপরের চরিত্র ও কর্মাবলীর প্রশংসা বা নিন্দা করিবে না। উক্ত শ্লোকের টীকাতে আছে, "যদি দাঁত হঠাৎ জিহ্বার উপর জোরে

পড়িয়া জিহবাকে জোরে কাটিয়া দেয় তাহা হইলে কি লোকে পাথরের হড়ি দিয়া দাঁত ভালিয়া ফেলে? তাহা কেহ কখনও করে না। কারণ দাঁত যাহার, জিহবাও তাহারই। যখন এক পরমাত্মা আমার এবং অন্ত সকলের মধ্যে বিরাজিত তখন অপরের দোষদর্শন বা নিন্দাবাদ অফুচিত।"

### উত্তর কাশীতে

অহুথ সারিলে বুন্দাবন হইতে স্বামী তুরীয়ানন্দ মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে স্বামী স্বরূপানন্দের নিকট চলিয়া যান এবং রুফলাল মহারাজ বেলুড় মঠে ফিরিয়া আদেন। হরি মহারাজ ১৯০৫ খ্রী: মায়াবতী যান এবং উক্ত বৎসর নভেম্বর মাসে আলমোড়া ও নৈনিতাল হইয়া কনখলে আসেন। সেখানে কিছুদিন থাকিয়া পুনরায় উত্তরাখণ্ডে যাইয়া তপস্থা করেন। ১৯০৬ খ্রী: মার্চ মাসে তিনি হযীকেশে ছিলেন। ইহার পরে টিহিরীতে স্বামী বিজ্ঞানানন্দের সহিত একমাস অবস্থান করেন। বিজ্ঞানানন্দজী টিহিরীর রাজগুরু, শাস্ত্রজ্ঞ, তপস্বী ও বৈরাগ্যবান সাধু ছিলেন। পূর্বে টিহিরীতে অবস্থানকালে তাঁহার সহিত হরি মহারাজ পরিচিত হন। ইনি উত্তরকাশীর বিখ্যাত সাধু দেবীগিরির বিভাগুরু। হরি মহারাজ বিজ্ঞানানন্দজীর নিকট দেবী-গিরির নাম শুনেন এবং উত্তরকাশীতে যাইয়া তাঁহার সহিত পরিচিত হন। সেইবার উত্তরকাশীতে হরি মহারাজ কেদারঘাটস্থ ধর্মশালার একটি ছোট কুঠীতে মাস্থানেক ছিলেন। তথন উত্তর-কাশীতে খুব বরফ পড়িত এবং অসহা শীত হইত। সেইজয় খুব কম

### वामीकोत अपर्मात

সাধ্ই শীতকালে তথায় থাকিতে সাহস করিতেন। তজ্জন্য উত্তর কাশীতে শীতকালে সাধ্র সংখ্যা অতি অল্পই হইত। দেবীসিরিজী শীতকালে নীচে নামিয়া আসিতেন এবং আসিবার পূর্বে নি:সম্বল কপর্দকহীন সাধুদের শীতের কয়েক মাসের উপযোগী প্রয়োজনীয় আহার্বের ব্যবস্থা করিতেন। সাধুদেবার জন্ম তাঁহার নিকট কিছু অর্থাগম হইত।

দেবীগিরিজ্ঞী বলেন, "কেদারঘাটের ধর্মশালাতে যাইয়া এক দিব্য জ্যোতির্ময় তেজ্ঞ:পুঞ্জ মৃতির সহিত আমার দাক্ষাৎকার হইল। ভারতবর্ষের मम्ख প্রদেশ হইতে উত্তরকাশীতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধু-মহাত্মাদের সমাগম হইয়া থাকে। কিন্তু এইরূপ অলৌকিক তেজ্ঞাসম্পন্ন সাধুর দর্শন অত্যন্ত তুর্লভ। আমি তাঁহার নিকট স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলাম। কিন্তু তিনি কোনপ্রকার সহায়তা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া বসিলেন। অবশেষে আমি অতি কাতরভাবে নিবেদন করিলাম, 'আপনি শীতকালে প্রথম উত্তরাখণ্ডে বাদ করিতেছেন। তাই এই তপোভূমির পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সমধিক পরিচিত নহেন। এই কঠোর ভূমিতে শীতকালে বাস করিতে হইলে কিছু-না-কিছু আহার্য রাথার প্রয়োজন হয়। আপনি রূপাপূর্বক কিছু গ্রহণ করুন।' আমার একাস্ত অমুরোধে তিনি শেষে দেই ত্ই-তিন মাদের উপযোগী চাল ভাল ও আটাদি লইতে সমত হইলেন। এইরূপে এক মহাপুরুষের সহিত আমার পরিচয় ও সৌহার্দ্য হইয়াছিল। আমি সেই তপোনিষ্ঠ দিব্য মৃতিকে কখনো ভুলিতে পারিব না। পরে জানিতে পারিলাম, এই মহাপুরুষের নাম স্বামী তুরীয়ানন্দ।"

উত্তরকাশীতে উজলী গ্রামে দেবীগিরিজীর যে আশ্রম আছে তথায় স্বামী তুরীয়ানন্দ কিছুদিন তপস্থা করেন। তথন তিনি একথানি মলমলের চাদর ও কৌপীনমাত্র ব্যবহার করিতেন, দ্বিতীয় বস্ত্র রাখিতেন

না। দেবীগিরিজী তাঁহার কম্বন্দাত্র বিছানার নীচে পল বিছাইয়া দিতে চাওয়ায় তিনি আপত্তি করেন নাই। হরি মহারাজ তথায় চরিশ ঘণ্টার মধ্যে মাত্র তিন ছটাক চাউলের ভাত ও দেড় পোয়া হুধ খাইতেন। দেবীগিরিজী তাঁহার সেবার্থ একটি চাকর নিযুক্ত করেন এবং তাঁহার সর্বপ্রকার অভাবপূরণের জন্ম প্রস্তুত ছিলেন। তথন হরি মহারাজ সর্বদা পদ্মাসনে জ্ঞানমূলা করিয়া বিসিয়া থাকিতেন এবং খ্ব কম কথা বলিতেন। তিনি রাত্রে তিনটার সময় উঠিয়া শৌচাদিসমাপনাস্তে জপধ্যানে বসিতেন এবং বেলা প্রায় ১১।১২টার সময় উঠিয়া গঙ্গান্দান করিয়া উপরোক্ত আহার করিতেন। দেবীগিরিজীর সঙ্গে গৌড়পাদের অজাতবাদ সম্বন্ধে প্রায়ই গোহার আলোচনা হইত। মাগুক্য উপনিষদের নিয়োক্ত গৌড়পাদ-কারিকাটি তাঁহার মুখে তথায় প্রায়ই শোনা যাইত—

ন নিরোধ: ন চোৎপত্তি: ন বন্ধো ন চ সাধক:। ন মুমুক্কুন বৈ মুক্ত: ইত্যেষা পরমার্থতা॥

আলোচনার কালেও তিনি পদাসনে বসিয়া 'সমকায়শিরোগ্রীব' হইয়া জ্ঞানমূলা ধরিয়া থাকিতেন। দেবীগিরিজী বলেন, "তাঁহার কথা বেশী কি বলিব? তাঁহার মত বেদাস্তবেত্তা ব্রহ্মনিষ্ঠ সন্মাসী অতি বিরলদেখা যায়। তিনি তত্ত্ত ও সর্বপ্রকারে পূজ্য ছিলেন।" নয় মাস উত্তর-কাশীতে তপস্থাস্থে স্থামী ত্রীয়ানন্দ বদরীনাথ ও কেদারনাথের দিকে যাত্রা করেন। তথন দেবীগিরিজীর অহ্বরোধে একথানি লুই চাদর গায়ে দিয়া যান। উক্ত তীর্থদ্বয়দর্শনান্তে তিনি সম্ভবতঃ আলমোড়ায় আসেন।

>--- আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই। কেহ সাধক বা বন্ধ নহে। কেহ মুমুকু নহে, কেহ মুক্ত নহে। ইহাই পরমার্থদৃষ্টি।

#### কুকুকেত্রে\*

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের স্থ্গ্রহণের সময় স্বামী ত্রীয়ানন্দ ব্রন্ধচারী গুরুদাসের সহিত কুরুক্তের গমন করেন। সেবার কুরুক্তেরে মেলায় প্রায়
অর্ধ লক্ষ যাত্রীর সমাগম হইয়াছিল। সন্ধ্যার সময় তিনি ট্রেন হইতে
নামিয়া দেখিলেন, স্থানীয় ধর্মশালাগুলি নরনারীতে পরিপূর্ণ। অস্থায়ী
যেসকল তাঁব্ ও ছাউনী করা হইয়াছিল সেগুলিতেও তিলধারণের
স্থান ছিল না। অগত্যা তাঁহারা তুই জন একটি বৃহৎ বটবুক্ষের তলায়
কম্বল পাতিয়া বিপ্রাম করিতে লাগিলেন। সাধুল্বয়ের ম্থমগুল প্রাস্ত,
রুমন্ত ও শুন্ধ দেখিয়া জনৈকা ভক্তিমতী নারী তাঁহাদের নিকটে আসিয়া
করজাড়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনারা কিছু থেয়েছেন কি ?' সাধুল্বয়
অনাহারে আছেন জানিয়া মহিলাটি ক্রতপদে তাঁহার আন্তানা হইতে
আটার রুটি কয়েকথানি, একটু তুধ ও তরকারী আনিলেন। সাধুল্বয়
আনীত আহার্য সানন্দে ভক্ষণপূর্বক স্থ স্থাটুলি মাথায় দিয়া গাছের
তলায়ই ঘুমাইয়া পড়িলেন।

রাত্রি একপ্রহর অতীত হইলে স্বামী তুরীয়ানন্দ উঠিয়া বসিলেন।
গুরুদাস মহারাজ একটু পূর্বে উঠিয়া নক্ষত্রথচিত নৈশাকাশের দিকে
বিস্মিত নয়নে তাকাইতেছিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ উঠিয়া বসিতেই
গুরুদাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে, মহারাজ?" হরি মহারাজ
বলিলেন, "গুরুদাস, এখন তুমি প্রকৃত সন্ন্যাসী।" গুরুদাস উত্তর দিলেন,

<sup>\* &#</sup>x27;প্রবৃদ্ধ ভারত' পত্রিকায় (কেব্রুয়ারী, ১৯২৫) প্রকাশিত স্বামী অতুলানন্দলীর প্রবন্ধ হইতে সংকলিত এবং 'উদ্বোধন' পত্রিকার ১৬৫৫ কার্ভিক সংখ্যার প্রকাশিত।

"মহারাজ, তাই ত আমি হতে চাই।" এই বলিয়া তিনি স্বামী বিবেকানন্দের 'দল্ল্যাদীর গীতি' হইতে নিম্নলিখিত অংশটি আবৃত্তি করিলেন—

> স্থতরে গৃহ করো না নির্মাণ। কোন্ গৃহ তোমা ধরে হে ধীমান॥ গৃহছাদ তব অনস্ত আকাশ। শয়ন তোমার স্থবিস্থৃত ঘাস॥ দৈববশে প্রাপ্ত যাহা তুমি হও। সেই থাতে তুমি পরিতৃপ্ত রও। হউক কুৎসিত কিংবা স্থরন্ধিত। ভূঞ্জহ সকলি হয়ে অবিকৃত ॥ শুদ্ধ আত্মা যেই জানে আপনারে। কোন্ থাত্ত পেয় অপবিত্র করে। হও তুমি চল-শ্রোতস্বতী মত। স্বাধীন উন্মুক্ত নিত্য প্রবাহিত ॥ উঠাও সন্ন্যাসী, উঠাও সে তান। গাও গাও গাও এই গান॥

ওঁ তৎ সং ওঁ

স্বামী তুরীয়ানন্দ ইহা শুনিয়া সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, "ঠিক ঠিক।
আমরা জগন্মাতার সন্তান। আমাদের ভয় কি ? তিনিই দেন এবং
তিনিই নেন। তাঁর নাম জয়যুক্ত হোক।" তারপর তিনি স্বামী
বিবেকানন্দের মাহাত্ম্য-কীর্তনোদ্দেশ্রে বলিলেন, "তিনি ছিলেন প্রকৃত
সন্মানী। ঐশর্ষে ও দারিস্ত্রে তিনি সমান থাকতেন। তিনি জানতেন,
তিনি সাক্ষিক্রপ নিত্যমুক্ত আত্মা। ত্থা বা দুঃখ তাঁকে বিচলিত করতে

### शामीकीय जनर्गत

পারত না। ত্নিয়াটি ছিল তাঁর কাছে একটি রঙ্গমঞ্চ। কি স্থন্দর ভাবেই না তিনি এই রঙ্গমঞ্চে তাঁর অভিনয় ক'রে গেলেন! পরার্থে ই ছিল তাঁর জীবন-ধারণ। তাঁতে স্বার্থপরতার লেশমাত্র ছিল না। তার নিজের কোন মতলব বা স্বার্থ ছিল না। ঠাকুরের বাণী ও সাধন-প্রচারই ছিল তাঁর জীবনত্রত। আমাদের ঠাকুর বলতেন, 'সে যথেচ্ছ চলতে পারে, তাতে তার কোন দোষ হবে না।'" স্বামী বিবেকানন্দের প্রশংসায় হরি মহারাজ পঞ্ম্থ হইতেন। একটু থামিয়া তিনি আবার वनित्नन, "किन्न भागितिक मावधान श्टल श्टर। साम्रात अभीस मिलि, আমরা সহজেই মায়া দারা আবদ্ধ ও মোহিত হই।" তথন গুরুদাস विनया छेठिएनन, "मा व्याभारमय बक्या कदरवन।" इति महादाक विनरमन, "তুমি ঠিক ব'লেছ, এটি কথনও ভূলো না। তাঁতে অটল বিশ্বাদ রাথ। জগন্মাতা ব্যতীত সাধুজীবনের মূল্য কি? মাতৃচিস্তা ব্যতীত জীবন মিথা। ও মূল্যহীন। একমাত্র তিনিই সত্য।" একটু থামিয়া আবার বলিলেন, "এখন একটু ঘুমুতে চেষ্টা করো। কাল আমরা আরও ভাল জায়গা পেতে পারি।"

হরি মহারাজ বা গুরুদাস মহারাজ কেহই সে রাত্রে ঘুমাইতে পারিলেন না। মধ্যরাত্রির কিছু পরে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। বট-গাছের পাতায় বৃষ্টি-পড়ার শব্দ শোনা গেল। স্বামী তুরীয়ানন্দ তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গুরুদাস মহারাজকে ডাকিয়া বলিলেন, "গুরুদাস, আমাদের অক্তর্ত্ত আশ্রেয় নিতে হবে।" উভয়ে উঠিয়া স্ব ব কম্বাদি লইয়া আশ্রেয়ের সন্ধানে চলিলেন। কিন্তু পূর্ববৎ সকল স্থানই জনাকীর্ণ। হরি মহারাজ কোনও স্থানে ঢুকিবার জন্ম দৃঢ়সংকল্প হইলেন। স্বতরাং বাত্রিগণের উচ্চ প্রতিবাদ সন্ত্রেও তাঁহারা এক দিকে খোলা চটিতে ঢুকিলেন। বাত্রিগণ তথায় শায়িত অবস্থায় সেই বিনিশ্র রজনীতে গল্পজ্জবে প্রমন্ত

ছিল। প্রতিবাদ এত তীব্র হইয়াছিল যে, মনে হইল ষেন যাত্রীরা সাধু তুইজনকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিবে। কিন্তু হঠাৎ ভাহাদের চীৎকার থামিয়া গেল এবং সাধুদ্বয় মাথা গুঁজিবার একটু জায়গা পাইলেন। একটি বাক্সের মধ্যে চারিপাশে জিনিস থাকিলে আর একটি জিনিস মাঝখানে ঢুকাইয়া দিলে যেমন হয়, তেমনি সাধুদ্বয় যাত্রিপরিপূর্ণ স্থানের মধ্যে বৃষ্টি হইতে বাঁচিবার এবং শুইবার একটু জায়গা পাইলেন। ঘরটির তিন দিকে দেওয়াল, এক দিক খোলা এবং উপরে ছাদ। কঠিন মেজের উপর কম্বল পাতিয়া সাধুষয় খুমাইয়া পড়িলেন। তাঁহারা ভোরে উঠিয়া দেখিলেন, আকাশে স্থ্ উঠিয়াছে। ঘরের অর্ধেক যাত্রী অক্তঞ চলিয়া গিয়াছে। হাতম্থ ধুইয়া তাঁহারা কম্বলের উপর বসিয়া পরস্পর আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। গুরুদাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "যাত্রিগণ তীব্র আপত্তি করা সত্ত্বে আপনি গতরাত্তে চটির মধ্যে প্রবেশ করতে পারলেন किक्राल ?" सामी जूतीयानम महात्य विलान, "जूमि এथन । जामात्तव (ভারতীয়দের) চেন নি। আমরা খুব জোর চীৎকার করি বটে, কিন্তু এর পেছনে কিছু নেই। পাশ্চাত্ত্যে তোমরা সব ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ কর। এখানে তুমি দেখবে, তৃজন লোকে কথা বলে এবং এমন ভাবভঙ্গী দেখায় যে, যেন উভয়ে পরস্পরকে তথনই থুন করবে। কিন্তু পাঁচ মিনিট পরই তারা একত্রে বদে এমনভাবে তামাক খাবে, যেন ভারা পুরনো বন্ধু! এই হোল আমাদের ধারা। এই লোকেরা শিক্ষিত नम्, किन्छ তাদের হৃদয় সং। ধখন তারা দেখলে যে, আমরা সভ্যই বিপন্ন তথন তারা আমাদের জন্ম জায়গা করে দিলে নিজেদের অস্থ্রিধা দত্তেও। আমি তাদের বললাম যে, তুমি বিদেশী, বিদেশে এসেছ এবং তুমি সন্ন্যাসী। তৎক্ষণাৎ তারা কুতৃহলী হয়ে উঠল এবং ভোমার সম্বন্ধে সব জানতে চাইলে। তথন তারা বললে, 'আপনারা আস্থন।

### श्रामीकी द अपर्गत

আপনাদের জন্ম জায়পা করে দিচ্ছি।' সর্বত্র তুমি এরপই দেখবে। ভারতের সর্বত্র সয়্যাসীরা সমাদৃত হন, বিশেষতঃ পরীব লোকদের দ্বারা। কারা খুব সরল ও সদয়। আমাদের আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মত তারা কুটিল ও কপট নয়। স্বামীজী দরিদ্রদের ভালবাসতেন, তাঁর হৃদয় তাদের জন্ম ব্যথিত ও বিদীর্ণ হোত। তিনি বল্তেন, 'তারা আমার উপাশ্ম দেবতা।' সেইজন্ম আমাদের মিশন তাদের মধ্যে এত কাজ করে। সমগ্র ভারতে দরিদ্রনারায়ণদের সেবার জন্ম আমাদের মিশনের শাথাকেন্দ্র আহে। আমরা তাদের বিনাম্ল্যে শিক্ষা ও ঔষধপথ্যাদি দিয়ে থাকি। আমরা দরিদ্ররূপী নারায়ণের সেবাই করি।"

একটু পরে স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিলেন, "আমরা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে এদেছি, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ গীতা প্রচার করেছিলেন।" তারপর তিনি গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবের সহিত উচ্চৈ:স্বরে আবৃত্তি করিলেন। গুরুদাস সংস্কৃত পছের মাধুর্য ও ছন্দো-ময়তায় মৃগ্ধ হইলেন। তাঁহার আবৃত্তি শেষ হইতেই একজন ভদ্রলোক আসিয়া কর্ষণ বাক্যে জিজ্ঞাসা করায় হবি মহারাজ বলিলেন, "আমরা সাধু। আমরা এখানে আশ্রয় নিয়েছি।" তিনি গুরুদাস মহারাজকে গুপ্তচর বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিলেন। তাই গুরুদাস মহারাজকে লক্ষ্য করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "সাহেব কোন্ হায় ?" হরি মহারাজ তাঁহাকে সব কথা বুঝাইয়া বলাতে তিনি তখনই শান্ত হইয়া ভদ্রভাবে বলিলেন, "আপনারা উভয়ে আমার অভিথিরপে এখানে থাকতে পারেন। আমি আপনাদের জন্ম থাবার পাঠিয়ে দেবাে৷" লােকটি একটি ভূত্যকে ডাকিয়া তাঁহাদের কম্বলের নীচে কিছু খড় বিছাইয়া দিতে বলিলেন। তৎপর তাঁহাদিগকে নমস্কার করিয়া ভিনি চলিয়া গেলেন।

लाकि চलिया याहेर्ड यामी जूबीयानम श्वक्रमाम महावाज्यक বলিলেন, "দেখ, মায়ের খেলা। এখন আমরা নিশ্চিম্ভ হয়ে থাক্তে পারি। তুমি কি মনে কর, এইভাবে থাকতে পারবে ?" গুরুদাদ বলিলেন, "হা মহারাজ, আমার বিশাস, আমি পারব।" একটু পরে একটি চাকর তাঁহাদের জন্ম মোটা আটার রুটি ও গুড় আনিল। প্রত্যহ প্রাতে চাকরটি এইরপ থাবার আনিত। সন্ধ্যায় সে রুট ও ঝোল লইয়া আসিত। এইভাবে নয় দিন কাটিল। ভদ্ৰলোকটি কথন কখন আসিয়া তাঁহাদের সংবাদ লইতেন। ঘরের মধ্যে অগ্রান্ত যাত্রী থাকিলেও তাঁহারা নিজেদের কম্বল ভালরূপে পাতিবার জায়গা পাইলেন। যাত্রীরা ঘরের মধ্যে মাটির উন্থন করিয়া রান্না করিত। ঘরের ধ্মনির্গমনের জানালাদি না থাকায় ধোঁয়ার সময় সাধুদ্বয়ের শাদরোধ হইবার উপক্রম হইত এবং চোথ জালা করিত। কিন্তু কাহার নিকটই বা তাঁহারা ইহার প্রতীকারার্থ অভিযোগ করিবেন ? গুরুদাস মহারাজ এইপ্রকার জীবনযাপনে অনভ্যস্ত থাকায় মাঝে মাঝে তাঁহার জব হইতে লাগিল। জব হইলেও তিনি চলিতে ফিরিতে পারিতেন। যেদিন তাঁহার জর হইত সেদিন ভিনি রুটি খাইতে পারিতেন না; সেদিন হরি মহারাজ তাঁহার জন্ম এক কাপ ত্থ কিনিতেন। হরি মহারাজের পৃত সঙ্গলাভের জন্ম গুরুদাস মহারাজ এই কষ্ট স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছিলেন।

সন্ধ্যায় অনেকে স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত আলাপ করিতে এবং তাহার উপদেশ লইতে আসিতেন। তিনি গভীর রাত্রি পর্যন্ত ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া সমাগত ধর্মপিপাস্থদের সহিত সংপ্রসঙ্গ করিতেন। ধর্মপ্রসঙ্গ করিতে তাঁহার ক্লান্তিবোধ হইত না। ধর্মপ্রসঙ্গ করিতে তিনি সদা প্রস্তুত থাকিতেন। প্রাতঃকালে স্থানাহার-সমাপনাস্তে

### স্বামীজীর অদর্শনে

গুরুদাস মহারাজের সঙ্গে স্বামী তুরীয়ানন্দ যাত্রীদের মধ্যে ঘুরিয়া ্বড়াইতেন এবং সাধু ও তীর্থস্থানগুলি সাগ্রহে দর্শন করিতেন। যতীশ্বর ( যেখানে শ্রীকৃষ্ণ অজুনিকে গীতা বলিয়াছিলেন ), বাণগঙ্গা ( ষেথানে ভীম্মদেব শরশয্যায় ইচ্ছামৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন ), দ্বৈপায়ন হ্রদ ও সন্নিহিত তালাও প্রভৃতি প্রাচীন পুণাস্থানগুলি তিনি ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিলেন। একটি বিশাল বটগাছে বড় বড় ভালে কয়েকটি কঠোরী সাধু পাখীর মত পাতার বাসা বাধিয়া বাস করিতেছিলেন। সেইবার কুরুক্তের মেলায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বহু সন্ন্যাসিত্রক্ষচারীর সমাগম হইয়াছিল। সাধুদের মধ্যে কেহ উলঙ্গ, কেহ কৌপীনমাত্র-পরিহিত, কেহ গেরুয়াধারী, কেহ ধুনিভম্মলিপ্ততম, কেহ পাগড়িধারী, কেহ জ্বাজুটমণ্ডিত, কেহ মৃণ্ডিতমন্তক, কেহ বা স্বেতাম্বর। জ্বাধারীদের মধ্যে কাহার জটা পৃষ্ঠোপরি ব। বক্ষোপরি লম্বমান, কাহার বা শিরোপরি দর্পবং কুগুলীকত। শান্ত্রজ্ঞ সাধু ও পণ্ডিতগণ বৃক্ষতলে বা স্ব স্ব তাবুবা তৃণ-কুটীয়ার সম্মুথে বসিয়া ধর্মপ্রসঙ্গ বা শাস্ত্রাদি পাঠ করিতে-ছিলেন। জনৈক সাধু চিরমৌনব্রত, আর একজন অঞ্জগরবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। একজন রক্তবন্ত্রপরিহিত শাধু গাছের ভালে ভর করিয়া নয় দিবদ এক পদে দাঁড়াইয়াছিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ গুরুদাস মহারাজ্বকে ঐসকল দেখাইতে লাগিলেন। বিশাল তীর্থক্ষেত্রটি নয় দিন যাবৎ সহস্র সহস্র নরনারীর ধর্মালাপে মৃথরিত এবং ধর্মভাবে পরিপ্লুত ছিল।

প্রতিহণের পূর্ণগ্রাদের সময় ধরণী অন্ধকারারত হইলে স্নানের শুভযোগ আসিল। ব্রদগুলি স্থর্হৎ হইলেও যাত্রীর ভিড় এত অধিক ছিল যে, তাঁহাদের পক্ষে স্নান করা কঠিন হইয়া উঠিল। স্থামী তুরীয়ানন্দ্রী শুরুদাস মহারাজকে লইয়া অতি কটে তিন ডুব দিলেন। হাজার হাজার

## यात्री जूदीयानन

যাত্রীর একত্রে ভক্তিভরে স্নান এক অডুত দৃশ্য! জগতের অন্তর্ত্ত্রে কোথাও এই স্বর্গীয় দৃশ্য দেখা যায় না। ইহা দেখিলে নান্তিকও আন্তিক হয়। এইজন্তই ত আমাদের মুনিঋষিগণ তীর্থদর্শনাদির এত বিধান দিয়াছেন। স্নানাস্থে স্নানাদি ধর্মামুষ্ঠানের উপকারিতা সন্থমে গুরুদাদ প্রশ্ন করিলেন। উত্তরে স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিলেন, "ইহা নির্ভর করে ভক্তিবিখাদের উপর, মনোভাবের উপর। খাঁটি ভক্তি থাকলে স্ফল অবধারিত। ইহা দারা চিত্তগুদ্ধ হয়। সারকথা—সর্বভূতে মাকে দেখতে হবে। তা হলেই আমরা প্রকৃত ধর্মপ্রাণ হতে পারব।" তৎপর তিনি প্রীশ্রীচণ্ডী হইতে এই শ্লোকটি স্থর করিয়া আর্ত্তি করিলেন—

'যা দেবী দৰ্বভূতে মৃ চেতনেত্যভিধীয়তে। নমস্তব্যৈ নমস্তব্যৈ নমে নমঃ॥'

অর্থাৎ যে দেবী সকল প্রাণীতে চেতনারপে অধিষ্টিতা তাঁহাকে নমস্থার।
স্বামী তুরীয়ানন্দ এই প্রসঙ্গে বলিলেন, "মা-ই সর্বভূতে অবস্থিতা,
তিনিই সর্বভূত। তিনিই নদী, তিনিই পর্বত, তিনিই সব। এটি
দিবা দর্শন, অলৌকিক অহভূতি! আমাদের ঠাকুরের এটি লাভ
হয়েছিল। তিনি গঙ্গা দেখতেন না, তিনি গঙ্গায় ব্রহ্মদর্শন করতেন।"

কুরুক্তে স্বামী তুরীয়ানন্দ অহরহ এই দিব্যভাবে আবিষ্ট ছিলেন।
নয়দিন পর মেলা শেষ হইল। গুরুদাস মহারাজ বেলুড় মঠাভিম্থে
যাত্রা করিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ কুরুক্তেত্রে আরও কয়েকদিন থাকিয়া
জনৈক ভদ্রলোকের অতিথিরূপে অমুপশহরে গেলেন।

১৯০৮ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে স্বামী তুরীয়ানন্দ গঙ্গাতীরবর্তী গড়মুক্তেশ্বরে তপশ্যারত ছিলেন। উক্ত মাসে তথা হইতে কাশীধামে

### वाशीकीत जन्मित

এক সাধুকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে উল্লিখিত ছিল যে, তিনি সেই শীতকাল গড়মুক্তেশ্বরেই থাকিয়া তপস্থা করিবেন। সেই পত্রে হরি মহারাজ সাধনরহস্তের গৃঢ় তত্ত্ব স্বাস্থভূতির আলোকে বর্ণনা করেন। তৎপূর্বে তিনি অন্থপশহরে তপস্থারত ছিলেন। ইহা হইতে প্রতীত হয় তিনি অন্থপশহর হইতে গড়মুক্তেশ্বরে যান।

#### मारकारन

সম্ভবত: গড়মুক্তেশ্বর ইইতে স্বামী তুরীয়ানন্দ ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষে বা ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে নাঙ্গোলে যান এবং তথায় ১৯১০ গ্রষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী বা মার্চ পর্যন্ত তপস্থা করেন। নাঙ্গোল গঙ্গা-নদীর তীরবর্তী একটি ছোট গ্রাম। ইহা বিজনৌর জেলার অন্তর্গত এবং হরিদার হইতে প্রায় ষাট মাইল দূরে অবস্থিত। গ্রামের নামান্ত্রদারে তত্ত্ব গঙ্গাঘাটকে নাঙ্গোলঘাট বলে। গঙ্গাভীর হইতে ৬০।৭০ হাত উচুতে জঙ্গলের মধ্যে সাধুরা থাকিয়া তপস্থা করেন। গ্রামের স্থানে স্থানে নিবিড় জঙ্গল, দিনের বেলায় বাঘে গরুছাগল থায়। স্বামী তুরীয়ানন এইরূপ একটি গভীর জন্মলে প্রথমে ডিন-চার দিন ছিলেন। তারপর গ্রামবাসীরা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে গঙ্গাতীরস্থ উচ্চ ভূমিতে তাঁহার জন্ম বিরক্ত শাধুদের কুটীয়ার পাশে একটি খড়ের চালা করিয়া দেয়। তদবধি সেই চালাঘরে অর্থাৎ পর্ণকুটীরে তিনি বাস করিতে লাগিলেন। স্বামী গঙ্গানন্দ বলেন, "এখান হইতে দেখা যাইত, দিনের বেলায় ব্যাদ্রী উহার শাবকদের শহিত খেলা করিতেছে।"

স্বামী তুরীয়ানন্দের কুটারের অনতিদ্রে স্বামী সহজানন্দ নামক এক সাধু অন্য একটি কুটীয়ায় থাকিতেন। হরি মহারাজ সহজানন্দজীর খুব প্রশংসা করিতেন এবং বলিতেন, "এই সাধু পূর্বে দারোয়ানী করিতেন। দেখ, এখন কেমন ভাল সাধু হয়েছেন।" হরি মহারাজ নদী পার হইয়া এক মাইল দূরবর্তী লোকালয়ে মাধুকরী করিতে যাইতেন। নদীতে কথন এক হাঁটু, কথন এক কোমর, কথন বা এক গলা জল হইত। তিনি সেই জল ও দূরত্ব অতিক্রম করিয়া পূর্বাহে ভিক্ষার্থ যাইতেন। সন্ধ্যায় এক পোয়া তুধ খাইয়া রাত্রি কাটাইতেন। স্বামী সহজানদ উপস্থিত থাকিলে উহা হঁইতে অধে ক হুধ তাঁহাকে দিতেন। সহজানন্দজী হুধ লইতে অস্বীকার করিতেন, কিন্তু হরি মহারাজ তাঁহাকে জোর করিয়া দিতেন। প্রত্যহ অপরাহে নিকটবর্তী সাধুরা হরি মহারাজের কুটীয়ায় আসিতেন। তথন তুলসীদাসের (হিন্দী) রামায়ণ পাঠ হইত। হরি মহারাজ রামায়ণের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেন, সাধুরা মৃগ্ধ হইয়া শুনিতেন। হরি মহারাজকে সাধুরা খুব সম্মান ও শ্রদা করিতেন এবং কেহ বা পণ্ডিত মহাত্মা, কেহ বা বাঙ্গালী সাধু বলিতেন। তখন হরি মহারাজের জামাকাপড়ও ছিঁড়িয়া গিয়াছিল, অধিকাংশ সময় পরমহংসবৎ উলঙ্গ থাকিতেন এবং লোকসঙ্গ বিষবৎ পরিহার করিতেন। নদী পার হইয়া কেহ আসিতেছে দেখিলে তিনি কৌপীনটি পরিয়া লইতেন। এবং সম্পূর্ণ অপরিগ্রহ অভ্যাস করিতেন। একবার কৌপীনটি পর্যন্ত ছিঁড়িয়া যায়। কুটীয়ার অদূরে শ্মশানে একটি ভস্মীভূত শবদেহের একথানি কাপড় চিতাপার্যে পড়িয়া ছিল। হরি মহারাজ দেই কাপড়ের এক টুক্রা ছিঁড়িয়া গলাজলে ধুইয়া কৌপীন করিলেন। তাঁহার দেখাদেখি আরও কয়েকটি সাধুও সেই কাপড় হইতে কৌপীন করিয়া লইলেন।

#### यामीकीय अपर्गत

चार्यक्रिम ध्रिया এक कार्य क्रिमात चग्रह क्रिका मितात क्रम স্বামী তুরীয়ানন্দকে অহুরোধ করিতেছিলেন। কিন্তু হরি মহারাজ তাহার বাড়ীতে ভিক্ষা লইতে রাজী হন নাই। একদিন হরি মহারাজ মাধুকরীর জন্ম নিজ কুটীয়া হইতে গ্রামে গমনার্থ উন্মত ত্ইরাছেন। এমন সময় পূর্বোক্ত জাঠ জমিদার চাল, ডাল, আটা, ঘৃতত্থাদি দ্রব্য লইয়া একটি যুবক ব্রাহ্মণ পাচকসহ উপস্থিত হইলেন। কঠোর তপস্তা, অনিজা, অনাহার প্রভৃতির জন্ত হরি মহারাজের শরীর তথন জীর্ণশীর্ণ ও চুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি ভিক্ষার্থ বহির্গত হইলেও দৈহিক তুর্বলতাহেতু কুটীরন্বারে বসিয়া পড়িলেন। তিনি অনক্যোপায় হইয়া জাঠ ভক্তটি কর্তৃক আনীত আহার্য গ্রহণ করিলেন। তদবধি তাঁহার রাল্লা দেইথানেই হইতে লাগিল এবং তিনি স্বীয় কুটীয়ায় বসিয়া ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন। জাঠ জমিদারও হরি মহারাজের সেবাব্যয় বহনপূর্বক নিজেকে ধগ্য জ্ঞান করিতে লাগিলেন। হরি মহারাজের মুখে জাঠ জমিদারের কথা শুনিয়া স্বামী গঙ্গানন্দ নাঙ্গোলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "উহার দান গ্রহণ না করিবার ষে সংকল্প করিয়াছিলেন তাহা ভঙ্গ করিলেন কেন ?" সভ্যনিষ্ঠ সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন, 'আমার সংকল্প অপেক্ষা দাতার সংকল্প অধিকতর প্রবল ও স্থৃদৃঢ় ছিল।' পাচক যুবকটির বিবাহ হয় নাই বলিয়া হরি মহারাজ তৃঃথ প্রকাশ করায় স্বামী গন্ধানন্দ হাসিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি গঙ্গানন্দজীকে একটু ধমক দিয়া বলিয়াছিলেন, "বাসনাদগ্ধ হৃদয়ের যে কত তুঃখ তা ত জান না !"

একদিন গলানন্দজী নালোলে একটি সাধুর কুটীয়ায় নিমন্ত্রিত হইয়া ভিক্ষার্থ যান। তথায় আরও কয়েকটি সাধু নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ আসিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটি বৃদ্ধ সাধু খাওয়া দাওয়ায়

বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করার গন্ধানন্দজী মনে মনে কিঞ্চিৎ অবজ্ঞা করিয়াছিলেন। গন্ধানন্দজী হরি মহারাজের নিকট উক্ত ঘটনা ব্যক্ত করার তিনি গন্ধানন্দজীকে ধম্কাইয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি বৃদ্ধ সাধুর সমালোচনা করিতেছ কেন? তোমার নৌকা গন্ধার মাঝখানে। দোষ দেখিতে হয় নিজের দোষ দেখ, অপরের নহে। যে অপরের দোষ দেখে সে নিজেই দোষী হয়। 'তদা জন্তা দোষী ভবেং।'" আর এক বন্ধচারী আসিয়া কোন সাধুর সম্বন্ধে বলিলেন, "না জানি, তাঁর কোন জাত।" তথন হরি মহারাজ বিরক্তভাবে উত্তর দিলেন, "নিজেকে তো সতীপুত্র মনে করিতেছ, আর সব বেশ্তাপুত্র, না!"

আর একদিন কোন আর্থসমাজী লোক আসিয়া বলিলেন, "আমি গঙ্গাকে মানি না।" হরি মহারাজ তাঁহাকে উত্তর দিলেন, "এখন সবল স্বস্থ আছ। মানিবে কেন? রক্তের তেজ কমিলে গঙ্গামাকে মানার আবশুকভা বুঝিবে। আমার গ্রামাকে কত লোকেই মানে না, তাতে কি?" মহাতপা তুরীয়ানন্দ কনিষ্ঠের কাছেও স্বীয় ত্রুটি স্বীকার করিতে পশ্চাংপদ হইতেন না। একদা এক ব্রহ্মচারী তাঁহার কোন কথাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি য বললেন তাতে আমার মৃলোচ্ছেদ হয়। আমি আপনার কাছে এসব কথা শুনতে আদি নি।" তখন হরি মহারাজ বলিলেন, "You are a man of seriousness ( তুমি গন্তীর প্রকৃতির লোক )।" তথ্ন ব্ৰহ্মচারী বলিলেন, "serious ( গম্ভীর স্বভাব ), হব না তো কি হব ? আমি জীবন নিয়ে থেলা করতে আসিনি। আপনি আমার আদর্শ নষ্ট করছেন। আপনার মুখ দেখতে ইচ্ছা হয় না।" উক্ত ঘটনার পাঁচ সাত ঘণ্টার পর হবি মহারাজ ব্রহ্মচারীর নিকট যাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবার উপক্রম করিলেন। তথন ব্রহ্মচারী তাঁহাকে কড়া

#### शामी भीत जनर्मत

কথা বলার জন্য অন্তপ্ত হইয়া বলিলেন, "আমি আপনার সন্তান, আমার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে না।" কয়েকদিন পরে ব্রহ্মচারীটির জ্বর হয়। হরি মহারাজ তাঁহাকে দেখিতে যাইয়া বলিয়াছিলেন, "আমি তোমাকে অনেক কণ্ট দিয়েছি।"

নাক্ষোলে অবস্থানকালে স্বামী তুরীয়ানন্দ একদিন প্রভ্যুষে শৌচে যাইয়া একথানি বড় পাথরের উপর বসিয়াছিলেন। এমন সময় দেখিলেন, একটা খুব বড় বাঘ উচ্চতর স্থানে বসিয়া চারিদিক দেখিতেছে। উহার দৃষ্টি ও গতি এত বীরত্বাঞ্চক যে সে যেন ত্নিয়ার কাহাকেও গ্রাহ্ম করিতেছে না। একদিন কথাপ্রদঙ্গে উক্ত ঘটনা বর্ণনাকালে শ্রোতা জিজ্ঞাদা করিলেন, "মহারাজ, বাঘ দেখিয়া আপনার ভয় হয় নাই ?" স্বামী তুরীয়ানন্দ উত্তর করিলেন, "ভয় কি হে ? আমি অবাক্ হইয়া উহার দৃপ্ত তেজ দেখিতেছিলাম। কিছুক্ষণ পরে চোপাচোথি হওয়ামাত্র সে কালবিলম্ব না করিয়া নীচে নামিয়া গেল।" তপস্থাকালে স্বামী তুরীয়ানন্দ এত নির্ভীক ছিলেন যে, কোন কিছুর ভয়ে আদৌ ভীত হইতেন না। কুধা, তৃষ্ণা, রোগ বা হু:খ-কষ্ট তাহাকে অভিভূত করিতে পারিত না। বৈরাগ্যের হোমানল জীবনে প্রজ্জানিত করিলে শাধুর এইরূপ অবস্থাই হইয়া থাকে। ১৯০৯ শালের **ৰেবে স্বামী তুরীয়ানন্দ ম্যালেরিয়া জ্বরে ভূগিয়া অভিশয় তুর্বল হইয়া** পড়েন। কিন্তু তুর্বল শরীর লইয়াই তিনি মাধুকরীর জন্ম নাকোল গ্রামে যাইতেন। একদিন ভিক্ষায় যাইবার সময় তিনি আছার ধাইয়া জলে পড়িয়া যান। সেই আর্দ্র বিশ্বেই তিনি গ্রামে যাইয়া মাধুকরী করিয়া নিজ কুটীরে ফিরিয়া আদেন। তাঁহাকে রক্তহীন ও তুর্বল দেখিয়া এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী তাঁহাকে প্রত্যহই শরীরের কুশলাদি জিজ্ঞাদা ক্রিত। একদিন ব্রাহ্মণী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "তোমার শরীর

আগে কেমন মোটা তাজা ছিল, এখন শুকিয়ে গেছে, পা-ও ফুলেছে।" হরি মহারাজ অনিজ্ঞা সত্তেও হুই চারিদিন বৃদ্ধার প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন। শেষে বিরক্ত হুইয়া একদিন বলিয়াছিলেন, "মৈ তো শরীর কো ভুলনা চাহতা হুঁ, তু থালি মুঝে ইয়াদ দিলা দেতী হৈ। আয়সী বাত ফির মং পূছনা।" (আমি তো শরীরকে ভুলতে চেষ্টা করছি, আর তুমি কুশল প্রশ্ন দারা দেহবোধ জাগিয়ে দিচ্ছ। এরপ প্রশ্ন আর ক'রো না)।

রোগে ও কঠোরতায় নাঙ্গোলে স্বামী তুরীয়ানন্দের শরীর অস্ত্র হইল। কিন্তু তিনি সংঘের কোন কেন্দ্রে বা সন্মাসীকে স্বীয় অস্ত্রস্থতার সংবাদ দেন নাই। একটি স্থানীয় স্কুল-ইনস্পেক্টর তাহার কাছে যাতায়াত করিতেন। তিনিই কুনখল **সেবাশ্রমে হরি মহারাজে**র অস্তৃতার সংবাদ প্রেরণ করেন। সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী কল্যাণানন্দ তাঁহাকে পুন: পুন: চিঠি লিখিলেন, তিনি কিন্তু কনখলে গেলেন না। তথন কল্যাণানন্দজী গঙ্গারাম মহারাজকে নাঙ্গোলে পাঠাইলেন। গঙ্গারাম মহারাজ স্বামী তুরীয়ানন্দের নিকট উপস্থিত হইলেন। তথন বেলা দশটা। হরি মহারাজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "থাওয়া-দাওয়া হয়েছে ?" গলারাম মহারাজ—"গ্রামে মাধুকরী করে থেয়েছি।" হরি মহারাজ—"এখানে রালা হয়, এখানে এসেও খেতে পারতে। ভোমার বৈরাগ্য দেখে স্থী হলাম।" কয়েক ঘণ্টা পরে পূর্বোক্ত স্বামী সহজানন্দ হরি মহারাজের ইচ্ছাত্মারে গঙ্গারাম মহারাজকে সঙ্গে লইয়া এক মাইল দূরে ঘোর জঙ্গলের মধ্যে একটি জীর্ণ পাকা কুটীরে অক্তান্ত সাধুদের নিকট রাখিয়া আসিলেন। পরদিন প্রাতে গঙ্গারাম মহারাজ হরি মহাবাজের কাছে যাইয়া দেখিলেন, পূর্বোক্ত হিন্দুসানী ব্রাহ্মণ যুবক তাঁহার রাল্লা করিতেছে; কিন্তু সেই অনভিজ্ঞ পাচকের

#### श्वामीकीत व्यवर्गत

রায়া বাঙ্গালী সয়্যাসীর বিশেষতঃ, ভগ্নস্বাস্থ্য তুরীয়ানন্দজীর আদৌ উপযোগী নয়। সেইজক্ম তিনি নিজে থালাবাসন ভালরূপে মাজিয়া গঙ্গান্সানাস্থে রায়া করিলেন এবং হরি মহারাজকে খাওয়াইলেন।

গদারাম মহারাজ মাধুকরীর দারা ক্ষুণ্লিবৃত্তি করিয়া স্থামী তুরীয়ানন্দের কুটীরে আসিতেন। তথন তুরীয়ানন্দজীর শরীর অতিশয় জীর্ণ-শীর্ণ হইয়াছিল, নাক দিয়া বক্ত পড়িত এবং পা-চুটিও ফুলিয়াছিল। গঙ্গাবাম মহারাজ রাত দশটা পর্যস্ত হবি মহারাজের কাছে থাকিয়া তাঁহার সেবা করিতেন এবং তারপর এক মাইল দূরে স্বীয় কুটীরে ফিরিয়া ষাইতেন। একদিন হরি মহারাজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত অন্ধকারে গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়া রাত্রে যাইতে ভয় করে না?" গঙ্গারাম মহারাজ তত্ত্তেরে বলিলেন, "এখন আপনার সেবা করছি, তাই ভয় হয় না।" যদিও গঙ্গারাম মহারাজ ভিক্ষা করিয়া থাইতেন তথাপি হরি মহারাজ তাঁহাকে স্বীয় কুটীরে মাঝে মাঝে খাওয়াইতেন। একদিন গঙ্গারাম মহারাজ হরি মহারাজের রাল্লা করিবার জন্ম বাজার হইতে ধনিয়া, জিরা প্রভৃতি কিছু মশলা ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছিলেন। ইহাতে হরি মহারাজ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "আমার নাম করিয়া কথনও কিছু ভিক্ষা করিও না।" আর একদিন হরি মহারাজের শরীর অত্যস্ত খারাপ দেখিয়া গঙ্গারাম মহারাজ বেলুড় মঠে চিঠি লিখিতে চাহিলেন। হরি মহারাজ ইহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি মঠে চিঠি লিখিলে আমি এখান হতে চলে যাব।" এই বলিয়া ভিনি দাঁড়াইয়া উঠিলেন। গন্ধারাম মহারাজ সীয় প্রস্তাব প্রত্যাহার করায় হরি মহারাজ নিরস্ত হইলেন। একদা কোন ভক্ত আশ্রম করিবার জন্ম হরি মহারাজকে কিছু অর্থ ও জমি দিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু হরি মহারাজ তাহা গ্রহণ করেন নাই।

क्रिक जीत्नाक इति महात्राष्ट्रत काष्ट्र मौका श्रह्णत अख्निय করেন। কিন্তু নিজে মহিলাটিকে দীক্ষা না দিয়া ত্রিশ, চল্লিশ বৎসরের সাধারণ সাধুকে দিয়া দীকা দেওয়াইলেন। তথন গঙ্গারাম মহারাজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি এ রকম করিলেন কেন ?" তত্ত্তবে হবি মহাবাজ বলিয়াছিলেন, "দীক্ষা দেওয়া ও আমে যাইয়া মেলামেশা করা কঠিন কাজ। ও আমার তপস্থার হানিকর। কিন্তু ঐ সাধৃটির দীক্ষা দিবার এবং ঐ মেয়েটির দীক্ষা নেবার ইচ্ছা হয়েছে। তাই এরপ যোগাযোগ করে দিয়েছি।" কনখল সেবাখ্রমের স্বামী নিশ্চয়ানন্দ হরি মহারাজের কাছে নাঙ্গোলে যাইয়া বাদ করিবার জন্ম কয়েকবার লিখিয়াছিলেন। কিন্তু হরি মহারাজ তাঁহাকে আসিতে সম্বতি দেন নাই। গঙ্গারাম মহারাজ ইহা পূর্ব হইতে জানিতেন। দেজন্ম তিনি হরি মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি স্বামী নিশ্চয়ানন্দকে আসিতে দিলেন না কেন ?" উত্তরে হরি মহারাজ বলিয়াছিলেন, "আমার মাথার উপর বোঝা পড়িবে।" গঙ্গারাম মহারাজ—"আমি তো আপনার কাছে আছি।" হরি মহারাজ— "তুমি কাহার মাথার বোঝা নও।" ষপন হরি মহারাজের অস্থ্য বাড়িয়া গেল তথন নাঙ্গোল গ্রামের কয়েকটি ভক্ত তাঁহাকে গ্রামে লইয়া যাইয়া ভাল কবিরাজের দ্বারা চিকিৎসা করাইবার আগ্রহ প্রকাশ কবিলেন। কিন্তু হরি মহারাজ চিকিৎসার্থ যাইতে স্বীকৃত হইলেন না। তথন গঙ্গারাম মহারাজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি গ্রামে ষাইয়া চিকিৎসিত হইতে সম্মত হইলেন না কেন? গীতায় আছে, 'শারীরং কেবলং কর্ম কুর্মন্ নাপ্নোতি কিলিষম্ (কেবল শারীরিক কর্ম করিলে পাপ হয় না)।" ততুত্তরে হরি মহারাজ বলিয়াছিলেন, "এখান থেকে গেলে স্বাধীনতা নষ্ট হবে; আর সঙ্গদোষ আশ্রয়

#### यामीकीय जनर्गत

করবে।" গঙ্গারাম মহারাজ—"আপনার মত মহাপুরুষের সঙ্গােষে ভয় কি ?" হরি মহারাজ—"সঙ্গের যে কি প্রভাব তা তুমি জান না ?" গঙ্গারাম মহারাজ—"ভবে এখানে জঙ্গলের মধ্যে চিকিৎসা কিরুপে হবে ?" ভত্তবে হরি মহারাজ বৈরাগ্যপূর্ণস্বরে বলিয়াছিলেন, "ঔষধং জাহ্নবীতোয়ং, বৈজ্যে নারায়ণো হরি: (আমার চিকিৎসক সাক্ষাৎ ভগবান এবং ঔষধ গঙ্গাজল )।" কথাপ্রসঙ্গে হরি মহারাজ গঙ্গারাম মহারাজ্ঞকে বলিয়াছিলেন, "গুরুদাস ( স্বামী অতুলানন্দ ) রামরুফ্ড মিশনে যোগ দিয়েছে ভনে ওর বাপ ওকে কিছুই দিলেন না। কিন্তু ওর মা ওকে কিছু টাকা দিয়ে যান। সেই টাকা গুরুদাস আমাকে পাঠিয়েছিল। কিন্তু আমি ঐ টাকা খরচ করছি নাজেনে গুরুদাস আমেরিকা হতে আমাকে লিথেছিল, 'দেখবেন টাকার যেন স্থদ বৃদ্ধি না হয়।' তারপর আমি কাশীর সেবাশ্রম ও অদ্বৈতাশ্রমাদির জন্ত সেই টাকা থরচ করতে আরম্ভ করলাম।" ইহা শুনিয়া গঙ্গারাম মহারাজ প্রশ্ন করিলেন, "আপনাকে যে টাকা দেওয়া হল আপনি তা থরচ করলেন না কেন ?" তথন হরি মহারাজ বুলিয়াছিলেন, "আমি জানতাম ভারতবর্ষের উপর তার যে গভীর টান আছে তার ফলে দে এদেশে না এদে থাকতে পারবে না। কিন্তু এদেশে এলে ভিক্ষা করে থাওয়া তার পক্ষে থুবই কষ্টকর। তাই ওর টাকা ওর জন্মে রেখে দিয়েছি।" কিছুদিন পরে নাজিমাবাদ হইতে এক ভক্ত আসিয়া হরি মহারাজকে তাঁহাদের বাড়ীতে লইয়া যান। সেথানে তাঁহার অস্থ খুব বাড়িয়া যায়। তাঁহার অস্থের সংবাদ তার্যোগে কন্থল সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী কল্যাণানন্দকে পাঠান হয়। आभी कन्गानानन अवः नाक्षिमावात आगिया हित महावाक्रक कनथल मिवाखार्य लहेशा यान।

#### कम्पान >

নান্ধোলে তপস্থা করিবার সময় স্বামী তুরীয়ানন্দের জর হয়। অহুথ বৃদ্ধি হওয়ায় তাঁহার অবস্থা অতিশয় উদ্বেগজনক হুইয়া উঠে। তাঁহার এক ভক্ত তাঁহাকে নাজিমাবাদে লইয়া গিয়া সেবা-শুশ্রষা করিতে থাকে; কিন্তু অবস্থা সঙ্গীন হওয়ায় কনথল সেবাশ্রমে জানান হয়। তথাকার অধ্যক্ষ স্বয়ং আদিয়া তাঁহাকে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী বা মার্চ মানে কনখল সেবাশ্রমে লইয়া যান। তাঁহাকে দেখিবার জন্ম স্বামী প্রেমানন্দ এবং ব্রহ্মচারী গুরুদাস ৭ই এপ্রিল কাশী হইতে কনখলে উপস্থিত হন। তখন স্বামী তুরীয়ানন্দের জ্বর ছাড়িয়া গেলেও শরীর শীর্ণ ও তুর্বল ছিল। সেবাশ্রমে উপস্থিত হইয়া ব্রন্সচারী গুরুদাস একাকী হরি মহারাজের ঘরে গেলেন। ধাইয়া দেখিলেন, হরি মহারাজ শ্যায় সমাসীন; তাঁহার শ্রীরের তেমন পরিবর্তন হয় নাই, কেবল তাঁহার দাড়ি ও মাথার চুল পাকিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং তাঁহার তালুতে টাক পড়িতেছে। তাঁহাকে চুর্বল দেখাইতেছিল, কল্প নহে। তাঁহার মুখে ও চোখে প্রশাস্ত ভাব। তাঁহার স্বর ক্ষীণ কিন্তু দৃঢ়। তাঁহার দৈহিক তুর্বলতার পশ্চাতে প্রবল মানসিক শক্তি লক্ষিত হইতেছিল। প্রতি অঙ্গ সঞ্চালনে এবং এমন কি, কণ্ঠস্বরেও ইহা প্রকাশমান ছিল।

পরস্পর অভিবাদনস্চক একটু আলাপের পর স্বামী তুরীয়ানন্দ গুরুদাস মহারাজকে তাঁহার স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাস। করিলেন। হরি

<sup>&</sup>gt; 'প্রবৃদ্ধ ভারত' পত্রিকার (১৯২৫ মার্চ ও এপ্রিল সংগ্যা) স্বামী অতুলানন্দের প্রবৃদ্ধ অবলম্বনে লিখিত এবং 'উদ্বোধন' (১৩৫৫ পৌব) পত্রিকার প্রকাশিত।

#### স্বামীজীর অনুর্শনে

মহারাজ স্বামী প্রেমানন্দের দহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত অস্থির ্হইয়াছিলেন। গুরুদাস তাঁহাকে আশাস দিলেন যে, বাবুরাম মহারাজ শীদ্রই আসিবেন। তথন হরি মহারাজ একটু শাস্ত হইয়া গুরুদাস মহারাজকে বলিলেন, "তোমাকে খুব তুর্বল ও শীর্ণ দেখাচেছ। কলকাভার কোন ভাল চিকিৎসকের পরামর্শ নাওনি কেন? তোমার সমস্তা ত থাতেরই। আমাদের দেশের থাত তোমাদের সহাহয় না। আমরা আমাদের স্বাস্থ্যের প্রকৃত যত্ন নিতে পারি না, তাই আমরা রোগে এত ভূগি। সবল হও, তুর্বল হ'য়োনা। কিন্তু শরীরের দিকে বেশী নজর দিও না। আমি গত ছয়মাস ধরে খুব ভুগছিলাম, কিন্তু ওদিকে থেয়ালই করি নি। আমার কোন ভয়ও ছিল না। আমি মহাযাত্রার জন্ম সদা প্রস্তুত। কিন্তু মা এখনও দেটি হতে দেন নি। আরও গভীরভাবে এখন ব্যতে পারছি, তিনিই সব করছেন। আমরা তাঁর হাতে ষশ্বমাত্র। তাঁর ইচ্ছা না হলে আমরা কিছুই করতে পারি না। আমরা যেন এটি কখন না ভূলি।" গুরুদাস মহারাজ জিজাসা করিলেন, "মা আমাদের তুর্বল করেন কেন?" স্বামী তুরীয়ানন্দ উত্তর দিলেন, "তিনিই জানেন। তুর্বলতায় ভালও হতে পারে। কিছুই একেবারে মন্দ নয়। কিন্তু আমরা এসব কিছুই বুঝতে বা বিচার করতে পারি না।" স্বামী প্রেমানন এই সময় ঘরে আসিলেন। গুরুভাতৃ-যুগলের সপ্রেম সন্মিলন এক অতি স্থলর দৃষ্ঠা! হাস্তাম্থে গুরুদাস বলিলেন, "স্বামী প্রেমানন্দ আপনাকে বেলুড় মঠে নিয়ে যেতে এসেছেন।" স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিলেন, "না, এখন নয়। শরীর স্বস্থ করবার জন্ম ডাক্তার আমাকে পাহাড়ে যেতে বলছেন। তিনি আমাকে সমতল প্রদেশে ষেতে দেবেন না। এখন ওখানে খুব গরম। আর আমার বিশ্রামও হবে না। সারাদিন লোক ভিড় করবে আমার কাছে।"

বৈকালে গুরুদাস মহারাজ হরি মহারাজকে বলিলেন, তিনি প্রতীক-তত্ত্ব সহল্পে একটি বই পাইয়াছেন। হরি মহারাজ বলিলেন, "প্রতীক-তত্ত্ব সহল্পে এত মাথাঘামাও কেন? আমাদের ঠাকুরের শিক্ষা খুব সহজ্প ও সরল। ইহা হুগম পথ। একদিন একজন পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে প্রায় তৃ'ঘণ্টা ধরে বেদাস্তদর্শন সহল্পে বললেন। তথন ঠাকুর উত্তর দিলেন, 'মশায়, আপনি যা বললেন তা খুব হুন্দর হতে পারে, কিন্তু আমি এসব বুঝি না। আমি জানি জগদন্বাকে, আর জানি আমি তাঁর সন্তান।' ঠাকুরের কথায় পণ্ডিতের চোথ খুলল। তিনি সানন্দে বলে উঠলেন, 'মশায়, আপনি ধন্তা।' ঠাকুরের সরলতা এমনভাবে তাঁর হুদয় স্পর্শ করল যে, তিনি কাঁদতে লাগলেন।"

সন্ধ্যায় স্বামী তুরীয়ানন্দ আমেরিকা এবং সেথানকার ভক্ত ও বন্ধুদের কথা গুরুদাস মহারাজের সঙ্গে আলোচনা করিতে লাগিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, "মা আমাকে রূপা করে আমেরিকায় নিয়ে গিয়েছিলেন। তোমরা সকলে আমার পরমাত্মীয় ও পরম প্রিয়। প্রায়ই আমি তোমাদের সায়িধ্য অহুভব করি। আমি চোথ বন্ধ করে মনে মনে এক একটি বন্ধুকে ডাকি। অবশ্য তারা তা জানে না। এটা আমার কল্পনা মাত্র। কিন্তু এরূপ কল্পনা তৃপ্তিদায়ক। সবই ত মানসিক। আত্মস্বরূপে আমরা সব এক।" গুরুদাস মহারাজের প্রতি বিভিন্ন লোকের ধারণা সন্ধন্ধে আলোচনাপ্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, "এগুলি আমাদের মনেরই প্রক্ষেপণ। ভালমন্দ আমাদের মনেই আছে। সর্বত্র ভাল দেখতে চেষ্টা করাই ভাল। যথনই আমরা মায়ের সায়িধ্যে থাকি তথন সবই মন্থল। তার অভাবেই সকল কষ্টের উদ্ভব।"

গুরুদাস মহারাজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কাশ্রীরে যাইবেন কি না। স্বামী তুরীয়ানন্দ উত্তর দিলেন, "সংকল্প করা

#### शामीकीय जनर्गत

অনাবশুক। কারণ, মা পূর্বেই জানেন, কি ঘটবে। আমরা সংকল্প করি, কারণ আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস নেই। সংকল্পশূস্য অবস্থায় থাকতে হলে গভীর বিশ্বাদের প্রয়োজন। কাশ্মীর হোক, বা কলকাতা হোক তাতে কি ষায় আদে? মা সর্বত্রই আছেন।" পরদিন প্রাতে গুরুদাস মহারাজ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলিলেন, "কেউ কেউ মনে করে, আমি একলা থাকতে চাই। তা সত্য নয়। আমি অহুকুল সঙ্গ চাই।" গুরুদাস বলিলেন, "কিন্তু আপনি কোলাহল-পূর্ণ স্থান পছন্দ করেন না।" তুরীয়ানন্দ মহারাজ উত্তর করিলেন, "কোলাহলের জন্ম আমে আদৌ ভাবি না, যদি সকলের মন একভাবে ভাবিত হয়—ধর্মভাবে। লোকসমাগম আমি পছন্দ করি, যদি ধর্ম-প্রদঙ্গ চলে। যা আমি জানি তা আমি শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করি। কারণ তাতে এই তৃপ্তি পাই যে, আমি কিছু কাজে লাগছি। অপরকে দেবা করার চেয়ে মহত্তর স্থুখ আর কি হতে পারে ? আমেরিকায় আমি কি স্থপেই ছিলাম! কিন্তু এখন আর কোন কাজের ভার নিতে ইচ্ছা হয় না। কোন কর্তব্য সম্পাদন করতে হলে মনে হয় যেন আমি বন্ধ হয়ে পড়লাম। আমি সদা মুক্তভাবে থাকতে চাই, তাতে যা' হবার হোক।"

পরদিন সকালে একজন যুবক জয়রামবাটী হইতে আসিলেন।
শ্রীশ্রীমা তাঁহাকে সন্ন্যাস দিয়া তাঁহার হাতে একথানি চিঠিতে স্বামী
তুরীয়ানন্দকে লিথিয়াছেন, আবশুক বিরজা-হোমাদি করিবার জয়।
তিনি কনথলের পথে বছস্থানে নামিয়া দেখিয়াছেন যে, বাংলার
বাহিরের থাছ তাঁহার সহু হয় না। ইহা শুনিয়া হরি মহারাজ
বলিলেন, "কথন কথন এই ভেবে আমি আশ্চর্য হই, যৌবনে
এত কটে কি করে জীবন কাটিয়েছি। এখন এরপ করা খুব শক্ত

## यामी जूबीमानन

মনে হয়। কিন্তু মনের ক্লোরে এখন সেরপ করতে পারি। সত্যই এদিকের খাছ খুবই নিরুষ্ট। তখনকার দিনে ওসব বিষয়ে আদৌ ভাবভাম না। খাছ, স্বাস্থ্য বা শরীরের বিবেচনা তখন মনে স্থান পেত না। আমাদের একটিমাত্র লক্ষ্য ছিল, এবং সেই লক্ষ্যের জন্মই জীবনধারণ করেছিলাম। আমরা খুব জপ ধ্যান করতুম। দিনে একবার মাত্র খেতুম, কয়েকটি বাড়ী থেকে ভিক্ষা করে যে কখানি রুটি এবং একটু ঘোল পেতুম তাতেই আমাদের দিন কাটত। এরপ সামান্য আহারেই সম্ভষ্ট থাকভাম। আমি বেশ স্ক্রষ্পৃষ্ট হয়েছিলাম। বোধহয়, বৃদ্ধবয়নে অধিকতর ভাল খাতের প্রয়োজন হয়। কিন্তু সে ধারণাও কাল্পনিক। আমরা খাছকে অথাত্য মনে করি। সেইজন্ম তা' থেকে যথেষ্ট পুষ্টি গ্রহণ করতে পারি না। যে যে দিন আমরা শরীরের কথা ভাবি না সেগুলিই স্থথের দিন।"

একজন ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, ধ্যানের পক্ষে কোন বিষয়টি উত্তম?" তুরীয়ানন্দজী উত্তর দিলেন, "যে বিষয়টি তোমার ভাল লাগে। সবই এক লক্ষ্যে নিয়ে যায়, পরে সব ঠিক হয়ে যায়।" গুরু-শিয়ের প্রকৃত সম্বন্ধ বিষয়ে তিনি বলিলেন, "গুরু শিয়াকে স্নেহে আবদ্ধ করবেন। কিন্তু তিনি তাকে বদ্ধ না রেখে মৃক্ত রাখবেন। যিনি অপরকে বদ্ধ করেন তিনি নিজেই বদ্ধ হন। গুরু শিয়াকে হামরে (প্রেমের) দ্বারাই শাসন করবেন, মন্তিক্ষের (বৃদ্ধির) দ্বারা নয়। শিয়ের মোহনাশ এবং দৃষ্টি সাফ করাই গুরুর কাজ।" শিয়ের গুরুর প্রতি আহুগত্য সম্বন্ধে বলিলেন, "শিয় প্রেমেই গুরুর আদেশ পালন করবেন, ভয়ে নয়। ভয় হতে যে আহুগত্য হয় তা' দাসত। যারা প্রভূত্বের কাঙাল, তারা আহুগত্য আদায় করে—তারা শাসন করতে চায়। এটা ক্ষুক্রভা, নীচতা।" পরদিবস

#### शामीकीत जनर्मात

তিনি স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বলিলেন, "তাঁর অন্তুত শক্তি ছিল! অনেকের উপর তিনি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। কিন্তু খুব কম লোকেই উহা স্বীকার করে। অনেকে স্বামীজীর বাণীকেই নিজের বাণীরূপে প্রচার করেন। কিন্তু স্বামীজী ছিলেন নির্ভীক।" এই বলিয়া তিনি তৈত্তিরীয় উপনিষদের (২।৪) এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিলেন—"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ন বিভেতি কৃতক্ষন।" (ব্রহ্মানন্দ লাভ করিলে মাহুষ ভয়্মৃশু হয়)।

শুক্রদাস ব্রিজ্ঞাসা করিলেন—"জ্ঞানিগণের কি পুনর্জন্মের ভয় থাকে না?" স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিলেন, "তাঁদের ত পুনর্জন্ম হয় না। আর যদি জন্ম হয়ও তাকে জন্ম বলতে পার না। কারণ, তখনও তাঁরা মৃক্ত। শিব শিব, ওঁ তৎ সৎ ওঁ। তাঁরা নির্ভয়। কারণ, তাঁরা অনাসক্ত। মাকে জানলেই আসক্তি দ্র হয়। এই ত্নিয়া তখন কত ক্তু, কত নগণা, একটা মাটির পুতুলের মত তুচ্ছ।" এই কথা বলিবার পর স্বামী তুরীয়ানন্দের মন কোন্ অতীন্দ্রিয় লোকে চলিয়া গেল; দৃষ্টি কোন্ উপর্বিলাকে নিবদ্ধ হইল। তিনি নীরবে উপবিষ্ট রহিলেন। তাঁহার মৃথমগুল এক দিব্যপ্রভায় ভাস্বর হইয়া উঠিল। অনেকক্ষণ কেইই কথা বলিতে পারিলেন না।

তৎপরদিবদ তিনি তাঁহার আমেরিকার অভিজ্ঞতা এবং তথায় স্থামী বিবেকানন্দের সহিত ভ্রমণকাহিনী বর্ণনা করিলেন। তৎপ্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, "সবই মায়ের রুপা। শিব, শিব! মা ব্যতীত সবই তংখময়। যখন আমরা তাঁর জন্ম কাঁদি, যখন আমাদের হৃদয় তাঁর জন্ম আকুল হয় তখনই তিনি আসেন।" একজন আমেরিকান শিশ্বার সম্বন্ধে তিনি বলিলেন, "সেও ছিল নির্ভরশীল। সে প্রীরামরুক্ষের আশ্রেয় গ্রহণ করে না কেন? আমি ত তাঁরই দাস। তাঁর কাছে

সবাই আহ্বক, তা হলে অভী হবে।" পাশ্চান্ত্য কবি ও দার্শনিক-গণের সম্বন্ধে গুরুদাস মহারাজ মন্তব্য করিলেন যে, তাঁহারা প্রাচ্য ভাবধারার নিকট প্রভূতভাবে ঋণী। স্বামী তুরীয়ানন্দ সহাস্তে বলিলেন, "আমাদের শিবই শ্রেষ্ঠ দার্শনিক। যখন নারদ তাঁকে উমার মৃত্যু সংবাদ দিলেন, তখন তিনি বললেন, 'উত্তম। এখন আমি নিশ্চিম্ভ মনে ধ্যান করতে পারব।' এটাই শ্রেষ্ঠ ব্যবহারিক দর্শন।"

কয়েকদিন পরে হরি মহারাজ যখন একটু চলিতে ফিরিতে সমর্থ হইলেন তখন তিনি গুরুদাস মহারাজের ঘরে গেলেন। তাঁহার টেবিলের উপর ঠাকুরের একটি ফটো দেখিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "তিনি একাকীই দণ্ডায়মান। তিনি অতুলনীয়। কেশব সেন একদিন তাঁকে কোন ফটোগ্রাফারের নিকট নিয়ে যান এবং তাঁকে মৃহুর্তের জন্ম হিরভাবে দাঁড়াতে অহুরোধ করেন। ঠাকুর তাঁর কথা শিশুর মত মানলেন, এবং ফটোগ্রাফটি তোলা হল।" স্বামী তুরীয়ানন্দ গুরুদাস মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি বেশী চিঠিপত্র পাও কি?" গুরুদাস বলিলেন, "বেশী না।" তখন তিনি বলিলেন, "আমরা কেমন দিই তেমন পাই। যদি আমরা অপরকে ভালবাসি, তারাও আমাদের ভালবাসবে।"

বৈকালে গুরুদাস মহারাজ স্বামী তুরীয়ানন্দের ঘরে যাইয়া তথায় স্বামী প্রেমানন্দকে দেখিলেন। হরি মহারাজ তথন খই খাইতেছিলেন। গুরুদাস বলিলেন, "আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আপনার জন্ত একটু মুন নিয়ে আসি।" গুরুদাস ফিরিয়া আসিলে হরি মহারাজ বাইবেল হইতে নিয়োক্ত বাক্য উদ্ধার করিয়া বলিলেন, "'তোমরাই পৃথিবীর লবণ। কিন্তু লবণ যদি উহার লবণত্ব হারায় তবে কিরূপে উহা নোন্তা করা যাইবে?' যীগুঞীষ্টের বাক্যগুলি কি শক্তিশালী!

#### यामौद्योव जनर्गत

তিনি বলেছিলেন, 'শৃগালদের গর্ভ আছে, আকাশচারী পাখীদেরও বাসা আছে। কিন্তু ঈশ্বর-সন্তানের মাথা গুঁজিবার স্থান নাই।' তিনি ছিলেন যথার্থ সন্ত্যাসী:।"

শুক্রদাস বলিলেন, "ভারতে বাস করে আমি বাইবেল আরও ভালরপে ব্রতে পারছি। বাইবেলোক্ত ঘটনা এখানে নিতাই ঘটছে। এখানে সন্ন্যাসিগণ কিরপে জীবনযাপন করেন তা দেখে আমি যীশুর জীবন আরও স্পষ্টরূপে মানসপটে চিত্রিত করতে পারি। ভারতবাসে অভ্ অভিজ্ঞতালাভ হয়।" স্থামী তুরীয়ানন্দ বলিলেন, "হাঁ, তুমি সন্ন্যাসীর দৃষ্টিতে ইহা দেখছ।" তারপর গুরুদাস তাঁহাকে লেডি মিণ্টোর বেল্ড় মঠ-পরিদর্শনের কথা বলিলেন। লেডি মিণ্টো বেল্ড় মঠের সাধুগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "শ্রীরামক্বঞ্চের কি বাণী ?" একজন সাধু উত্তর দিয়াছিলেন, "তিনি হিন্দুশাস্ত্রমতেই উপদেশ দিতেন।" তাহা শুনিয়া হরি মহারাজ বলিয়া উঠিলেন, "তাঁর উপদেশই শাস্ত্র। শাস্ত্রাতিরিক্ত অনেক কথাও তিনি বলেছেন। তবে তিনি বিনয়পূর্বক বলতেন, তাঁর সব উপদেশ শাস্ত্রেই আছে।"

গুরুদাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুরের বাণী কি শঙ্করাচার্ধের মায়াবাদ হতে কিঞিৎ ভিন্ন নয়?" হরি মহারাজ বলিলেন, "হাঁ, শঙ্কর কেবল মৃক্তি বা নির্বাণলাভের পথ নির্দেশ করলেন। আমাদের ঠাকুর প্রথমে মান্ত্যকে মৃক্ত করতেন এবং তৎপরে তাকে শিক্ষা দিতেন, কিরূপে সংসারে থাকতে হবে। তাঁর দিব্য স্পর্শে মান্ত্যের সকল বন্ধন ছুটে যেত, মান্ত্য মৃক্ত হত। কিন্তু যারা তাঁর উপদেশ পালন করেন তাঁরাও মৃক্ত হবেন। তাঁর বাক্যের মৃক্তিপ্রদা শক্তি ছিল। প্রথমে মৃক্ত হও। নাম, রূপ এবং সমগ্র বিশ্বকে বিসর্জন দাও। তারপর সর্ব বন্ধ ও ব্যক্তিতে মাকে দর্শন কর। তারপর তাঁর থেলার সাধী হও। আমরা

নির্বাণের জন্ম ব্যন্ত নই। আমরা প্রভ্র দেবা করতে চাই। আমরা বুড়ী ছুঁরেছি, আর আমাদের চোর হতে হবে না। জীবন ষথন যন্ত্রণাদায়ক হয় তথন আমরা জগদম্বার সন্ধান ও শ্বরণ করি। মায়ের শরণে ও শ্বরণেই প্রকৃত শাস্তি, বিমল আনন্দ। প্রাত্যহিক জীবনের সামান্ম বিষয় অবলম্বন করে ঠাকুর শিক্ষা দিজেন। সেইজন্ম সর্বদা তাঁর কথাই আমাদের মনে পড়ে। গাছপালায়, পত্রপুষ্পে, কীটপতকে, নরনারীতে—সর্ববস্তুতে তিনি মাকে দেখতে শিক্ষা দিয়েছেন। জীবিত বা মৃত অবস্থায় আমরা মাতৃক্রোড়েই অবস্থিত। প্রথমে ইহা অন্তত্তব কর এবং তারপর এই সত্য সর্বক্ষণ শ্বরণ কর। তাহলে জগৎ আমাদের মলিন করতে পারবে না। মাতৃহীন জীবন কী কষ্টকর! তাঁকে পেলে জীবন মধুময় হয়। তথন আমাদের অভীত্ব লাভ হয়।"

এমন সময় ভাক্তার ঘরে আসিলেন। তিনি স্বামী তুরীয়ানন্দকে পরীক্ষাপূর্বক বলিলেন, "যদি ইনি একটু সাবধানে থাকেন, শীদ্রই সম্পূর্ণ স্থাই হবেন। ইনি এখনও তুর্বল: স্থাই হতে সময় নেবেন।" ভাক্তার চলিয়া ঘাইতেই গুরুদাস মহারাজ স্বামী তুরীয়ানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, শরীর এত তুর্বল হওয়াতে তাহার মন তুর্বল হইয়াছে কি-না। তিনি বলিলেন, "না। মনের একটি অবলম্বন আছে।" গুরুদাস—"সেই অবলম্বন কি মা?" তিনি বলিলেন, "হা, ঠিক বলেছ। সাধারণ লোকে মনকে দেহের সহিত অভিন্ন জ্ঞান করে। আমি দেখেছি, আমার মন আমার দেহ থেকে পৃথক। তারপর আর কিরূপে দেহকে মনের সহিত

<sup>›</sup> ঠাকুর বৃঞ্জী-চোর থেলার গল্প বলিভেন। উক্ত থেলার বৃড়ীকে ছুইলেই আর চোর হইতে হয় না। এই জগৎরূপ ক্রীড়াক্ষেত্রেও একবার ঈশরদর্শন করিতে পারিলেই মাশুব সংসারের ত্রংথকট হইতে চিরভরে মৃক্তি পার।

#### স্বামীজীর অদর্শনে

অভিন্ন ভাবতে পারি ? আমার সঙ্কটময় অবস্থা আমি বুঝেছিলাম। কিন্তু আমার সেজ্ঞ কোন ভয় বা তৃশ্চিস্তা হয় নি।"

আমেরিকার শান্তি আশ্রমে স্বামী তুরীয়ানন যে গীতাব্যাখ্যা করিতেন, গুরুদাস মহারাজ শ্রবণান্তে ঐগুলির সার লিখিয়া রাখিয়া-ছিলেন। সেইগুলি উক্ত দিবদ অন্ত সময় তিনি হরি মহারাজকে পড়িয়া শুনাইলেন। তিনি উহা শ্রবণে আনন্দিত হইলেন। তারপর তিনি গুরুদাস মহারাজের নিকট তাঁহার কেদারনাথ-যাত্রার অভিজ্ঞতা এইভাবে বর্ণনা করিলেন: তিনি এবং অন্ত তুই জন সাধু কয়েকদিন এই তীর্থযাত্রায় অনাহারী ছিলেন। তৎপর তাঁহারা তুষার-ঝড়ের মধ্যে পড়েন এবং ধ্যানে দেহত্যাগের জন্ম প্রস্তুত হন। কিন্তু দৌভাগ্যক্রমে অচিবে এক জীর্ণ কুটীর তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইল। উহাতে সাধুত্রয় রাত্রিযাপন করেন। পর দিবদ তাঁহারা একটি গ্রামে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষা পান। গুরুদাস মহারাজ যথন আবার তাঁহার ঘরে আসিলেন, তথন তিনি তৎক্ষণাৎ বলিতে লাগিলেন, "যা আমরা জানি তা আমাদের অস্ততঃ একবার কার্যে পরিণত করা উচিত। কিন্তু শ্রীরামক্বঞ্চ প্রত্যেকটি বিষয় তিনবার করে অভ্যাস করতেন। অভ্যাসের দ্বারা, সাধনের দ্বারা নৃতন জ্ঞানলাভ হয়। কিছু সাধন কর, কিছু অভ্যাস কর। সাধন সভাবগত হলেই সিদ্ধি। বন্ধন ও মুক্তি তুই-ই মনে। আত্মা মনের অতীত।"

গুরুদাস প্রশ্ন করিলেন, "অন্তভৃতিবান পুরুষ কি অস্তায় কাজ করতে পারেন?" হরি মহারাজ বলিলেন, "কেহ কেহ বলেন, হাঁ, সিদ্ধ পুরুষেরাও প্রারদ্ধ কর্মবশে অস্তায় কর্ম করে বসেন। কিন্তু তাঁদের পক্ষে ইহা পাপ নয়। তাঁরা অনাসক্ত। তাঁদের বেলায় কোন নৃত্তন কর্ম স্বষ্ট হয় না। তাঁরা স্বেচ্ছামত কর্মে প্রবৃত্ত বা নির্বৃত্ত হতে পারেন। তাঁরা

সদা মনের অধীশ হন, অধীন হন না। যদি মুক্ত পুরুষদের সঙ্গ করতে না পার তাঁদের চিন্তা কর। যারা মনোজয়ী, তাঁদের সঙ্গলাভের জন্ম যত্রবান হও। মনই মনকে বশ করে। পাঠে, গানে, ধ্যানে—বহু উপায়ে মনকে বশীভূত করা যায়। মনের গতি লক্ষ্য করলে মন সংযত হয়। ইন্দ্রিয়-সমূহ ও মনের উপর প্রভূত্ব কর। আমরা যেন সত্য ও শুভ বাক্য শ্রেবণ করি। আমরা যেন শুদ্ধ ও স্থানর বেন শুদ্ধ ও স্থানর বন্ধ দর্শন করি। আমরা যেন দেহমনকে আত্মবশে রাখতে পারি। ওঁ তৎ সৎ।"

লাটু মহারাজের কথা উঠিল। সমবেত স্বামীজীদের মধ্যে একজন বলিলেন, "তিনি নিরক্ষর।" গুরুদাস বলিলেন, "কিন্তু তাঁর আধ্যাত্মিকতা অলৌকিক। তিনি শাস্ত্র অহুভব করেছেন। তিনি শাস্ত্রার্থজ্ঞ।" স্বামী তুরীয়ানন্দ বাধা দিয়া বলিলেন, "তিনি শুধু শাস্ত্রজ্ঞ নন, তিনি শাস্ত্রমূতি, বেদমৃতি। তিনি ঠাকুরের সঙ্গ ও সেবা করেছেন।" সন্ধ্যার দিকে একদল ভীর্থযাত্রী হরি মহারাজকে দর্শন করিতে আসিলেন। তন্মধ্যে একজন মস্তব্য করিলেন, "গুরু ব্যতীত ধ্যানাভ্যাস বিপজ্জনক।" হরি মহারাজ তাঁহার দক্ষে একমত হইলেন না। তিনি বলিলেন, "গুরুর ষথার্থ উপদেশ ব্যতীত প্রাণায়াম অনিষ্টকর হতে পারে, ধ্যান নয়। গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্যানপদ্ধতি বর্ণিত আছে।" আর একজন তীর্থযাত্রী স্বামী তুরীয়ানন্দের পাশ্চান্ত্য অভিজ্ঞতার কথা জ্ঞিলা করিলেন। স্বামীজী হাসিয়া বলিলেন, "পাশ্চান্ত্য জড়বাদী, ভোগপরায়ণ। কিন্ত ওদেশে অনেক ভাল জিনিস আছে। ওথানে থাত্ত এদেশের চেয়ে অধিকতর পুষ্টিকর। রন্ধনাদি সব বিষয় বৈজ্ঞানিক উপায়ে সম্পন্ন হয়। স্বাস্থ্যরক্ষার ভাল ব্যবস্থা আছে। তারা সবল ও স্বাস্থ্যবান। মেয়েদের অনেক বেশী স্বাধীনতা আছে, তারা সবাই শিক্ষিতা। পাশ্চান্ত্যে গোপনীয়তা স্থরক্ষিত। তাদের পোশাকও কর্মজীবনের উপযোগী।

#### यामीकीद जनर्गत

এদেশে সব কিছুই নিজিয়তার, নিশ্চেষ্টতার অমুক্ল। আমরা তাদের
মত উত্তমশীল নই। পশ্চিম দেশে প্রত্যেকেই অমুক্ত স্বরে কথা বলে
এবং চাকরেরা আমাদের দেশের চেয়ে ভাল ব্যবহার পায়। এমন কি,
সামাত্ত ভাত ব্যবহার পায়। ওদেশে কোন কর্মই নিন্দনীয় নয়।
মামুষ মামুষই, তার বৃত্তি যাই হোক না কেন। কিছু সে সামাজিক
নীতি বা শাসন মানতে বাধ্য। ওদেশে কেহ অস্পৃত্য নয়। অস্পৃত্যতা
ঘুণাহ। ভাবুন, আমাদের দেশের নিম্ন জাতির লোকের সহিত আমরা
কিরপ ব্যবহার করি!"

তীর্থবাত্রীদের মধ্যে একটি তরুণ কিংকর্তব্যবিষ্ট হইয়া স্বামী তুরীয়ানন্দের পরামর্শ চাহিল। তিনি উত্তর দিলেন, "ঈশ্বচিন্তা কর। তিনিই তোমাকে স্থমতি দেবেন।" জনৈক ব্রহ্মচারী হরি মহারাজের থাবার লইয়া ঘরে টুকিলেন। যাত্রিগণ প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। তিনি বাইবেলের এই বাক্যটি উদ্ধৃত করিলেন, "মাহ্মষ শুধু আহার গ্রহণ করিয়াই বাঁচে না, কিন্তু ঈশ্বর-ম্থ-নিংস্ত বাক্য পালন করিয়াই বাঁচিয়া থাকে।" তারপর তিনি গুরুদাস মহারাজকে বলিলেন, "সক্রেটিশ সম্বন্ধে যে ছোট বইথানি তুমি আমাকে দিয়েছিলে সেটি খুব স্থার প্রভাব হা তত আধ্যাত্মিকভাবপূর্ণ না হলেও সম্ভবত: সেই যুগের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। ইহা মাহ্মবগড়ার শিক্ষা। যা স্বীয় জীবনে পালন করতেন তাই তিনি শিক্ষা দিতেন। তিনি একজন মহাপুরুষ ছিলেন এবং তাঁকেই ছনিয়া বধ করল।"

এক ব্যক্তি অপরের নিকট তুর্ব্যবহার পাইয়াছিল। তাহার সম্বন্ধে হবি মহারাজ বলিলেন, "তার দ্বেষ ছিল না। উহাই অভুত, উহাই থাঁটি খ্রীষ্টান ভাব। ইহা ব্রহ্মময়ীর রূপা। তিনিই লোকটির হাত ধরে আছেন। সর্বদা মনে রেখো, যা আমাদের ভাগ্যে ঘটে তা আমাদের

## यामी जूतीयानम

মঙ্গলের জন্মই মা করেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাদ, মা তাকে রক্ষা করবেন।
অবশ্য মাঝে মাঝে দেও ইহা অহুভব করত। কিন্তু দে ভাবত, ইহা
তার তুর্বভাগ মাত্র। অন্তের তুর্ব্যহারে আমরা নিজেদের হতভাগ্য
মনে করব কেন? প্রত্যেকেই সময়ে সময়ে তুর্বল হয় এবং তথনই
আমাদের তুর্ভোগ ঘটে। যথন আমরা মায়ের কাছে থাকি, অন্তাবস্থায়
যা তুংথকর তা তথন তদ্রুপ হয় না। যারা আমাদের অনিষ্ট বা অন্তায়
করে তাদের সম্বন্ধে আমাদের মন্দভাব পোষণ করা উচিত নয়।
মায়ের উপর বিশাস হারাবে না। বিশ্বাসই প্রক্ত বয়্ধ ও রক্ষক।
প্রত্যেকেই সময়ে সময়ে হতাশ হয়ে পড়ে, কিন্তু তা সকলে প্রকাশ
করে না।"

পরে স্বামী তুরীয়ানন গুরুদাস মহারাজকে বলিলেন, "যখন আমি তোমার কোন পত্র পাই তথন তোমার মানসিক অবস্থার একটি ছবি আমি মানসনেত্রে দেখি এবং অধিক চিস্তা ন। করেই যেন দিব্য প্রেরণার বশে উত্তর দিয়ে থাকি।" পরবর্তী দিব<del>স স্বামী</del> প্রেমানন্দ, স্বামী কল্যাণানন্দ প্রভৃতি সাধুগণ তাঁহার ঘরে গেলেন পাশ্চান্ত্যে স্বামী বিবেকানন্দের কার্য সম্বন্ধে কথা উঠিল। স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিলেন, "ভিনি ছিলেন অত্যন্ত নিভীক। ভিনি কোন আপস না করেই দর্বোচ্চ সভ্য প্রচার করেছিলেন। তিনি কেবল দিতেন, প্রতিদান কিছু চাইতেন না। অপরে এক ফোঁটা দেয় এবং তার পরিবর্তে এক বাল্ডি চায়।" স্বামী প্রেমানন্দ মস্ভব্য করিলেন, "আমরা ছ'জন মহাপুরুষকে দেখেছি—আমাদের ঠাকুর ও স্বামীজী। তাঁদের দক্ষে অন্ত কারো তুলনা হয় না।" স্বামী তুরীয়ানন্দ উক্ত মত সমর্থনপূর্বক কহিলেন, "যখন আমি সর্বপ্রথম ঠাকুরকে দেখি তখন তিনি শীর্ণ ছিলেন; কিন্তু তাঁর মুখমণ্ডল ভাস্বর ছিল। তিনি কলকাতায়

#### शामीकीत जनर्गत

ঠাকুর ষেসকল বাংলা গান গাহিতেন ভাহাদের কয়েকটি স্বামী প্রেমানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ উভয়ে একদঙ্গে গাহিলেন। তন্মধ্যে একটি গান সাধক কমলাকাস্তের। গানটি এই—

"মজ্লো আমার মন-ভ্রমরা শ্রামাপদ-নীলকমলে।

যত বিষয়-মধু তুচ্ছ হ'লো কামাদি কুস্থমসকলে॥

চরণ কালো ভ্রমর কালো, কালোয় কালো মিশে গেল।

পঞ্চতত্ব প্রধান মত্ত রক্ষ দেখে ভক্ষ দিলে॥

কমলাকান্তের মনে, আশা পূর্ণ এত দিনে।

স্থপত্থে সমান হলো আনন্দ-সাগর উথলে॥"

সামী প্রেমানন্দ ঠাকুরের গান করিবার ভাবভদীগুলি অমুকরণ করিয়া দেখাইলেন এবং বলিলেন, "ঠাকুর খুব স্থন্দর গান করতে পারতেন। অপরে স্থরপূর্ণ অথচ ভাবশৃত্য গান করলে তিনি দম্ম করতে পারতেন না।"

বৈকালে হরি মহারাজ ভগিনী নিবেদিতার 'গুরুকে যেমনটি দেখিয়াছি' নামক ইংরেজী পুস্তকথানি পড়িতেছিলেন। গুরুদাস মহারাজ তাঁহার ঘরে ঢুকিতেই তিনি বইখানি একপাশে রাখিয়া বলিলেন, "মাকে সর্বভূতে দেখা, সকলকে সমানভাবে ভালবাসা এবং

দকলের সহিত সমানভাবে ব্যবহার করাই ভগবদর্শন। সেই জ্যোতির্ময় পুরুষকে সকলের মধ্যে দর্শন করাই দিব্য জীবন।"

পরদিন প্রাতে হরি মহারাজের শরীর ভাল ছিল না। তাঁহার একটু জর এবং দাঁতের ব্যথা হইয়াছিল। তিনি অরুস্থ অবস্থাতেই গুরুলাস মহারাজকে বলিলেন, "মা দয়া করেই তৃ:খ দেন। এতে আমাদের কর্মক্ষয় হয়, কল্যাণ হয়। আমরা এত রুখপ্রিয় মে, ইহা হদয়সম করতে অক্ষম। একমাত্র তাঁর উপরই আমাদের নির্ভর করা উচিত, অন্ত কিছুর বা কারও উপর নয়।" গুরুদাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদের বাহ্য অভাবের জন্তও কি তাঁর উপর নির্ভর করা উচিত?" তিনি উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "নিশ্চয়ই। প্রত্যেক বন্ধর জন্ত। আমাদের শরীর, মন, প্রাণ মাত্চরণে উৎসর্গীক্ষত। তা না হ'লে আর কার উপর নির্ভর করে নিশ্চিম্ভ হতে পারি? তিনি এগুলি রক্ষণ বা গ্রহণ কর্মন—একই কথা। আমাদের ভাববার কি আছে? যা একবার সমর্পণ করেছি তা আবার ফিরিয়ে নিই কিরপে? যিনি ইহা বুঝতে পারেন তিনিই ধন্ত।"

স্বামী তুরীয়ানন্দ কনথলে বছবার অবস্থান করেন। তথায় অবস্থান-কালে তিনি মহিয়:ন্ডোত্র নিত্য পাঠ করিতেন। উক্ত ভোত্র তাঁহার অতি প্রিয় ছিল। মধুসদন সরস্বতীক্বত টীকাসহিত এই ভোত্র পাঠাইবার জন্ম কনথল হইতে কোন ভক্তকে বোম্বাইতে তিনি লিখিয়াছিলেন।

### আল্যোড়ায়

১৯১० औष्ठारमत लाख यामी जूतीयानम कनथन इटेरा दिन्छ মঠে আদেন এবং তথায় কিছুদিন থাকিয়া ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে পুরীধামে যান। পুরীতে তাঁহার বহুমূত্ররোগ প্রথম ধরা পড়ে। পুরীধামে স্বামী ত্রন্ধানন্দের দক্ষে কয়েক মাস থাকায় তাঁহার শরীর ভাল হয়। সেবার পুরীর ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট অটলবিহারী মৈত্রের বাড়ীতে প্রতিমায় হুর্গাপূজা হয়। উহাতে বেলুড় মঠের জনৈক ব্রন্মচারী পূজক এবং হরি মহারাজ প্রধান তন্ত্রধারক ছিলেন। উক্ত বৎসর জুন মাসে স্বামী রামক্লফানন্দ যথন চিকিৎসার্থ মাদ্রাজ হইতে কলিকাভায় আসিতেছিলেন, তখন হরি মহারাজ স্বামী ব্রন্ধানন্দজীর সহিত খুরদা রোড স্টেশনে ঘাইয়া ভাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। ১৯১১ ঞ্রীষ্টাব্দের শেষে ভিনি বেলুড় মঠে ফিরিয়া আদেন এবং পরবর্তী বৎসরের কয়েক याम थार्कन। এकिन त्वनुष् मर्छ छान महात्रारक्षत्र घरतत्र मामत्न দাঁড়াইয়া তিনি দেখিতেছিলেন, যুবক ব্রহ্মচারীরা গঙ্গা হইতে মাটি কাটিয়া আনিয়া মঠের নীচু জায়গাগুলি ভরাট করিতেছে। তাহা দেখিয়া ডিনি ব্রহ্মচারীদের বলিয়াছিলেন, "ভোমাদের অভুত energy and perseverance (উত্তম ও অধ্যবসায়) দেখছি। এই energy (উত্তম) যদি তোমরা ব্রহ্মজ্ঞানের জন্ম লাগাও, আমি বলছি তোমরা निक्त हरत। किन्न ७५ এই निष्य थाकल এकि useful active (উপযোগী কর্মঠ) কুলীতে গিয়ে দাঁড়াবে।" তিনি দৈহিক কর্মের জন্ম সাধুদের কাহাকেও বাহবা দিতেন না।

১৯১२ बीहोत्यत প্रथमार्थ चामी जूतीमानम त्वमू मर्ठ रहेर्ड

## त्रामी जूतीयानम

কাশীতে যান। স্বামী ব্রহ্মানন্দও তথন কাশীতে ছিলেন। কাশীতে উভয়ে একদিন বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা-দর্শনে গিয়াছিলেন। দেবতা-দর্শনে তাঁহারা এক পথে গেলেন, অস্ত পথে ফিরিলেন। যে পথ দিয়া গেলেন সেই পথে একস্থানে সকলে জুতা রাখিয়া যান। অক্ত পথে ফিরিয়া মহারাজ বলিলেন, 'জুতা?' এই কথা শুনিয়াই হরি মহারাজ ব্রহ্মানন্দ মহারাজের জুতা আনিবার জন্ম ক্রতপদে চলিলেন। অবশ্য তিনি বেশীদূর অগ্রসর না হইতেই বিশ্বরঞ্জন মহারাজ ও সনৎ মহারাজ প্রভৃতি অন্ত থাঁহারা সঙ্গে ছিলেন তাঁহারা ছুটিয়া যাইয়া তাঁহাদের জুতা আনিলেন। শেষবার যথন হরি মহারাজ কাশীতে ছিলেন তথন মহারাজও তথায় রহিয়াছেন। সেবককে লক্ষ্য করিয়া মহারাজ একদিন বলিলেন, "একটু জল দে ত; হাতটা ধুই।" সনৎ মহারাজ অবিলম্বে কমণ্ডলু আনিয়া মহারাজকে দিলেন, কিন্তু তাড়াতাড়িতে হাত মুছিবার জন্ম তোয়ালেটি দিতে ভূলিয়া গেলেন। ইহা হরি মহারাজের দৃষ্টি এড়াইল না। অমনি তিনি বলিয়া উঠিলেন, "তোয়ালে দিলে না? সব মন দিয়ে মহারাজের দেবা করবে। তিনি কখন কি আদেশ করেন তা শোনবার জন্ম কান খাড়া করে থাকবে।" উপরি উক্ত ঘটনাম্বয় হইতে প্রমাণিত হয় স্বামী ব্রহ্মানন্দের প্রতি হবি মহারাজের কি গভীর প্রীতি ও শ্ৰদ্ধা ছিল।

কাশী হইতে স্বামী তুরীয়ানন্দ স্বামী ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে কনথলে যান।
সেবার কনথল সেবাপ্রমে প্রতিমায় তুর্গাপ্তা হয়। তুর্গাপ্তার অঙ্গীভূত
চণ্ডীপাঠ করিয়াছিলেন হরি মহারাজ। প্রায় সমস্ত চণ্ডীশানি তাঁহার
মুখস্থ ছিল এবং বই না দেখিয়াই তিনি এক ঘণ্টায় সমগ্র চণ্ডীপাঠ
করিতে পারিতেন। শাস্তমতে এইরূপ চণ্ডীপাঠকই উত্তম। চণ্ডীপাঠে
ভাহার কত নিষ্ঠা ছিল তাহা একটি ঘটনা হইতে জানা যায়। ১৯২০

#### शामीकीत जपर्नात

থাঃ কাশীতে অবস্থানকালে দৈহিক অস্তুতা ও তুর্বলভার জন্ত তিনি চণ্ডীপাঠ করিতে পারেন নাই। তথন তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "এই বৎসর ব্যতীত আর কথনও নবরাত্রিতে চণ্ডীপাঠ ফাঁক গেছে বলে মনে পড়ে না।" কনখলে তিনি অনিস্রাদিতে বিশেষ কট পাইতেছিলেন। কোন প্রকার চিকিৎসায় উপসর্গের উপশম না হওয়ায় ডাক্তার বন্ধুগণ তাঁহাকে আফিম-সেবনের পরামর্শ দেন। কিন্তু তিনি নশ্বর দেহের জন্ত এই কুংসিত অভ্যাসের বশবর্তী হন নাই। যিনি পরবর্তী জীবনে ক্লোরোফর্ম-আদ্রাণ দ্বারা সংজ্ঞাহীন হইতে অস্বীকার পূর্বক অস্ত্রোপচারের অসহ্য যন্ত্রণা বরণ করিয়াছিলেন, তিনি অনিস্রা দূরীকরণার্থ আফিম-সেবনে স্বীকৃত হইবেন কিরপে ?

স্বাস্থ্যায়তির জন্ম স্বামী তৃরীয়ানন্দ কনথল হইতে দেরাদ্নে যান।
স্বামী ব্রহ্মানন্দ কাশী হইতে ব্রহ্মচারী কানাইকে তাঁহার সেবকরপে
পাঠান এবং এক পত্রে হরি মহারাজকে লিখেন, তিনি যেন দেরাদ্নে
একটি ছোট বাড়ী ভাড়া লইয়া স্বতম্বভাবে গ্রীম্মের কয়মাস অবস্থান
করেন। ইহাতে যা থরচ হইবে তাহা মহারাজ স্বয়ং বহন করিবেন,
এই প্রতিশ্রুতিও উক্ত পত্রে ছিল। কিন্তু হরি মহারাজ গুরুত্রাতার
অম্বরোধে ব্যয়্মাধ্য কর্মে প্রবৃত্ত হন নাই। তিনি দেরাদ্নে একটি
ভক্তের আলয়ে অবস্থান করিলেন। সেই ভক্তটি অনেককে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিতরণ করিতেন। ভক্তটির অম্বরোধে তিনি তাঁহার
নিকট কিছুদিন হোমিও ঔষধ দেবন করিয়াছিলেন। ঔষধ সেবনে ও
বায়ু-পরিবর্তনে তিনি একটু স্বস্থ বোধ করিলেন। শরীর অম্বস্থ
থাকিলেও তিনি সাধন-ভজনে ও শাস্ত্রপাঠে কথনও অবহেলা করিতেন না।
১৯১৪ খ্রীঃ ১৪ই এপ্রিল তিনি দেরাদ্ন হইতে কোন সাধুকে বে পত্র
লিধিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার মনোভাব স্বযুক্ত। উক্ত পত্রে তিনি

লিখেন, "শরীর ভাল থাকুক আর নাই থাকুক, তাঁকে ডাকতে যেন ভূল বা অবহেলা না হয়। কারণ 'তৃঃখ জানে আর শরীর জানে মন তুমি আনন্দে থেকো'—এ ঠাকুরের উপদেশ। যে মনে করে যে, শরীর ভাল হোক, তারপর ভগবানকে ডাকব তার আর কোনকালে ভগবানকে ডাকা হবে না। ব্যাসদেব বলছেন—

> য ইচ্ছতি হরিং স্বতুম্ ব্যাপারাস্তর্গতৈরপি। সমৃদ্রে শাস্তকল্লোলে স্নাতৃমিচ্ছতি ত্র্যতিঃ॥

অর্থাৎ যে মনে করে, এই গোলটা মিটে যাক্ তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে ভগবানকে স্মরণ মনন করব, তাহার দশা কিরপ ? যেমন কোন ব্যক্তি সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে ভাবছে, তরঙ্গগুলো থামুক, তারপর আমি স্মান করব। সমুদ্রে তরঙ্গথামা হতেই পারে না। স্থতরাং তাতে স্মান কিরপে হবে? যিনি তরঙ্গের মধ্যেই স্মান করে নিতে পারেন, তারই স্মান করা হবে। সেইরপ যিনি স্থথ-অস্থ্য, রোগ-শোক, তৃংথ-দারিদ্র্য প্রভৃতির মধ্যেই ভগবদ্ভজন করে নিতে পারেন, তারই ভজন করা হবে। নচেৎ যে বলবে আগে স্থযোগ আস্থক তবে ভগবানকে তাকব, তাঁর আর ভগবানকে তাকা হবে না। কারণ জীবনে সম্পূর্ণ স্থযোগ অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটে থাকে। রোগ-শোক, জালা-যন্ত্রণা ত জীবনে লেগে থাকবেই। তাঁকে যে-কোন অবস্থাতেই হোক যে তাকতে পারবে, তারই তাঁকে ডাকা হবে। নচেৎ হওয়া স্থাকর।

দেরাদ্নে শরীর স্বস্থ হইলে স্বামী ত্রীয়ানন্দ পুনরায় তপস্থার্থ হ্রবীকেশে গমন করেন। স্থানীয় নাথ ছত্র হইতে তাঁহার জন্ম কাঁচা আহার্য আনিয়া দেবক পাক করিয়া দিতেন। তথায় অবস্থানকালে স্থামীজীর গ্রন্থাবলী তিনি বিশেষভাবে পুনরায় অধ্যয়ন করেন। কিছুদিন

#### शामीकीत वापर्गत

তথায় থাকিয়া তিনি কনখল সেবাশ্রমে আসেন। সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক স্বামী কল্যাণানন্দকে তিনি: অতি স্লেহের চক্ষে দেখিতেন। তাই শিশুস্থানীয় সন্থ্যাসীর সম্রদ্ধ প্রার্থনা তিনি অগ্রাহ্ম করিতেন না। কনথলে সেইবার গীতাভায়-সমাপনান্তে তিনি বেদান্তদর্শনের অধ্যাপনা করেন। তিনি যেখানে থাকিতেন সেখানেই শাস্ত্রচর্চা ও সাধনভজনের স্রোত বহিত। সেবাশ্রমের লাইত্রেরীতে বসিয়া তিনি আশ্রমের দাধুব্রন্মচারীদিগকে শান্তাদি পড়াইতেন। সেইবার বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণ স্বয়ং পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। রামায়ণের একস্থানে আছে, রাম বনবাসী ও ভরত রাজা হইয়াছেন। ভরত রামচন্দ্রের সন্দর্শনার্থ বনে গিয়াছেন । বাম ও ভরত পর পর ভরদ্বাজের আশ্রমে গিয়াছিলেন। মূনি রামকে আহারার্থ ফলমূল ও উপবেশনার্থ কুশাসন দিলেন; কিন্তু ভরতকে রাজভোগদানে সৎকার করেন। ইহা দেখিয়া লক্ষণ মর্মাহত হন এবং ইহার কারণ রামকে জিজ্ঞাসা করেন। রামের নির্দেশে লক্ষণ ভরদ্বাজকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তত্ত্তরে মুনি বলেন, 'অবস্থা পূজ্যতে রাজন্ন শরীরঃ কচিদপি।' অর্থাৎ অবস্থাই সর্বত্র পূজিত হয়, শরীর নহে। এই স্থানটি স্বামী তুরীয়ানন্দ মর্মস্পশিভাবে ব্যাখ্যা করিতেন। তাঁহার শান্ত্রব্যাখ্যা বিনি শুনিতেন তিনিই মুগ্ধ হইতেন। শাস্ত্রব্যাখ্যারত তুরীয়ানন্দজীকে দেখিলে বৈদিক ঋষি বলিয়া মনে হইত। ১৯১৪ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে হরি মহারাজ স্বামী ব্রহ্মানন্দের আহ্বানে কালীপূজা দেখিবার জন্ম কনখল হইতে কাশীতে আসেন এবং তথায় মার্চ মাস পর্যন্ত ৫।৬ মাস অবস্থান করেন।

স্বামী শিবানন্দের প্রীতিপূর্ণ আহ্বানে স্বামী তুরীয়ানন্দ ১৯১৫ খ্রীষ্টান্দের ৮ই এপ্রিল কাশীধাম হইতে একজন গুরুভাতার সহিত আলমোড়ায় গমন করেন। তাঁহার সঙ্গে ছিলেন সেবক ব্রন্ধচারী কানাই। বছমূক্ত

### यामी जुत्रीयानम

বোগের উপশম এবং স্বাস্থ্যোরতিলাভ ছিল তাঁহার আলমোড়াযাত্তার প্রধান উদ্দেশ্য। তথায় তাঁহার অবস্থানকালে স্বামী শিবানন্দের উত্তম ও উৎসাহে একটি আশ্রমনির্মাণকার্য আরম্ভ হয় এবং শিবানন্দজীর অমুপস্থিতিতে স্বামী তুরীয়ানন্দ উহা সমাপ্ত করেন। এই আশ্রম-নির্মাণ সম্বন্ধে উভয়ে আগ্রহাম্বিত ছিলেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাদে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত হরি মহারাঞ্জ আলমোড়ায় আসিয়া-ছিলেন। তথন স্বামীজী তাঁহাকে স্বীয় ভবিশ্বৎ কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে অন্তরের অনেক কথা বলিয়াছিলেন। সেই সময় স্বামীজী তাঁহাকে ইহাও বলিয়াছিলেন যে, কোন কোন গুরুলাতা এই সম্বন্ধে তাঁহাকে ভূল বুঝিতেছেন। আলমোড়ায় একটি আশ্রমস্থাপনও স্বামীজীর আন্তরিক আকাজ্জা ছিল। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে আলমোড়ায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার স্বতঃই মনে হইল, কলম্বো হইতে আলমোড়া পর্যন্ত স্বামীজী বেদাস্ত প্রচার করিলেন এবং 'প্রবৃদ্ধ ভারত' কার্যালয়ও আলমোড়ায় প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। স্থতরাং এখানে তাঁহার শুভাগমনের শ্বতিচিহ্নরূপে একটি আশ্রম হওয়া উচিত। আলমোড়া প্রায় ছয় হাজার ফুট উচ্চ পর্বতের উপরে অবস্থিত জেলা শহর এবং কৈলাস ও মানসসরোবর-যাত্রার দারস্বরূপ। উহার জলবায়ু স্বাস্থ্যকর এবং প্রাকৃতিক দৃষ্ঠ স্মনোহর। এখান হইতে চিরতুষারাবৃত হিমালয়**শ্রেণী** চর্মচক্ষুর দৃষ্টি-গোচর হয়।

স্বামী ত্রীয়ানন্দ ১৯১৬ গ্রীষ্টান্দে জুলাই মাসে আলমোড়া হইতে একটি ভক্তকে লিথিয়াছিলেন, "স্বাস্থ্য এখানকার সব সময়েই ভাল। তবে শীতকালে খুব ভাল থাকে, গ্রীমকালেও ভাল। শীত এখানে খুব বেশী, গ্রীমকালে এস্থান অতি মনোরম। অনেকেই সে সময় এখানে আসিয়া থাকেন। পথে অভ্যস্ত কষ্ট হয়, সন্দেহ নাই। তবে

#### शामीकीय अपर्भत

এথানে আসিয়া পড়িলে সকল কট দূর হয়—পর্বতীয় শোভা দর্শন করিয়া এবং সর্বোপরি বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিয়া। কালী হরিদ্ধার প্রভৃতি স্থানের স্থায় ইহার শান্ত্রীয় প্রখ্যাতি বিশেষ আছে বলিয়া জানি না। তবে ইহা হিমালয়ের মধ্যে উত্তরাথণ্ড প্রদেশ, হরপার্বতীর স্থান। স্থামীজীর শ্বতির জন্ম এস্থান আমাদের বড় আদরের, সন্দেহমাত্র নাই।"

গুরুত্রাত্বয় আলমোড়া যাইয়া প্রথমে উঠিলেন শহরে চিক্কাপিটায়
বড় রাস্তার নীচে চিড় জকলের পাশে স্বামী শিবানন্দের পরিচিত
লালা বন্দ্রির বাংলোতে। বন্দ্রিরারা পরম ভক্ত হইলেও তথন অর্থকষ্টে
পড়িয়াছিলেন। সেজন্ত গুরুত্রাত্বয় বিনা ভাড়ায় বৃহৎ বাংলোটি অধিকার
করিতে সঙ্কৃচিত হইলেন। উক্ত বাংলোর নাম ছিল চিক্কাপিটা হাউস।
তাঁহারা উহার আউট হাউদে উঠিয়া গেলেন এবং নিজ ব্যয়ে উহার
পার্ষে একটি পায়থানা ও স্নানাগার নির্মাণ করাইলেন। পূর্বে বহুবার
তাঁহার এবং তাঁহাদের অন্তান্ত গুরুত্রাতা আলমোড়া শহরের অন্ত প্রাস্তের পাতালদেবীতে থাকিয়া তপস্থা করিয়াছিলেন। স্থানটি তপস্থা
ও স্বাস্থ্যের বিশেষ অন্তর্কুল বলিয়া তাঁহারা তথায় একটি আশ্রমভাপনের সংকল্প করিলেন। স্বামী শিবানন্দের প্রচেটায় ক্র্ম একথও
জমি সংগৃহীত হইল এবং বন্দ্রিদার ভাই মনোহরলালও আশ্রমের
গৃহনির্মাণাদ্রি কার্থের তত্বাবধায়ক হইতে প্রস্তুত হইলেন।

তথন রেশুনের হেল্থ অফিসার ডা: ডিমেলো বায়্পরিবর্তনার্থ আলমোড়ায় বাস করিডেছিলেন। ডা: ডিমেলো গোয়াবাসী থ্রীষ্টান হইয়াও হিন্দু-ভাবাপন্ন ছিলেন এবং গীতাদি হিন্দুধর্মশাস্ত্র পাঠ করিতেন। হরি মহারাজের প্তস্পর্শে আসিবার পর তাঁহার জীবনে বিশেষ পরিবর্তন ঘটে এবং তিনি তাঁহার পরম ভক্ত হইয়া যান। তিনি হরি মহারাজের শুভসকল্ল জানিতে পারিয়া তাঁহাকে বাটীনির্মাণের জন্ম ভিনশত

টাকা দেন। ডাঃ ডিমেলো পরে পুরীতে ও কাশীতে হরি মহারাজের পূত্দকলাভে ধন্ত হন এবং তৎপ্রভাবে সংসারত্যাগ-পূর্বক রামকৃষ্ণ সংঘে ব্রহ্মচারী হইয়াছিলেন এবং কাশীধামে প্রায় তিন বংসর হরি মহারাজের সঙ্গে থাকিয়া ১৯২৩ খ্রীষ্টান্দে দেহত্যাগ করেন। আশ্রমের গোড়াপত্তন করিয়া এবং গৃহনির্মাণার্থ অর্থসংগ্রহের প্রতিশ্রুতি দিয়া স্থামী শিবানন্দ নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে শ্রামাপ্রভা দেথিবার জন্ত কাশীধামে আসিলেন। জীত জমির উপর আশ্রম-গৃহ-নির্মাণকালে হরি মহারাজ চিক্কাপিটা হাউস হইতে সকালে বিকালে যাইয়া ভীষণ রৌল্রে ছাতা মাথায় দিয়া সকল কার্য পরিদর্শন করিতেন।

এই কার্যে তিনি কত ব্যস্ত থাকিতেন নিম্নোক্ত পত্রাংশ হইতে জানা যায়।— "শ্রীরামক্রম্ধ কুটারের নির্মাণকার্য লইয়াই সর্বদা ব্যস্থ থাকিতে হয়। একটি পায়খানা তৈয়ার হইতেছে। উহা প্রায় শেষ হইয়া আসল। আবার কুটারের সম্মুখে যে মাঠ আছে, তাহাতে এবার প্রাচীর তুলিতে হইবে। নহিলে, বর্ষায় যদি উহা ধ্বসিয়া যায় তাহা হইলে ইমারতের বিশেষ ক্ষতি হইবে। স্থতরাং উহা উপেক্ষা করিবার যো নাই। যত শীদ্র হয় ইহা করিতে হইবে। আরও কত কাজই বাকী রহিয়াছে। প্রভূর ইচ্ছায় ক্রমে সেসব হইবে। অবিদ এই কুটার নির্মিত হওয়ায় কাহারও উপকার হয় তাহা হইলে শ্রম সফল হইবে। স্থানটি ছোট হইলেও বেশ স্থানর হইয়াছে।"

সেবক ব্রহ্মচারী কানাই তাঁহার গর্ভধারিণীকে দেখিবার জন্ত আলমোড়া হইতে তুইবার কাশী আসিলেন। তথন স্বামী আমানন্দ, স্বামী রাঘবানন্দ প্রভৃতি সাধুগণ কিছুকাল হরি মহারাজের সেবা করিয়াছিলেন। সেই সময় হরি মহারাজ বেসকল ধর্মপ্রদক্ষ করিতেন ভাহার কিয়দংশ স্বামী রাঘবানন্দ লিখিয়া রাখিয়াছেন। আশ্রেমগৃহের

### शामीकीय जनर्गत

জন্ম প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহের প্রচেষ্টা প্রধানত: স্বামী শিবানন্দই করিতেন; হরি মহারাজ কাহারও নিকট টাকা চাহিতেন না। অর্থ-ভিক্ষা করা তাহার প্রকৃতিবিক্ষ ছিল। তবে আশ্রমগৃহের নির্মাণকার্য কতনূর অগ্রসর হইতেছে তাহা ভক্তদের নিকট সবিস্থারে জানাইতেন। ইহাতেই টাকা আসিত। রামকৃষ্ণ কুটীরের নির্মাণকার্য সমাপ্ত করিবার জন্ম হরি মহারাজ কত চিস্তিত থাকিতেন তাহা মহাপুরুষজীকে লিখিত নিমোদ্ধত পত্রাংশ হইতে জানা যায়।—"এ মাসে কুটারের জন্ম খরচ আদে নাই বলিয়া মোহনলাল ফুর্ভিহীন। কাজকর্মে তত উৎসাহ নাই। প্রায় চারমাদ হইয়া গেল এখনও কুটীরের বিশেষ কিছু হইল না; আরও তুই-এক মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ হইবে কিনা সন্দেহ। ···একশত টাকা নিজের কাছ থেকে দিয়ে কাঠের দেনা শোধ করিয়াছে। এখন যেমন টাকা পাইবে সেইরূপ কাজ করিবে, এইরূপ ভাব। আমি কিছুই বলি না। যেমন করে করুক। আমরা উহাকে আজ পর্যন্ত ছয়শত টাকা দিয়াছি। করোগেট শিট প্রভৃতিতে ভুবনরা হুইশত একত্রিশ টাকার বিল দিয়াছে। করোগেট শিট প্রভৃতির জন্ম বেলভাড়া ও মুটে খরচ বাবদ প্রায় পঞ্চাশ টাকা লাগিয়াছে। যেরূপ কাজ এখনও হইবে তাহাতে আরও তিনশত টাকা খরচ করিলে কুটীর বাদোপযোগী হইতে পারিবে। প্রভুর ইচ্ছায় যেমন হয় হইবে।" মোহনলালই প্রধানত: কুটীরের নির্মাণকার্য তত্ত্বাবধান করিতেন। গৃহনির্মাণ সমাপ্ত হইলে স্বামী প্রেমানন্দকে হরি মহারাজ এই সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, "মোহনলাল, গান্ধী সা কত পরিশ্রম ও উত্যোগ করিয়া এ কান্ধটি সম্পন্ন করিয়াছে। ভাহারা এইরপ না করিলে কিছুভেই ইহা সম্পন্ন হইত না।"

স্বামী তুরীয়ানন্দের যে একশত নকাইখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে তন্মধ্যে পঁচান্তরখানি ১৯১৫-১৬ খ্রীষ্টাব্দে আলমোড়া হইতে লিখিত।

### कांगी जुजीयानम

সেই পত্রপুলি পড়িলে আলমোড়ায় অবস্থানকালে তাঁহার মনোভাবের সহিত পরিচিত হওয়া ষায়। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে মে শ্রীরামরুষ্ট কুটারে পূজা-হোমাদি করিয়া হরি মহারাজ গৃহপ্রবেশ করেন। তাঁহার সময়ে আশ্রমে উপরে তুইটি ঘর এবং নীচে তুইটি ঘর এবং ভৃত্যদের জন্ম একটি ঘর নির্মিত হয়। কুটারপ্রতিষ্ঠার পর তিনি কোন ভক্তকে জুন মাসে লিখিয়াছিলেন, "আলমোড়ায় প্রভুর স্থান ছিল না। স্থামীজীর রূপায় এই স্থানের এত প্রসিদ্ধি। মিশনের একটি ানজের জায়গা হওয়ার প্রয়োজন ছিল। প্রভুর রূপায় তাহা হইল। ইহাতে অনেকের উপকার হইবে মনে হয়।" উক্ত বৎদর পূজার সময় নবরাত্রিতে তিনি রামরুষ্ণ কুটারে চণ্ডীপাঠ এবং মহানবমীর দিন একটু হোম ও অর্জনা করিয়া ও অল্পস্কল ভোগরাগ দিয়া মহামায়ার পূজা করেন।

স্বাস্থ্যেরতির জন্ম স্বামী ত্রীয়ানন্দ আলমোড়ায় ঘাইলেও আশ্রম-প্রতিষ্ঠার জন্ম তাঁহাকে থ্ব থাটিতে হইয়াছিল। সেইজন্ম তথায় তাঁহার স্বাস্থ্য আশাহরপ ভাল হয় নাই। ১৯১৬ খ্রীঃ মার্চ মানে তাঁহার শরীর থ্ব থারাপ হইয়াছিল। সেই সময় কোন ভক্তকে তিনি লিথিয়াছিলেন, "আমার জর হইয়া কয়েকদিন হইতে কষ্ট দিতেছে। তারপর দক্ষিণ স্বন্ধে একটা বেদনার মত হইয়া নেহাৎ ব্যথিত করিয়াছে। ঠাগুলাগিয়া বোধ হয় এই বেদনা হইয়া থাকিবে। আজকাল এথানে বেলা দশটার পর বেশ গরম হয়, আবার সন্ধ্যায় ঠাগুল আরম্ভ হইয়া পরদিন সকাল তক বেশ ঠাগুল থাকে। স্বত্রাং বেশ সাবধান না থাকিলে ঠাগুল লাগিয়া অনেকেরই এইরপ ব্যথা হইয়া থাকে। আজ একটু ব্যথা কম। জরপ্ত তেমন তেড়েফুঁড়ে হয় না। ঘুসঘুসে জর একদিন অন্তর্ম হয়। এইরপে চার-পাঁচটা আক্রমণ হইয়া গিয়াছে। আর প্রপ্রাবের উপশ্রব ভো আছেই। প্রভ্র ইচ্ছা বেমন হয় হইবে।

### शामीकीत जनर्गत

ইহা ছাড়া আমাদের আর বলিবার কিছু নাই। স্থানপরিবর্তন করিতে পারিলে বোধ হয় ভাল হইত। কিন্তু কলিকাতা অঞ্চলে ঘাইবার আর সময় নাই, অনেক বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। নীচে এখন অত্যন্ত গ্রম। শরীর পুব তুর্বল না হইলে মায়াবভী ঘাইতে চেষ্টা করিতাম। যেমন হয় হইবে।"

সামীজীর মার্কিন শিশ্য এফ. আলেকজাণ্ডার ফ্রান্ক হরি মহারাজের পৃত সঙ্গলাভের জন্য মায়াবতী হইতে আলমোড়ায় আসিয়া নবনির্মিত আশ্রমে কিছুদিন ছিলেন। তিনি সেথান হইতে লক্ষ্ণে ও কলিকাতা হইয়া আমেরিকা ফিরিয়া যান। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে স্বামী প্রেমানন্দ বেলুড় মঠের বহু সাধুর স্বাক্ষরসহ বিস্তৃত পত্র স্বামী তুরীয়ানন্দকে লিখিয়াছিলেন মঠে আসিবার জন্য। হরি মহারাজ বাবুরাম মহারাজের পত্র পাইয়া পাহাড় হইতে নামিয়া আসিতে সম্বত্ত হন। স্বামীজীর মার্কিন শিশ্বা মিন্ জোনেফাইন ম্যাকলিয়ভের অন্ধ্রোধে স্বামী প্রজ্ঞানন্দ মায়াবতী হইতে আলমোড়ায় আনেন এবং তথা হইতে ৫ই ভিনেম্বর হরি মহারাজকে লইয়া লক্ষোতে উপস্থিত হন। লক্ষোতে তিন দিন থাকিয়া হরি মহারাজ কাশীতে আগমন করেন। তথন কাশীতে স্বামী প্রেমানন্দ ও শিবানন্দ ছিলেন। কাশীতে আসিয়া হরি মহারাজ আমাশ্র, গলাব্যথা, পায়ে বাত প্রভৃতিতে থ্র কন্ত পান।

স্বামী প্রেমানন্দ হরি মহারাজের শরীর অফ্স্থ দেখিয়া বলিলেন, "গৃই-এক দিন দেরা করে একটু স্থন্থ হয়ে এলে না কেন ?" হরি মহারাজ সহাস্থ্যে উত্তর দিলেন, "আমার আর কি, আপনাদের হুকুম তামিল করেছি।" কাশীতে কিছুদিন থাকিয়া তিনি স্বামী শিবানন্দের সহিত ২০শে জাহুয়ারী মিহিজামে আসেন। পথে উভয়ে জামতাড়া স্টেশনে নামিয়া আশ্রমের জন্ম প্রস্থাবিত জমি পরিদর্শন করেন। মিহিজামে

তাঁহারা ভূষণ বাব্ ও ভূবন বাব্দের ভাড়া বাড়ীতে থাকিতেন। চন্দননগরের ভূষণ পাল এবং বরাহনগরের ভূবন দাস শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্ট্র ছিলেন। তাঁহারা উভয়ে মিলিতভাবে বাড়ী ভাড়া করিয়া;বায়্পরিবর্তনের জন্ম তথন মিহিজামে থাকিতেন। তাঁহারা জালমোড়ায় রামকৃষ্ণ কূটীর-নির্মাণের জন্ম কিছু টাকা দিয়াছিলেন এবং জিনিসপত্র কিনিয়া পাঠাইতেন। হরি মহারাজের কোন কোন পত্রে তাঁহাদের নাম ও প্রশংসা দেখা যায়। তাঁহাদের সনির্বন্ধ জন্মরোধে হরি মহারাজ কিছুদিন জামতাড়ায় থাকিতে সম্মত হন। তাঁহাদের একটি বাহিরের ঘরে সাধুদ্দ থাকিতেন। হরি মহারাজ বাড়ীর লোকদের সহিত, বিশেষতঃ ছেলেমেয়েদের সহিত আত্মীয়ভাবে মিশিতেন। তিনি কথন গুরুজাতার সহিত, কথন বা একাকী বেড়াইতে যাইতেন এবং পথে সাঁওতাল ছেলেদের সহিত কথা বলিতেন।

দেই সময় স্বামী স্ববোধানল রাঁচি হইতে আসিয়া মিহিজামে ছিলেন। তথন সাঁওতালদের গ্রামে সরস্বতীপূজা হইয়ছিল। স্বামী ত্রীয়ানল প্রভৃতি সকলে সেই পূজা দেখিতে গিয়াছিলেন। মিহিজাম হইতে হরি মহারাজ একটি পত্রে লিখিয়াছিলেন, "ভ্বন-ভ্যণদের যত্নও অপরিসীম। স্থানটি বেশ নির্জন, মনোহর ও স্বাস্থ্যকর। তবে আমার বিশেষ উপকারবোধ এখনও কিছু হয় নাই। বোধ হয় কাশীতে ইহাপেকা ভাল ছিলাম।" মিহিজামে প্রায় তিন সপ্তাহ থাকিয়া হরি মহারাজ ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যভাগে শিবরাত্রির পূর্বে বেলুড় মঠে আসেন। সেইবার শিবরাত্রিতে বেলুড় মঠে স্বামী প্রেমানল ও স্বামী শিবানল প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন এবং অন্যন পঞ্চাশ জন উপবাসী ব্রতী সমন্ত রাত্রি শিবের পূজা, তব, ভজনগানে জাগ্রত থাকিয়া প্রহরে প্রহরে মহাদেবের যথাশান্ত ও ভক্তিপূর্ণ পূজনাদি সম্পন্ধ করিয়াছিলেন। সেই

#### স্বামীজীর অদর্শনে

সম্বন্ধে হরি মহারাজ কোন ভক্তকে লিখিয়াছিলেন, "এখানে শিবরাত্রিতে বড়ই আনন্দ হইয়া গিয়াছে।… সে দিব্য দৃশ্য না দেখিলে ব্ঝা স্থকঠিন।" বেলুড় মঠে প্রায় ৩০ মাস থাকিয়া তিনি ৩রা জুন পুরীধামে গমনপূর্বক তথায় 'শশি-নিকেতনে' স্বামী ব্রন্ধানদের সহিত অবস্থান করেন।

# পুরীধামে

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে জুন মাসে বেল্ড মঠ হইতে স্বামী তুরীয়ানন্দ পুরীধামে গিয়াছিলেন স্থানযাত্রার পূর্বে। যথাসময়ে তিনি শ্রীশ্রীজগল্পাথদেবের স্থানযাত্রা দর্শন করেন। এবার পুরীতে ষাইয়া তিনি সমুদ্রস্থান আরম্ভ করেন। কিন্তু কয়েক দিন সমুদ্রস্থানের ফলে তাঁহার কান পাকিয়া উঠে। তাই তাঁহাকে সমুদ্রস্থান বন্ধ করিতে হয়। উক্ত বংসরের শেষে বহুমূত্র রোগের ফলে তাঁহার রক্ত বিষাক্ত হয় এবং গাত্রে ফোড়া উঠে। ডাক্তার উক্ত ফোড়াকে বিস্ফোটক বলিয়া ঘোষণা করেন। উহার উপর অস্থোপচার করিতে হয়। এইজন্ম স্থামী সারদানন্দ ডাং তুর্গাপদ ঘোষকে লইয়া অক্টোবরের শেষে পুরীধামে গমন করেন। শুরুদাস মহারাজ এবং রেশ্বনের ডাক্তার ডিমেলো প্রভৃতিও সঙ্গে গিয়াছিলেন। বিলাতফেরৎ ডাক্তার এম বি মিত্র অস্থোপচার করেন। যদিও উহা খ্ব গভীর ছিল, তথাপি হরি মহারাজের নির্দেশে অস্থোপচার ফোরোকরম ব্যতীত নিম্পন্ন হয়।

স্বামী ব্রন্ধানন্দ সদলবলে মাদ্রাজ হইতে পুরীধামে আসিয়া 'শশি-নিকেতন'-এ অবস্থান করিতেছেন। স্বামী তুরীয়ানন্দও তথন উক্ত ভবনে ছিলেন। তথন কলিকাতা হইতে জনৈক ভক্ত স্বামী ব্রন্ধানন্দের

নিকট একটি রেলওয়ে পার্শেল পাঠাইয়াছেন। স্বামী শঙ্করানন্দ স্বামী প্রভবানন্দকে বেলওয়ে বসিদটি দিয়া বলিলেন, "যাও, বেলওয়ে স্টেশনে।" श्वाभी প্राञ्चनानम त्रिम महेग्रा रिप्टेंगरन हिन्दन। পথে याहेरक याहेरक তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "তাইত, জিজ্ঞাসা করতে ভূলে গেলুম, রসিদ নিয়ে কাকে দিতে হবে বা কি করতে হবে।" এই ভাবনা লইয়া রাভা দিয়া তিনি চলিতেছিলেন, এমন সময় ব্রহ্মচারী শ-এর সঙ্গে দেখা হইল ৷ তাঁহাকে রসিদটি দেখাইয়া স্বামী প্রভবানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই, তুমি ত এসব কাজ কর। কি করতে হবে বল তে?" অন্ধচারী বলিলেন, "রসিদটি স্টেশন মাস্টারকে দেবে। ভারপর পার্শেলটি এলে স্টেশন মাস্টার পাঠিয়ে দেবেন।" তদম্যায়ী স্বামী প্রভবানন্দ স্টেশন মাস্টারকে রসিদটি দিয়া 'শশি-নিকেতনে' ফিরিলেন। তিনি আসিয়া দেখিলেন, স্বামী ব্রদানন ও স্বামী তুরীয়ানন উদ্গ্রীব হইয়া পার্শেলটির জন্ম অপেক্ষা করিতেছেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁহাকে শৃত্য হাতে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া বকুনি আরম্ভ করিলেন। সারাদিন এইভাবে তাঁহার বকুনি চলিল। রাত্রে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ আহারে বসিয়াছেন বাহিরের বারান্দায়। স্বামী প্রভবানন্দ তাঁহাদের কাছে থাকিয়া পাথা দিয়া পোকা মাছি তাড়াইতেছিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ পুনরায় পার্শেলটির কথা তুলিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ হাস্তম্থে স্বামী প্রভবানন্দকে জিজ্ঞাসা कतिलान, "व्यवनी, जूमि व्याप्त भात्रह महात्राक त्कन त्जामात्क বকছেন ?" স্বামী প্রভবানন্দ উত্তরে বলিলেন, "না মহারাজ, আমি ত ব্ৰতে পাচ্ছি না কি দোষ হয়েছে।" তখন স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিলেন, "দেখ, শিশু তিন প্রকার। উত্তম শিশু গুরুর মনে চিস্তা উদিত হবার পূর্বেই গুরুর মন ব্রুতে পেরে তা পূর্ণ করে। মধ্যম শিশ্ব গুরুর অব্যক্ত মনোভাব ব্ঝতে পেরে তা পূর্ব করে। আর অধম শিশ্ব গুরু আদেশ

### স্বামীজীর অদর্শনে

ব্যক্ত করলে তা পালন করে। মহারাজ চান যে, তোমরা উত্তম শিশু হও।" স্বামী প্রভবানন্দ চুপ করিয়া আছেন। তথন স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্বামী তুরীয়ানন্দকে বলিলেন, "হরিভাই, আমি বুড়ো হয়ে গেছি। তাই এরা আমার কথা শোনে না। আপনি এদের একটু বুদ্ধিশুদ্ধি দিন।"

পুরীধামে অবস্থানকালে স্বামী তুরীয়ানন্দ একদিন ৺জগল্লাথদেবদর্শনে যান। অরুণস্তজ্বের পাশ দিয়া তিনি সিঁড়িতে উঠিতেছিলেন।
এমন সময় দেখিলেন সিঁড়ির অন্ত পাশ দিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ
নামিতেছেন। গলায় ফুলের মালা এবং দেহে সাধারণ জামাকাপড়।
ঠাকুরকে দেখিবামাত্রই তিনি ছুটিয়া গিয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। কিন্তু
বখন তিনি প্রণামান্তে ঠাকুরের পাদস্পর্শ করিবার জন্ম হাত বাড়াইলেন
তখন ঠাকুর অদৃশ্য হইলেন! ইহাতে তাহার চমক ভালিল। মনে
পিডল, ঠাকুর ত সশরীরে নাই! বাহাকে তিনি দর্শন করিতে মন্দিরে
যাইতেছিলেন তিনি পূর্বেই তাহাকে রূপাপূর্বক দর্শন দিলেন। হরি
মহারাজ অনুভব করিলেন, ৺জগল্লাথদেবই রামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ
হইয়াছিলেন। এইজন্মই বোধ হয় ঠাকুর পুরী যান নাই। তিনি
বলিতেন, পুরী গেলে তাহার শরীরত্যাগ হইবে।

পুরীধামে রোগশয্যায় শায়িত অবস্থায় হরি মহারাজ এক রাত্রে এক
দিবাদর্শন লাভ করেন। রাত্রি ফুটা-তিনটার সময় তিনি জাগ্রত
আছেন। দেখিলেন, স্থামীজী আসিয়া বলিতেছেন, "হরিভাই, চল
আমার সঙ্গে। এখনি চল।" হরি মহারাজ তাড়াতাড়ি উঠিয়া
স্থামীজীর পশ্চাদ্গমন করিলেন। স্থামীজী এত জোরে যাইতেছিলেন
যে, হরি মহারাজ তাঁহাকে ধরিতে বা তাঁহার পাশাপাশি যাইতে
পারিতেছিলেন না, ফুই-তিন পা পেছনে ছিলেন। এইভাবে উভয়ে

১ ঘটনাটি স্বামী প্রভবানদ-কথিত এবং 'উদ্বোধনে' (কার্তিক, ১৩৩৫ ) প্রকাশিত।

দম্ত্রতীরে উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী সমৃদ্রে নামিলেন। হাঁটুর উপর জল হইল। হরি মহারাজও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে জলে নামিলেন। এমন সময় একটি নৌকা আসিল। স্বামীজী নৌকায় উঠিয়া অদৃশু হইলেন। হরি মহারাজ আর নৌকায় উঠিতে পারিলেন না। তিনি বিষণ্ণমনে ফিরিয়া আসিলেন। সেবকের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বামীজীকে দেখলে? এই যে তিনি এসেছিলেন।" সেবক বলিলেন, "আমি দেখি নাই।" ব্যাপারটি বুঝিয়া তিনি অন্ত প্রসঙ্গ তুলিলেন।

সেই সময় পুরীধামে হরি মহারাজের আর একটি অলোকিক দর্শন হইয়াছিল। এক রাত্রে ত্ইটা-ভিনটার সময় ভিনি দেখিলেন, কে তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিল। শরীরের মধ্যে যিনি আছেন তাঁহার দক্ষে নবাগতের তুমূল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। অনেকক্ষণ সংগ্রামের পর অনধিকারপ্রবেশকারী পরাজিত ও দেহ হইতে বিতাড়িত হইল। হরি মহারাজ অর্ধ-জাগ্রত অবস্থায় স্পষ্ট দেখিলেন শত্রুর প্রবেশ, সংগ্রাম ও পলায়ন। পলায়িত শত্রুকে দেখাইয়া হরি মহারাজ দেবককে বলিলেন, "এই দেখ, বেরিয়ে গেল।" সেবক বিশ্বিত হইয়া জিজ্ঞাদা করাতে তিনি ঘটনাটির বর্ণনা দিয়া বলিলেন, "এবার শরীর যাবে না। ঠাকুরের কুপায় আক্রমণকারী রোগ বিতাড়িত হইল। আরও কিছুদিন শরীর থাকবে। একথা কাহাকেও বলিও না।" উপরি উক্ত অলোকিক দর্শনবর্ণনান্তেও তিনি এই মন্তব্য করিয়াছিলেন। এই দর্শনদ্বয়ের পর সকলের আশক্ষা তিরোহিত হইল এবং তিনি ধীরে ধীরে স্কন্থ হইয়া উঠিলেন।

উপরি উক্ত অমভূতির কথা হরি মহারাজ বছবার কথাপ্রদক্ষে বলিয়াছিলেন। তৎপ্রদত্ত তুইটি বর্ণনা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ইহা হইতে অমভূতির গভীরার্থ উদ্ঘাটিত হইবে। প্রথমটি বর্ণনাত্মক ও আগমোড়ায়

# यागीकीत जनर्गत

প্রদত্ত, এবং দিতীয়টি ব্যাখ্যামূলক ও কাশীধামে ১৯২০ খ্রী: কথিত। (১) "পুরীতে একদিন দেখলাম, দেহের ভিতরের প্রাণটা বাহিরের আর একটা শক্তির সঙ্গে তুমুল লড়াই করছে। ত্জনে অনেকক্ষণ খুব হুটোপাটি করলে। একবার এ জিতছে, আর একবার ও। বাইরের শক্তিটা চাইছে প্রাণটাকে দেহের ভিতর থেকে নিয়ে চলে যেতে, কিন্তু প্রাণ যেতে চাচ্ছে না। শেষে দেখলাম, বাইরের শক্তিটা হেরে চলে গেল। কাজেই প্রাণটা দেহের ভিতরেই রয়ে গেল। কিন্তু লড়াইয়ে হারলে প্রাণকে তার সঙ্গে থেতে হত। তথন এদিকে দেইটা পড়ে থাকত, আমার মৃত্যু হত। আমি অবাক্ হয়ে যেন দূর থেকে এই লড়াই দেখলুম। ওটা হেরে চলে যেতেই আমি ওদের एएक वननाम, 'अरब, এবার বেঁচে গেলুম, এবার মরব না।'" (২) "মৃত্যুকালে বাইরের একটা শক্তি অন্তরের শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করে। এই শক্তিষয় পৃথক নয়, একটি বৃত্তের মধ্যে অশ্য একটি বৃত্তের মত। বড় বৃত্তটা ছোট বৃত্তকে ভেঙ্গে ফেলতে চায়। আমি যথন পুরীতে একবার মরমর হয়েছিলামু তথন এটা স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলাম— যেন ঘরের ভিতর এক পা, বাইরে এক পা। তুই দিকই দেখতে পাচ্ছি।"

পুরীতে জগরাথদেবের মন্দিরে দেবদর্শনে গিয়া একদিন তাঁহার কাণে হঠাৎ একটা গন্তীর আওয়াজ আসে। আওয়াজ শুনিয়া তাঁহার হাদয় এত উল্লসিত হইল যে, হাওয়ার উপর দিয়া হাঁটিতে ইচ্ছা করিল। এই সম্বন্ধে তিনি নিজে বলিয়াছিলেন, "আওয়াজটা কথনও গমগম করিল, কখনও বা একটা হ্বরের ভিতর আর একটা হ্বর বাজিয়া উঠিল। হ্বরের বৈচিত্র্য ও মাধুর্য সমস্ত মনটাকে মোহিত করিল। ভারপর মনে হইল, শাল্রে যে অনাহত ধ্বনির কথা আছে ইহা তাহাই।"

### याभी जुतीवानम

সত্যই সেদিন স্বামী তুরীয়ানন্দ জগরাথমন্দিরে অনাহত ধানি শুনিয়া-ছিলেন। ঠাকুরও এইরপ অনাহতধানি শুনিতে পাইতেন। প্রত্যেক মানবহাদয় এবং সমগ্র বিশ্ব হইতে এই অনাহতধানি সর্বদা উঠিতেছে। ধ্যানীর ইহা কর্ণগোচর হয়। গ্রীক দার্শনিক পাইথাগোরাস এই ধানি শুনিতে পাইতেন এবং ইহাকে 'music of the spheres' (বিশ্বস্কীত) বলিতেন।

পুরীধামে অহুন্থ অবস্থায়ও হবি মহাবাজের হৃদয়ে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের ভাব পূর্ববৎ তীত্র ছিল। উক্ত বৎসর জুলাই মাসে কোন ভক্তকে পত্তে লিখিয়াছিলেন, "বশিষ্টদেব রামচক্রকে বলিভেছেন, 'একং বিবেকমাদায় বিহরল্লেব সঙ্কটেষু ন মৃহ্যতি।' অর্থাৎ এক বিবেকবিচার-রূপ বন্ধুকে দক্ষে রাখিয়া বিচরণ করিলেই মাহুধ মোহপ্রাপ্ত হয় না।" এই বাক্যে স্বামী তুরীয়ানন্দের জীবনের অহুভূতি অভিব্যক্ত। উক্ত পত্রে প্রকৃত ত্যাগের সম্বন্ধে হরি মহারাজ লিখিয়াছিলেন, "যোগবাশিষ্ঠে ভ্যাগের একটি গল্প আছে। কোন ব্রহ্মচারী আপনাকে ভ্যাগী মনে করে বাহ্নিক সমস্ত ত্যাগ করে ুঅতি সামান্ত বস্ত্র, আসন, কমণ্ডলু নিয়ে থাকত। তাহার গুরু তাহাকে চৈত্ত করাবার জগু বললেন, 'তুমি কি ত্যাগ করেছ, কিছু ত ত্যাগ কর নাই ?' ব্রহ্মচারীটি ভাবিল, 'আমার ত কিছুই নাই, মাত্র পরিধেয় বস্তু, আসন ও কমওলু আছে। গুরুদেব কি এইসকল মনে করছেন?' এই ভাবিয়া বন্ধচারী ঐসকল ত্যাগ করিবার ইচ্ছা করত: সম্মুখে অগ্নি প্রজ্জালিত করিয়া তাহাতে একে একে এসকল বস্তু অর্পণ করিয়া विनन, 'এবার আমার সমস্ত বস্তু ত্যাগ হয়েছে।' গুরু বলিলেন, 'ভোমাবু কি ভাাগ হয়েছে? বস্ত্র ওটা ত তুলা হতে নির্মিত। এইরূপ আগন, কমওলু প্রভৃতি বিভিন্ন বস্তু হতে নির্মিত। ওওলি

#### शामीकीत जनर्गत

ত্যাগ করে তোমার কি ত্যাগ করা হল ?' তথন ব্রহ্মচারী ভাবিল, 'আমার আর কি আছে? অবশ্য আমার শরীর আছে। আছো, এই শরীরকে অগ্নিতে আহুতি দিব।' ইহা স্থির করিয়া যথন ব্রহ্মচারী সম্মৃথস্থ অগ্নিতে আপনার শরীর ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইল তথ্ন ভাহার গুরুদেব বলিলেন, 'কি করছ বিচার কর দেখি। এই শ্বীরে তোমার কি আছে? ইহাতো পিতামাতার ভক্রশোণিতে উৎপন্ন এবং আহার দারা পুষ্ট ও বর্ধিত। ইহাতে তোমার কি ?' তথন ব্রহ্মচারীর চক্ষু উন্মীলিত হইল। গুরুকুপায় সে বুঝিতে পারিল, মাত্র অভিমানই যত অনিষ্টের মূল। এই অভিমান ত্যাগ করিতে পারিলেই ঠিক ঠিক ভ্যাগ হয়। নচেৎ বাহ্যিক বন্ধ, এমন কি, শরীর পর্যস্ত ভাগে করিলে কিছুই ভাগে করা হয় না।" হরি মহারাজ নিজে এইরূপ ত্যাগী ছিলেন। পুরীধামে যে নবীন সাধু-ব্রহ্মচারিগণ হবি মহাবাজের দেবার্থ গিয়াছিলেন তাঁহাদের জীবনগঠনের জন্ম তিনি বিশেষ চেষ্টা করিতেন এবং ধ্যানভঙ্গন, শাস্ত্রপাঠাদি হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ গৃহকর্ম পর্যস্ত যথায়থ করিতে শিক্ষা দিতেন। এই-সকল বিষয়ের শিক্ষাদানের পর যদি কোন সেবক তৎসমৃদয়পালনে অবহেলা করিতেন তাহা হইলে তিনি অতিশয় অসম্ভুষ্ট হইতেন। তিনি যাঁহার প্রতি অসম্ভ হইতেন, তাঁহার সহিত কথা বলিতেন না, বা তাঁহার সেবা লইতেন না। এইরপ করিবার পর যথন সেবক ত্ব:খিত ও অহতপ্ত হইতেন এবং তাঁহার আদেশপালনে দুঢ়পণ হইতেন তথন আবার তাঁহার সহিত কথা বলিতেন ও তাঁহার সেবা লইতেন। এইভাবে দেবা না লইলে পাছে হরি মহারাজের অস্থ বাড়িয়া যায়, দেইজ্ঞ স্বামী ব্রহ্মানন্দ কোন দেবককে হবি মহাবাজের নিকট পাঠাইবার সময় বলিয়াছিলেন, "দেখ, তিনি যদি তোর উপর অসম্ভষ্ট হন তো তুই

# यामी जूबीयानन

হাত জোড় করে বলবি, মহারাজ, আমার কমা করুন।" উক্ত সাধুটি সেবা করিবার সময় হরি মহারাজ তাঁহার প্রতি একবার অসস্কৃষ্ট হন। তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দের শিক্ষামুসারে করজোড়ে প্রার্থনা করায় হরি মহারাজের রাগ যেন জল হইয়া গেল। পরে অমুসন্ধানে যথন তিনি জানিলেন ইহা স্বামী ব্রহ্মানন্দের শিক্ষা, তথন তাঁহার দ্রদ্শিতার ভূয়নী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

পুরীধামে অবস্থানকালে ১৯১১ খ্রী: স্বামী তুরীয়ানন্দের চক্ষ্-রোগ হইয়াছিল। সেইজন্ম প্রত্যহ ত্ই-চারিবার ১০।১৫ ফোটা ঔষধমিশ্রিত গোলাপ-জল একটি শিশি হইতে তাঁহার চক্ষে দেওয়া হইত। জনৈক সন্মাসী এই কাজটি করিতেন। একদিন চক্ষে ঔষধপ্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গেই হরি মহারাজ বলিয়া উঠিলেন, "এ ত গোলাপ জল নয়!" मन्नामौ ममया इरेश मिनित लियन पिश्रा व्विलन, हेरा नारेष्टिक এসিড! ভুলক্রমে কয়েক ফোঁটা নাইট্রিক এসিড তিনি হরি মহারাজের একটি চক্ষে ঢালিয়া দিয়াছিলেন! তিনি ভয়ে ও ত্বংখে অভিভূত হইয়া কাঁদিতে ও কাঁপিতে লাগিলেন। অবিলম্বে চক্টি গোলাপ জলে ধুইয়া দেওয়া হইল। কিন্তু হরি মহারাজ বিন্দুমাত্র অধৈর্য বা বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিলেন না। কিঞ্চিৎ পরে সন্ন্যাসীকে সান্ত্রনা দিবার জন্ম বলিয়াছিলেন, "দেখ, ঔষধ চক্ষে পড়িবামাত্র মনে হইল, সর্বশরীরে যেন আগুণ লাগিয়া গিয়াছে। তথন ভাবিলাম, তবে কি মা, আমার চক্টি লইবার ইচ্ছা তোমার হইয়াছে? তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক।" ৺জগন্নাথের রুপায় স্থিতধীর চক্ষ্ট রক্ষা হইল। এইরূপ ভাবে নিশ্চিম্ভ হওয়া, ভীষণ বিপদের মধ্যে পড়িয়াও ভগবদিচ্ছাতেই সব হইতেছে মনে করা এবং ঈশবের ইচ্ছায় কায়মনো-বাক্যে আত্মসমর্পণ করা ছিতপ্রজ্ঞ জানীর পক্ষেই সম্ভব। মনোবৃত্তির

### यागोकीय जनर्गत

প্রবাহ কিরূপ গভীরভাবে নিরম্ভর ভগবন্মুখী থাকিলে এইরূপ স্মাচরণ সম্ভব তাহা ভাবিবার বিষয়। ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ হইলে সাধক এইরূপ গুরু তৃঃথেও বিচলিত হন না।

বিতীয়বার পুরীতে অবস্থানকালে স্বামী তুরীয়ানন্দের দেহত্যাগের সম্ভাবনা হইয়া উঠিয়াছিল। একদিন বহুক্ষণ diabetic coma ( বহুমূত্র-জনিত মূর্চ্ছা)-তে আচ্ছন্ন ছিলেন। ডাক্তারগণ তাঁহার আরোগ্যের আশা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, এবং সেবকগণও শেষ মুহুর্তের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। হঠাৎ তিনি চোথ খুলিয়া পার্ঘে উপবিষ্ট স্বামী শঙ্করানন্দকে विनित्न, "अमृना, এवाর याख्या इन ना।" তাহার পর इইতে তিনি আন্তে আন্তে সারিয়া উঠিলেন। কয়েক বৎদর পরে কাশী দেবাশ্রমে বসিয়া এক গ্রীষ্মকালীন সন্ধ্যায় উক্ত ঘটনা সম্বন্ধে স্বামী নিবেদানক প্রমুখ সাধুগণকে অনেক কথা বলিলেন। সেই অবস্থায় যখন তিনি বাহিরে বেছঁশ ছিলেন তখন তাঁহার অন্তরে যেসব অনুভূতি হইতেছিল দেইদব এইভাবে বর্ণনা করিলেন—"প্রথমটা অনেক দাধুসম্ভ ও দেবদেবী দেখতে লাগলাম। তারপর হঠাৎ দেখি প্রাণ উৎক্রমণ করছে। সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে আর একটা শক্তি প্রাণকে টেনে রাথবার চেষ্টায় নিযুক্ত। প্রাণের দক্ষে এই শক্তির একটা tug of war (টানাটানি) লেগে গেল। তারপর দেখি, প্রাণ যুদ্ধে জ্মী হয়ে বেরিয়ে ষেতে উত্তত। এমন সময় স্বামীজী এদে বলছেন, 'হরি ভাই, কোথায় যাচছ ? এখন ত সময় হয় নি।" তথনি ভিতরে পরাভূত শক্তিটার তেজ বেড়ে গেল এবং দে প্রাণকে একটান মেরে স্বস্থানে বদিয়ে দিলে। তারপরই আমি চোথ খুলে অমূল্যকে বলেছিলাম যে, সে যাত্রায় আমার যাওয়া হবে না।" পুরীধামে অবস্থানকালে স্বামী তুরীয়ানন্দ শারীরিক অস্তস্ততা দত্তেও ঘুমের ব্যাঘাত করিয়া কোন কোন রাত্তে ছুইটার সময়

# चामी जूदोशानन

ভাষাথদেবের আরাত্রিকদর্শনে যাইতেন। স্বামী শক্ষরানন্দ প্রায়ঃ তাঁহার দক্ষে থাকিতেন। তিনি একদিন হরি মহারাজকে নিজিত নিজক দেখিয়া একাকী মন্দিরে যাইবার উদ্দেশ্যে 'শনি-নিকেতন'-এর বাহিরে পদক্ষেপ করিতেছেন এমন সময় হরি মহারাজ বলিয়া উঠিলেন, "কি অমূল্য, যাচ্ছ নাকি?" এই বলিয়া তিনি অমূল্য মহারাজের দক্ষে মন্দিরে যাইবার জন্ম প্রস্তুত হইলেন। কোন কোন দিন হরি মহারাজ একাধিকবারও জগরাথমন্দিরে দেবদর্শনে যাইতেন। একদিন সম্ভবতঃ স্নান্যাত্রা ছিল। দেদিন অমূল্য মহারাজ একাকী তিনবার জগরাথদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি দিনাস্তে হরি মহারাজকে আনন্দ-প্রকাশপূর্বক বলিলেন, "আপনি আজ মন্দিরে ক'বার গিয়েছিলেন? আমি তিনবার গেছি।" হরি মহারাজ সহাত্যে হাতের পাঁচটি আঙ্গল দেখাইয়া বলিলেন, "পাঁচবার।" দিজাবস্থাতেও তিনি সাধকের মতপ্রচলিত ধর্যায়ন্থানে সানন্দে যোগদান করিতেন।

১৯১৭ খ্রীঃ স্নান্যাত্রার সময় হইতে অক্টোবর পর্যন্ত পাঁচ-ছয় মাস পুরীধামে অতিবাহিত করিয়া হরি মহারাজ স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতির সঙ্গে ১০ই নভেম্বর কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। তাঁহার হাতে ও পায়ে অস্ত্রোপচারজনিত ব্যাণ্ডেজ ছিল। তাই তাঁহাকে খ্রেচারে করিয়া ট্রেন হইতে নামান হইল। স্টেশন হইতে তাঁহাকে এ্যান্থ্রেন্স মোটর-গাড়ীতে উদ্বোধন মঠে লইয়া যাওয়া হয়। এবার তিনি মায়ের বাড়ীতে স্বামী সারদানন্দের কক্ষে রহিলেন। তথন শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটীতে ছিলেন এবং স্বামী প্রেমানন্দ বলরাম মন্দিরে কালাজ্বরে আক্রাস্ত হইয়া শায়িত।

# বেলুড় মঠে

বেল্ড মঠ প্রতিষ্ঠিত হইবার সময় হইতেই স্বামী তুরীয়ানন্দ বছবার তথায় ছিলেন। ১৯১০ খ্রীষ্টান্দের বড়দিনের সময়ে তিনি পুনরায় বেল্ড় মঠে আসেন। একদিন সকাল নয়টা-দশটার সময় গঙ্গার দিকে মঠবাড়ীর পশ্চিম বারান্দায় বেঞ্চির উপর তিনি পূজনীয় মাস্টার মহাশয়ের সহিত বিস্থা আছেন, নিম্নে মেজের উপর ত্ই-একটি ভক্ত উপবিষ্ট। পূর্বদিকের বারান্দায় শ্রীশরচ্চক্র চক্রবর্তী, অক্যান্ত সাধু ও ভক্তগণ ছিলেন। মাস্টার মহাশয় হরি মহারাজকে বলিলেন, "তুমি অনেক তপস্থা করেছ, আমাদের কি করা উচিত বল।" উত্তরে হরি মহারাজ নিম্নোক্ত হিন্দী দোঁহাটি আরত্তি করিলেন—

ত্য়ার ধনীকে পড়া রহে, ধাকা ধনীকা থায়। কহঁী ধনী ন নিভায়া ত্য়ার ছাড়ি ন যায়॥

দোহাটি বলিয়া মন্তব্য করিলেন, "তাঁর নাম নিয়ে পড়ে থাকা আর কি! সংসারে স্থ-তৃঃথ, বিপদ-আপদ ত আছেই। কোনক্রমেই ষেন তাঁকে না ভূলে যাই। এই প্রসকে স্বামী তুরীয়ানন্দ অন্ত একজনকে বলিয়াছিলেন, "গৌ কা মাফিক গুরুকে ঘরমে পড়া রহো।" অর্থাৎ গুরুর দারে গরুর মত পড়ে থাকাই উচিত।

ইতোমধ্যে শরৎবাবু এই স্বরচিত গানটি গাহিলেন,—'গাওরে জয় জয় রামকৃষ্ণ নাম।' গানের শেষ লাইন হুটি ছিল,

>—্ধনপ্রার্থী ধনীর দারেই পড়িরা থাকে এবং ধনীর ধারা থার। সে ধনীর দার ছাড়িরা

•

# 'সে বিবেকানন্দে প্রাণ দিয়ে বলিদান। ইন্দু নির্বাণের পথে হয় আগুয়ান॥'

ভখন স্বামী তুরীয়ানন্দ আখর দিলেন, "জয় রামক্রফ বলে, প্রেমানন্দে বাহু তুলে।" আবার তিনি মন্তব্য করিলেন, "শুহুন, শুহুন, এদিকে গাইছেন, 'নির্বাণের পথে হয় আগুয়ান', আবার বলছেন, 'জ্য় রামক্রফ বলে, প্রেমানন্দে বাহু তুলে।' কিন্তু যাই হোক, ভারী বিভোর হয়ে গাইছেন।"

মঠবাড়ীর গদার দিকে বারান্দায় হরি মহারাজের সহিত স্বামী প্রজ্ঞানন্দের কথাবার্তা হইতেছিল প্রেমানন্দজী সম্বন্ধে। হরি মহারাজ বলিলেন, "দেখছ না, কিরপ মহাশক্তি এখন ওঁর মধ্যে খেলা করছে? পূর্ববঙ্গে, মেদিনীপুরে হাজার হাজার লোক ওঁকে দেখবার জন্ম ছুটছে। ভেতরে আতাশক্তির প্রকাশ না হলে জীবে কখনও এরপ আকর্ষণ-শক্তি দেখা যায় না। ওঁর মধ্যে এখন ঠাকুর খেলছেন। তিনি বলতেন, "ওঁর রাধার অংশে জন্ম।"

১৯১১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বিবেকানন্দ সোসাইটার বাংসরিক অধিবেশনের দিন বেলুড় মঠে নানা দার্শনিক প্রবন্ধ পাঠ হইতেছিল। সবই শুর, নীরস বোধ হইতে লাগিল। সময় রুথা ষাইতেছে বলিয়াকেহ কেহ খুব অস্বস্থি বোধ করিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ উক্ত অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় তিনি উঠিয়া কয়েকটি কথা বলিলেন। আশ্চর্য ব্যাপার, তাঁহার অল্প কয়েকটি কথায় সকলে প্রচুর আনন্দ পাইলেন। বক্তার বক্তৃতায় বিভার আড়ম্বর বা ভাষার লালিত্য ছিল না, অথচ বক্তৃতার ভাব সকলের মর্ম স্পর্শ করিল। স্বামী তুরীয়ানন্দ হৈত, বিশিষ্টাহৈত ও অবৈতবাদ সম্বন্ধে ২০৪টি মাত্র কথা বলিয়াই দার্শনিক বিচার শেষ করিলেন। তিন দেখাইলেন, বিশিষ্টার্ষত হৈত এবং

#### यामीकीत जनर्गत

অবৈতের মধ্যবর্তী বাদ এবং তন্মতে জগং ও জীব ব্রন্ধের শরীর বলিয়া বিভিন্নও নহেন এবং একও নহেন—যেমন খোলা, শাস ও বীচি লইয়া বেল হয়। তিনি বলিলেন, "সকল মতাবলমীরাই উপাসনার পক্ষপাতী। বিবাদ ভূলিয়া যাইয়া উপাসনাপরায়ণ হও। ঈশবের সমীপস্থ হইতে চেষ্টা কর। মা সম্বোধনে তাঁহাকে ভাক। পিতা বলিলে কাঠিগুভাব্ আসিতে পারে। মা বলিলে ভাব একেবারে কোমল হইয়া যায়। সংকোচ-দ্বিধার লেশও রহিল না। মহাসমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ইহাই শিক্ষা। ও শান্তি: শান্তি: শান্তি: ।"

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে শিবরাত্তির দিন স্বামী তুরীয়ানন্দ বেল্ড় মঠে ছিলেন।
পূর্বাহ্নে বেলা ৯।১০ টার সময় মঠবাড়ীতে গঙ্গার দিকের বারান্দায়
বেঞ্চিতে স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী শিবানন্দ ও স্বামী প্রেমানন্দ এবং
শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি উপবিষ্ট আছেন। এমন সময় বেল্ড় গ্রামের
'জয় মা কালী' নামক ভক্তটি আসিয়া নাচিতে নাচিতে গান ধরিলেন—

"তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা বম্ বম্ বাজে গাল। ডিমি ডিমি ডিমি ডমক বাজে দোলে কপালমাল॥ গরজে গলা জটামাঝে উগরে অনল ত্রিশূলরাজে। ধক ধক ধক মৌলীবন্ধ জলে শশাহভাল॥"

স্বামীজীর উক্ত শিবসঙ্গীতটি স্বামী তুরীয়ানন প্রভৃতি গুরুলাতাগণের হৃদয়ে স্থাভীর ভাবতরঙ্গ স্থাষ্ট করিল। হরি মহারাজের শরীর তথন অক্স। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, ভাবাবেগে দাঁড়াইয়া উঠিয়া গুরুলাতাদের দক্ষে গানটি গাহিতে ও নাচিতে লাগিলেন। সমবেত ভক্তগণ এই দিব্য দৃশ্য দেখিয়া পরম আনন্দিত হইলেন। জ্ঞানীর হৃদয়ে ভক্তির উৎস! ঠাকুরের মত তৎশিশ্বগণও জ্ঞান এবং ডক্তির সমন্বয়মূতি ছিলেন।

বেলুড় মঠে অবস্থানকালে স্বামী তুরীয়ানন্দ পূর্বাহ্নে কখন কখন সাধু-ব্রহ্মচারীদের সহিত বসিয়া তরকারী কুটিতেন। একবার উক্ত কার্ষে নিযুক্ত কোন সাধুর শৌচের বেগ হওয়ায় তাঁহাকে উঠিয়া যাইতে হয়। সাধুটিকে লক্ষ্য করিয়া তখন হরি মহারাজ বলিলেন, "এতটুকু সংয্ম নেই ? অসময়ে শৌচের বেগ হবে কেন ? কুট্নো-কোটা শেষ করে যেতে তর সয়না? আমার তো ঐরপ কখন হয় না।" যাহাই হউক, সাধুটি শৌচের বেগ সামলাইতে না পারিয়া জ্রুতপদে পায়খানার দিকে গেলেন এবং শৌচান্তে ফিরিয়া আসিলেন। ঐ দিন যে সময়ে পূর্বোক্ত শাধুটির শৌচের বেগ হইয়াছিল, পরদিন ঠিক সেই সময়ে হরি মহারাজেরও শৌচের বেগ হইল। তিনিও বেগ সামলাইতে না পারিয়া শোচার্থ চলিলেন। তিনি তথন পূর্বোক্ত সাধুটিকে বলিয়াছিলেন, "দেথ, কাল তোমাকে বলেছিলাম, আমার ওরূপ হয় না। মহামায়া আমার এই অহন্ধার রাখতে দেবেন না। তাই আজ আমার হঠাৎ এই রকম হল, নইলে আমার তো কথনও এরপ হয় না।" এইরপ অকপট স্বীকৃতি অহন্ধার-রাহিত্যের লক্ষণ।

আর একদিন স্বামী তুরীয়ানদ বেল্ড় মঠে কয়েকজন সাধ্-ব্রন্ধচারীর সহিত কুট্না কুটিতেছিলেন। কুট্না-কোটা শেষ হইতে কিছু বাকী আছে, এমন সময় জলথাবারের ঘটা বাজিল। তথন স্বামী তুরীয়ানদ সকলকে বলিলেন, "কুট্না-কোটা সামাগ্র বাকী আছে। আমরা এইটা শেষ করে গিয়ে জলথাবার থাব।" তাঁহার নির্দেশমত সকলে উক্ত কার্য সমাপনাস্থে যাইয়া দেথেন, জলথাবারের জন্ম যে হাল্য়া প্রস্তুত হইয়াছিল ভাহা ফুরাইয়া গিয়াছে। তথন তিনি ভাগ্ডারীকে বলিলেন, "কই গো, আমাদের জলথাবার ?" সেইসময় প্রত্যেকের ভাগ আলাদা থাকিত। যাহারা থান নাই, তাঁহাদের ভাগ থাকিবার কথা। কিছু একজনেরও

### श्वामीकीत जनर्गत

ভাগ না দেখিয়া হরি মহারাজ ভাগুারীকে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন।
ভাগুারী উত্তর দিলেন, "বাবুরাম মহারাজ আপনাদের অংশগুলি ভক্তদের
দিয়েছেন।" এই উত্তর শুনিয়া তিনি বলিলেন, "তুমি বললে না কেন,
দেগুলি আমাদের ভাগ ?" ভাগুারী সবিনয়ে জানাইলেন, "তাঁহাকে
কি করিয়া জানান যায় ?" তাহাতে হরি মহারাজ বলিলেন, "কেন বলা
যাবে না ? ভালবাসা থাকলেই বলা চলে। তোমরা বুঝি তাঁকে
ভালবাস না ? ভালবাসা থাকলে ভয় থাকে না, তথন সব কথা বলা
চলে।" একথা শুনিয়া উপস্থিত সকলে অবাক হইলেন। তাঁহারা
ভাবিলেন, সতাই তো আমরা ভালবাসি না বলিয়াই অপরকে ভয় করি।

স্থামী তুরীয়ানন্দ যথন বেলুড় মঠে থাকিতেন তথন সাধ্-ব্রহ্মচারীদের নিকট গীতা-উপনিষদাদি শাস্ত্র অধ্যাপনা করিতেন সাধারণতঃ অপরাত্ত্ব। তাঁহার ব্যাখ্যা খুব প্রাঞ্জল ও প্রাণস্পর্শী হইত। বদিও তাঁহার ব্যাকরণ-জ্ঞান সামাগ্ত ছিল, তথাপি তিনি শাঙ্করভান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত এবং অন্তান্ত সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ স্থল্বরূপে বৃঝিতেন ও বৃঝাইতেন। বান্ধালীর সংস্কৃতবর্ণোচ্চারণ প্রায়ই অশুদ্ধ হয় এবং ঐরপ শাস্ত্রাধ্যাপক অল্পই পাওয়া যায়। সেইজন্ত স্থামী তুরীয়ানন্দ তপস্থাকালে যোগ্য ব্যক্তির নিকট শুদ্ধ উচ্চারণ-শিক্ষা ও শাস্ত্রাধ্যানন্দ তপস্থাকালে যোগ্য ব্যক্তির নিকট শুদ্ধ উচ্চারণ-শিক্ষা ও শাস্ত্রাধ্যায়ন করিয়াছিলেন। শাস্ত্রোক্ত তত্ত্ব তাঁহার উপলব্ধ ছিল বলিয়া তিনি জটিলাংশের উপর নবালোকসম্পাত করিতে পারিতেন। বেলুড় মঠের সাধ্-ব্রন্ধচারীদের তিনি বিশুদ্ধ উচ্চারণপূর্বক শাস্ত্রপাঠ করিতে শিক্ষা দিতেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি তাঁহাদিগকে নিয়মিত সাধনভজন করিতে উপদেশ দিতেন।

নিবেদিতা বিভালয়ের অধ্যক্ষা স্থারা বস্থ এবং সমগ্র সংঘের সম্পাদক স্থামী সারদানন্দ তিনটি মহিলাকে কাশী সেবাশ্রমের মহিলা বিভাগের সেবিকারণে পাঠান। তাঁহাদের সহিত কার্যক্রম সম্বন্ধে মতভেদ হওয়ায়

# यामी जुबीयानम

সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী শুভানন্দ তাঁহাদিগকে অক্যত্ত চলিয়া যাইতে বলেন। নিরুপায় হইয়া সেবিকাত্তর স্বামী সারদানন্দকে পত্ত লিখেন এবং তাঁহার নির্দেশের অপেক্ষা করেন। স্বামী সারদানন্দ তাঁহাদের পত্ত পাইয়া কাশীধামে উপস্থিত হন এবং সেবিকাত্তয়কে তথায় থাকিবার নির্দেশ দেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ তখন কাশীধামে শেষবারে অক্সন্থ অবস্থায় আছেন। সেবিকাত্তয় স্বামী সারদানন্দের শুভাগমনের পূর্বে হরি মহারাজ্বের পরামর্শ-প্রাথিনী হন। হরি মহারাজ্ঞ সেবিকাগণকে তথায় থাকিতে বলিয়া আশ্বন্তা করেন এবং কথাপ্রসঙ্গে নিয়োক্ত ঘটনাটি বলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ যথন বেল্ড় মঠে ছিলেন তথন এই ঘটনাটি ঘটে। কোন মার্কিন মহিলা চল্লিশ হাজার টাকা আনিয়া স্বামী বিবেকানন্দকে বলেন, "এই টাকা দিয়ে আপনি আপনার পরিকল্পনা অন্থলারে মেরেদের জন্ম একটি মঠ করুন।" কিন্তু স্বামীজী উক্ত অর্থ লইতে অস্বীকৃত হওয়ায় হরি মহারাজ তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞানা করেন। স্বামীজী তত্ত্তরে বলিয়াছিলেন, "হরিভাই, তুমি ত জান, নারীমঠ স্থাপন করবার জন্ম আমি কত ব্যগ্র! বিনা সর্তে এই টাকা দিলে আমি কখনও প্রত্যাখ্যান করতাম না। কিন্তু টাকাটি দিয়েই এ সারা জীবন মোড়লিটি করতে চায়। তাতে আমার পরিকল্পনা ঠিক

১৯১৭ খ্রীঃ স্বামী তুরীয়ানন্দ আলমোড়া হইতে কাণী এবং মিহিজাম হইয়া দীর্ঘকাল পরে বেল্ড় মঠে আগমন করেন। এক বৈকালে ৪টা-৫টার সময় মঠবাড়ীর দোতলার বারান্দায় স্বামীজীর ঘরের সামনে তিনি বিসিয়া আছেন। এমন সময় কতকগুলি বি. এ., এম. এ-পাশকরা য়্বক আসিয়া হরি মহারাজকে প্রণাম করিয়া বসিলেন। তাঁহারা স্বামী তুরীয়ানন্দকে বলিলেন, "মহারাজ! বাব্রাম মহারাজ আমাদিগকে

### शामीकीत जार्मात

আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন; বললেন, 'যা, তোরা দব হরি মহারাজের কাছে গিয়ে বস্গে আর সব জিজ্ঞাসা করবি।'" হরি মহারাজ যুবকদের সঙ্গে হাদি-ভামাদা করিতে লাগিলেন। হঠাৎ একজন "মহারাজ! আমাদের কিছু বলুন। আমাদের সংস্কার খারাপ। আমাদের ভাল সংস্কার কিছুই নাই।" এতক্ষণ হরি মহারাজ শুইয়া ছিলেন। কথা শুনিয়া উঠিয়া বসিলেন ও বলিলেন, "হাঁ, ঠিক কথা বল্ছ। সংস্কার থারাপ—এই যদি বুঝতে পেরে থাক, তাহলে আর ভাবনা নাই। আজ থেকে সংস্কার ভাল করতে লেগে যাও। যা হ্বার হয়ে গেছে। ওদিকে আর তাকিও না। আজ থেকে নৃতন ভাল সংস্কার গড়তে আরম্ভ করে দাও। যথন বুঝতে পেরেছ ভাল সংস্কার দরকার, তথন একদিনও আর সময় নষ্ট না করে উঠে পড়ে লেগে যাও। কিছুদিন পরে দেখবে, দব সংস্কার ভাল হয়ে গেছে। Do it here and now ( এथनरे, এখানেই আরম্ভ কর )। একদিনও নষ্ট করা চলবে না। দেখ, তোমরা যে বি. এ., এম. এ. পাশ করেছ সেক্ষন্ত কত খাটুতে হয়েছে; কতদিন ধরে লেখাপড়া করার ফলে তবে পরীক্ষায় পাশ করতে পেরেছ। কত চেষ্টায়, কত উন্নয়ে তবে সফল হয়েছ। এম. এ. পাশ করতে তোমদিগকে যত খাট্তে হয়েছে; অস্ততঃ তত চেষ্টা ও শক্তি ধর্মসাধনে দেবে ত ? ধর্মরাজ্যে অস্ততঃ ততথানি মনোযোগ না দিলে চলবে কেন ? ও যেমন ভোমরা চেষ্টা করে এম এ. পাশ করেছ, এ পথেও ভেমনি চেষ্টা क्रतल क्रुकार्य इत्त । भःस्रात्र ভान क्रत्र इल অভ্যাসযোগ দরকার। ষেমন, একটা ছুরি রোজ যথন তথন ব্যবহার করছ এবং বথাস্থানে রেখে দিচ্ছ। ঐ অভ্যাসও ভজ্জনিত সংস্কারের ফলে। রাত্রে অন্ধকারে হাত मिलारे ह्रिति भा अशा यात्। रुठा पि ह्रिति । ये दान (थरक वाज স্থানে নেড়ে রাথা যায়, তাহলে প্রথম প্রথম দেখবে, ভ্রমবশতঃ ঐ পুরান

স্থানে আগে খুঁজবে। মনে হবে, অহা! এখান থেকে অক্যত্র সরিয়ে রেখেছি। তথন দেখানে হাত যাবে ও ছুরিটা পাবে। একেই বলে সংস্কার, একেই বলে অভ্যাসযোগ। যা অভ্যাস করবে তা-ই সংস্কারে পরিণত হবে। যদি তোমরা ঠিক ঠিক বুঝে থাক ভোমাদের সংস্কার থারাপ, এবং ভাল সংস্কার আবশুক, তাহলে এক ঘণ্টাও, এক মূহুর্তও আর দেরী করো না। তোমাদের উৎকৃষ্ট সময় চলে যাচ্ছে, আর ফিরে আসবে না। দেখবে, অল্পদিনেই সব পরিক্ষার ও সহজ্ঞ হয়ে যাবে, সব শুভ সংস্কার গড়ে উঠবে। কিছু না করলে কি করে হবে? এখনই আরম্ভ করে দাও। করবো ভেবে ফেলে রাখলে আর হবে না। 'মগ্রের সাধন কিংবা শরীরপতন।' এরপ দৃঢ় সংকল্প চাই।

"স্বামীজী তোমাদের দেখলে, তোমাদের পেলে কন্তই না আহ্লাদ করতেন! তিনি তোমাদের মত young man ( যুবক )-দের ভয়ানক ভালবাসতেন এবং তোমরা কিছু কর, এই চাইতেন। যখন এসে পড়েছ তখন আর বিলম্ব করো না, কাজে লেগে যাও। তোমরা বাব্রাম মহারাজের মত মহাপুরুষের সঙ্গ করছ, তাঁর কাছে সর্বদা যাওয়া আসা করছ, তাঁর ভালবাসা পেয়েছ, তোমাদের আর কোন চিস্তাই নাই। এখন খালি অভ্যাস করে যাও, এগিয়ে পড়।" সমবেত যুবকদের মধ্যে তুই-তিন জন পরে বেলুড় মঠের সল্লাসী হইয়াছেন।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষে পুরী হইতে ফিরিয়া স্থামী তুরীয়ানন্দ কিছুকাল উদ্বোধনে অবস্থান করেন। তখন তাঁহার পায়ে অস্ত্রোপচার হয়। বলরাম মন্দিরে তদানীস্তন বিখ্যাত সার্জন হরেশ ভট্টাচার্য অস্ত্রোপচার করেন। মেডিকেল কলেজের প্রসিদ্ধ ইংরেজ সার্জন মেজর বার্ড সাহেব ডাক্টার স্থরেশ বাব্র অস্থরোধে হরি মহারাজকে দেখিতে আসেন। তাঁহারা হরি মহারাজকে দেখিয়া বলেন, "যদি উনি বাঁচিয়া উঠেন, তবে সারাজীব্ন

### चामीकीत अपर्गत

পঙ্গ থাকিবেন।" ইহা শুনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "Invalid ( खक्क्रम ) হয়ে সম্পূর্ণ পরতন্ত্র হয়ে বেঁচে থাকবার ইচ্ছা নেই। তাহলে শরীর বাক্।" হরি মহারাজের এই মন্তব্য সংঘজননীর কর্ণগোচর হইল। শ্রীমা উদ্বোধন অফিসে থাকিয়া অস্কুত্ব সন্তানের সংবাদ রোজ একটি সেবকের কাছে শুনিতেন। উক্ত সেবকের মারফং তিনি হরি মহারাজকে বলিয়া পাঠাইলেন, "শরীর বাবে কেন? শরীর থাকলে ঠাকুরের অনেক কাজ হবে। তুমি এরূপ ইচ্ছা করো না।" আর একদিন সেবক মাকে প্রণাম করিতে গিয়াছেন। সেদিন সেবককে মা বলিলেন, "বাবা, খুর মনোযোগ দিয়ে হরির সেবা করো। হরির সেবা করলে ধন্ত হয়ে যাবে। উনি হলেন দেবতা, ঠাকুরের দঙ্গে এবার এবা সব দেবলোক থেকে এসেছেন।"

উদ্বোধন মঠে অবস্থানকালে কপিল মহারাজ হরি মহারাজকে চণ্ডীদাসের পদাবলী পড়িয়া শুনাইতেন। কঠোর বেদান্তী হইয়াও হরি
মহারাজ সেইসকল প্রেমরসাত্মক পদাবলী শুনিতে শুনিতে ভাবে গদ্গদ
হইয়া যাইতেন এবং তাঁহার চক্ষ্ম হইতে প্রেমাশ্রু পড়িত। কাশীতে
শেষবারে অবস্থানকালে এক কথক ঠাকুরের মুখে তিনি এই গানটি
শুনিতেছিলেন—'কৈ গো কুটিলে কুটিল কাল।' গান শুনিতে শুনিতে
তিনি অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন। সেদিন স্বামী প্রেমানন্দ ও স্বামী
শিবানন্দ উপস্থিত ছিলেন। গান শুনিয়া প্রেমানন্দজীর মুখ-চোখ লাল
হইয়া উঠিল এবং শিবানন্দজী ঘাড়িট হেঁট করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন;
আর তুরীয়ানন্দজী কাঁদিতে লাগিলেন।

পুরীতে ও উদ্বোধনে অস্ত্রোপচারের সময় দেখা গিয়াছে, হরি মহারাজ দেহ হইতে মনকে আলাদা করিয়া লইতে পারিতেন। কলিকাতায় অস্থোপচারকালে মনকে দেহ হইতে তুলিয়া লইবার জন্ম গান ধরিলেন, 'ডুব দেরে মন কালী বলে।' উদ্বোধনে একবার ইহার কারণ জিজ্ঞাসা

করায় তিনি বলিয়াছিলেন, "ঠাকুরেরও এরপ হ'ত। গলার ঘা পরিষারের সময় দেহ থেকে মন তুলে নিতেন। ঠাকুর বলতেন, 'যীশুর খোল ও শাঁস আলাদা হয়ে গিয়েছিল। যথন তাঁকে ক্রুশ-বিদ্ধ করলে, গায়ে বর্ণা ফুটিয়ে দিলে খোলে লাগল, শাঁসে কিছু হয় নি।'"

উবোধনে সারা শীতকাল থাকিয়া হরি মহারাক্ত সন্তবতঃ মার্চ মানে বেলুড় মঠে আলেন। আলিবার সময় পাছে শ্রীমা স্বয়ং তাঁহার ঘরে আলেন এইজন্ম নিজেই মায়ের ঘরে যাইয়া মাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন, "আপনার আশীর্বাদে এবার সেরে গেলাম; নচেং এযাত্রা রক্ষা ছিল না।" তথন হরি মহারাজের পায়ে এত বাথা যে, তিনি অতিকটে ত্ই-এক পা চলিতে পারিতেন। কিন্তু মায়ের কাছে যাইবার সময় জ্বতপদে গেলেন ও আলিলেন। উদ্বোধন হইতে বেলুড় মঠে আলিয়া তিনি মঠের অতিথি-ভবনের নীচের তলায় প্রায় তিন সপ্তাহ ছিলেন। বেলুড় মঠ হইতে গিয়া তিনি বলরাম মন্দিরে প্রায় দশমান অবস্থান করেন। বলরাম মন্দিরে সদর দর্জা দিয়া তুকিয়া ভানদিকে যে ঘরটি দেখা যায় ভাহাতে তিনি থাকিতেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ দোতলার ছোট ঘরে এবং স্বামী প্রেমানন্দ হল-ঘরের একপাশে থাকিতেন।

তথায় অবস্থানকালে তিনি একদিন স্বামী নির্বেদানন্দকে বলিয়াছিলেন, "স্বামীজী একবার আমাদের বল্লেন, তোমরা আগে আমাকে বোঝো, তারপর তাঁকে (ঠাকুরকে) বোঝবার চেষ্টা করবে।" তথন জনৈক শ্রোতা প্রশ্ন করিলেন, "কেন মশায়, স্বামীজীকে না বুঝলে কি ঠাকুরকে বোঝা যায় না ?" এই প্রশ্নের উত্তরে স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিলেন, "দেথ, স্বামীজী আর কিছু না হলেও একটা সম্পূর্ণ (perfect) মানব। এইরপ সম্পূর্ণ মানবের ধারণাই যদি না করা যায় তবে ভগবানের ধারণা করা কি সম্ভব ? তাই স্বামীজী কলতেন, আগে আমাকে বোঝো, পরে ঠাকুরকে

### স্বামীজীর অমর্শনে

ব্ধবে।" আর একদিন হরি মহারাজ ঠাকুরের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "তিনি এথানে বছবার এসেছিলেন। একবার তিনি চক্মিকি পাথর ও ভিজে দেশলাই প্রভৃতির উপমা দিয়ে কথা বলেছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'আপনি কি এসব উপমা আগে থেকে তৈরী করে রাখেন ?' তিনি বল্লেন, 'না, রাখিনা। মা সব জায়গায় আছেন। ষখন যেখানে থাকি তখন সেখানেই মা সব বলে দেন। তিনি জ্ঞানের রাশ ঠেলে দেন।' "

বলরাম মন্দিরে অবস্থানকালে হরি মহারাজকে জনৈক সেবক থাওয়াইয়া দিতেন। কেননা, তাঁহার হাত তথন শক্ত হইয়া গিয়াছিল এবং সর্বদা বেদনাযুক্ত ও ব্যাপ্তেজ-বাঁধা থাকিত। স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁহার পথ্য সম্বন্ধে বিশেষ যত্ম লইতেন। স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দ তাঁহার জন্ম রামা ও বাজারাদি করিতেন। স্বামী ভামানন্দ ব্রহ্মানন্দজীর নির্দেশে অসময়ে ৬ ৮ সেরের পটল আনিতেন। ব্রহ্মানন্দজী সেবক আত্মপ্রকাশানন্দজীকে বলিয়া দিলেন, "রায়া করে চেথে রোগীকে থেতে দিও। ভাল না হলে দিও না।" সেবক ব্রহ্মানন্দজীর আদেশ রোজ পালন করিতেন! হরি মহারাজ এই ব্যাপার একদিন জানিতে পারিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমাকে এঁটো খাওয়াচ্ছ?" পরে ব্রহ্মানন্দজীর স্থগভীর লাত্ভক্তি শ্বরণ করিয়া স্বগতোক্তি করিলেন, "মহারাজের কি ভালবাসা!"

বলরাম মন্দিরের হল-ঘরের একপাশে পর্দা ছারা আলাদা করিয়া দিয়া অহন্থ বাব্রাম মহারাজকে রাখা হইয়াছিল। বাব্রাম মহারাজ কালাজরে ভূগিয়া ভূগিয়া কন্ধাল-দার হইয়াছিলেন। তাঁহার দেহত্যাগের পূর্বদিন হরি মহারাজ তাঁহাকে দেখিতে যান। বৈকাল পাঁচটার সময় বাব্রাম মহারাজ হরি মহারাজকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ

# यामी जुतीयानम

করিলেন। হরি মহারাজ উপরে যাইয়া বাব্রাম মহারাজের থাটে বসিলেন এবং মৃর্র্ শুক্সভাতার হাতে হাত দিয়া রহিলেন, গভীর হৃংথে মৃহ্মান হইয়া একটি কথাও বলিতে পারিলেন না। বার্রাম মহারাজ ইসারা করিয়া চেয়ার দেখাইয়া দিলেন এবং ক্ষীণকঠে 'চেয়ার' বলিয়া উহাতে বসিতে অহুরোধ করিলেন। কিন্তু হরি মহারাজ চেয়ারে বসিলেন না, পূর্ববং থাটেই নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন। বার্রাম মহারাজ একটু পরে অহুচ্চ স্বরে বলিলেন, 'ক্রপা, ক্রপা, ক্রপা'। এইভাবে সাত আট মিনিট কাটিয়া গেল। তথন বার্রাম মহারাজ সেবককে বলিলেন, 'এঁকে নিয়ে যাও।' হরি মহারাজ গন্তীর হইয়া নীচের তলায় স্বীয় কক্ষে ফিরিলেন। কে বলিবে কি গভীর অন্তর্দাহ এই নির্বাক অবস্থা আনিয়াছিল। পরদিন বেলা ত্ইটার সময় বার্রাম মহারাজের শরীর গেল।

সামী ব্রন্ধানন্দের ইচ্ছা হইল, প্রীপ্রীমাকে চিত্তরঞ্জন গোস্থামীর হাস্ত-কৌতৃক শুনাইবেন। বলরাম মন্দিরে উহার ব্যবস্থা করা হইল। গোলাপ-মা বলিলেন, প্রীমা বলরাম মন্দিরে আসিলে তাঁহাকে হরি মহারাজের ঘরে আনিবেন। তথন হরি মহারাজ অতিকষ্টে তুই-এক পা চলিতে পারিতেন। তিনি পাশের ঘরে কমোডে পায়থানা করিতেন এবং বারান্দায় তাঁহার জন্ম যে বারা হইত তাহা দেখিতে যাইতেন। এর বেশী তিনি যাইতে পারিতেন না। প্রীপ্রীমা ঘোড়ার-গাড়ীতে বলরাম মন্দিরে আসিলেন। গাড়ী আসিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইতেই হরি মহারাজ নিজ ঘরের বাহিরে আসিলেন। প্রীপ্রীমা দরজা পার হইয়া এ৬ ফুট ভিতরে আসিতেই হরি মহারাজ সিঁড়িতে নামিয়া স্বীভক্তদের ভিড় ঠেলিয়া মায়ের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং মায়ের পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিয়া নিজ ঘরে ফিরিলেন।

### शामीकीत अपर्गत

কলিকাতায় আট-দশ মাস চিকিৎসাদি করা সত্তেও স্বামী তুরীয়ানন্দের স্বাস্থ্য আশাহরপ ভাল হইল না। ১৯১৮ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে তুইখানি পত্রে এই সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন, "আমার শরীর মধ্যে থারাপ হইয়াছিল। এখন ঈশরেচ্ছায় অনেকটা ভাল। তবে এখনও স্বচ্ছন্দে উঠিয়া হাঁটিয়া বেড়াইতে পারি না। হাতে পায়ে আড়প্টভাব, বেদনা এখনও খ্ব রহিয়াছে। প্রস্রাবের পীড়াও বেশ আছে। গতবারের পরীক্ষায় ২৭ গ্রেণ স্থগার (sugar) পাওয়া গিয়াছে।" "আমি অল্পর্ল হাঁটিতে পারি। বাটীর বাহিরে যাইতে সাহস করি না। সিঁড়ি নামিতে গেলে কট হয়। তাই ঘরের মধ্যে ও বাহিরে যে সমতল স্থান আছে তাহাতেই বেড়াইয়া থাকি।

১৯১৯ খ্রীঃ জান্ত্রারী মাদে স্বামী তুরীয়ানন্দের শরীর পূর্ববংই ছিল।
এই মাদে এক পত্রে স্বীয় স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন, "আমার
শরীর দেই একরূপই চলিতেছে। বাঁ নাকের মধ্যে একটা ফোঁড়া হইয়া
দিনকয়েক খুব কন্ত দিয়াছিল, এখন তাহা সারিয়াছে; কিন্তু আবার
পায়ের বেদনা ও ফুলা বাড়িয়াছে।" বলরাম মন্দিরে নয়-দশ মাস থাকিয়া
স্বামী তুরীয়ানন্দ ১৯১৯ খ্রীঃ ৪ঠা ফেব্রুয়ারী কাশীধামে গমন করেন।

### অপ্তম অধ্যায়

### কাশীধামে

স্প্রাচীন মোক্ষতীর্থ কাশীধামের সহিত স্বামী তুরীয়ানন্দের জীবন-সন্ধ্যার বহু পুণ্যশ্বতি জড়িত রহিয়াছে। শিবপুরী বারাণসীর প্রতি তাঁহার একটি গভীর আকর্ষণ ছিল। অনেকবার তিনি একা এবং কোন কোন গুৰুভাতার সহিত কাশী আসিয়া কিছুকাল কাটাইয়া গিয়াছেন। সাধারণতঃ তিনি সেবাশ্রমেই থাকিতেন। সেই সময়ে ধ্যান ভদ্ধন তপস্থা বেদাস্তালোচনা ভগবৎপ্রসঙ্গের একটা জোয়ার যেন বহিয়া যাইত। কাশীর উভয় আশ্রমের সন্ন্যাদী ও ব্রহ্মচারী কর্মিবৃন্দ ব্যতীত বাহিরেরও বহু সাধু এবং তত্তবিজ্ঞাস্থ এই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের পাবনসঙ্গলাভের জন্ম সেবাশ্রমে উপস্থিত হইতেন। হরি মহারাজের তেজোদীপ্ত মৃতি, উদার ও সপ্রেম ব্যবহার এবং জ্ঞানগর্ভ হৃদয়গ্রাহী কথাবার্তায় সকলেই আকৃষ্ট না হইয়া পারিতেন না। ১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারী হইতে জীবনের শেষ সাড়ে তিন বৎসর তিনি একটানা কাশীতেই ছিলেন। কঠিন ব্যাধিতে দেহ দিন দিন ভাঙিয়া পড়িতেছিল, কিন্তু সেদিকে তিলমাত্র ভ্রক্ষেপ না করিয়া তিনি জ্ঞান, ভক্তি, তপস্থার অভ্যাস ও আলোচনায় দিবারাত্র আধ্যাত্মিকভার জমাট ভাব জাগাইয়া রাখিয়াছিলেন।

গুরুত্রাতৃদিগের প্রতি তাঁহার ভালবাসা ও শ্রদ্ধা কত গভীর ছিল তাহা কাশীধামের কয়েকটি ঘটনা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়। ১৯১৬ খ্রীষ্টান্দের শেষভাগে স্বামী প্রেমানন্দ যথন কাশীতে অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহার আহ্বানে হরি মহারাজও আলমোড়া হইতে

#### কাশীধামে

কাশীতে উপস্থিত হইলেন। বাবুরাম মহারাজের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হইলে হরি মহারাজ তাঁহার পাদস্পর্শপূর্বক প্রণাম করিলেন। ইহাতে প্রেমানন্দজীও তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। হরি মহারাজ হাসিয়া বলিলেন—"নিরভিমানিত্বে আপনাকে অতিক্রম করবার সাধ্য কি আমার আছে ?"

হরি মহারাজ তথন পায়ে বাত ও গলাফোলায় কট পাইভেছিলেন।
শীতকালে থালি পায়ে মেজের উপর চলিলে ঠাণ্ডা লাগিয়া অস্থ্য
বাড়িত। মহাপুরুষজী বাবুরাম মহারাজকে একজোড়া লাল কাপড়ের
নেপালী জুতা দিয়াছিলেন ঘরের মধ্যে ও বারান্দায় ব্যবহারের জন্তা।
বাবুরাম মহারাজ উহা ব্যবহার করেন নাই। তিনি হরি মহারাজকে
বলিলেন, "তোমার যা পা ফুলেছে, তুমি বরং ঐ জুতাজোড়া ব্যবহার
কর।" জনৈক ব্রন্ধচারী জুতা জোড়াটি আনিয়া হরি মহারাজের
কাছে রাখিলেন। হরি মহারাজ উহা হাতে তুলিয়া নিজ মাপায়
রাখিয়া বলিলেন, "তোমার দান মাথায় রাখবার, পায়ে দেবার নয়।"
ইহাতে বাবুরাম মহারাজ ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আরে কর
কি ৄ জুতা পায়ে দাও। নইলে এই ঠাণ্ডায় তোমার কট হবে।"
উভয়ের মধ্যে এইরূপ অভুত ভালবাসা দেখিয়া সমবেত সকলে বিশ্বিত
হইলেন।

১৯১৯ সালের একটি ঘটনা। অধৈত আশ্রমে তুর্গাপ্জা হইতেছে।
মহাষ্টমীর দিন দেবীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতে স্বামী অভ্তানন্দ পূজামগুপে আসিয়াছেন। অঞ্জলি দিবার পর তিনি হরি মহারাজকে
দেখিতে সেবাশ্রমে গেলেন। তাঁহার ঘোড়ার গাড়ী সেবাশ্রমের বিভীয়
ফটক দিয়া প্রবেশ করিল। হরি মহারাজ তাঁহার ঘরের বারাক্ষায়
আরাম কেদারায় বসিয়া ছিলেন। দূর হইতে গুরুলাতাকে আসিতে

দেখিয়া তাঁহাকে সম্বর্ধনা করিবার জক্ত ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং নিজের চেয়ারটি ঠেলিয়া ঠেলিয়া অন্ত একটি চেয়ারের কাছে আনিলেন। লাটু মহারাজ নিকটে আদিভেই তিনি তাঁহাকে উহাতে বদাইলেন এবং পাদস্পর্ল করিয়া প্রণাম করিলেন। ইহাতে লাটু মহারাজ ব্যন্ত হইয়া হরি মহারাজকে হাত ধরিয়া তুলিলেন এবং তাঁহাকে চেয়ারে বসাইয়া কুশলপ্রশ্লাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। পরস্পরের দৈহিক কুশলাদির कथा किन्छ जल्ल नमरायें नमाश्व रहेन। रुनि मराना जिन मृत्य नात्व বারে ঠাকুরের এই কথাটি শোনা গেল, "শরীর জ্বানে আর চুঃখ জানে, মন তুমি আনন্দে থাক।" লাটু মহারাজ বলিতে লাগিলেন, "হরি ভাই, আর কেন ?" এই বলিয়া সম্ভবতঃ তিনি তাঁহার মহা সমাধির আসন্নতা ইঙ্গিত করিলেন। ইতোমধ্যে সাধুব্রহ্মচারিগণ আসিয়া তপস্বিদ্বয়কে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। অনেকে লাটু মহারাজকে প্রণাম করিলেন। কিন্তু তিনি সাধারণতঃ কাহারও প্রণাম গ্রহণ করিতে চাহিতেন না। সেইজ্রু তিনি কিঞ্চিৎ অস্বস্তিবোধ করিতে লাগিলেন। এমন সময় একটি স্ত্রীভক্ত আসিয়া লাটু মহারাজকে প্রণাম করিলেন। ইহাতে লাটু মহারাজ চমকিত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন। তাঁহাকে অস্থির দেখিয়া হরি মহারাজ সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এঁর যাতে অস্বন্ধি বা অস্থবিধা হয় তা তোমরা কোরো না।" কিছুক্ষণ পরে লাটু মহারাজ গুরুলাভার নিকট হইতে বিদায় লইয়া স্থানে ষাইবার জন্ম ঘোড়ার গাড়ীতে উঠিলেন।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে জাহুয়ারী মাসে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্থামী সারদানন্দ সেবাশ্রমের কার্বপরিদর্শনার্থ কাশীধামে আসেন। তৃজনকে একত্র পাইয়া স্বামী তুরীয়ানন্দের আনন্দের সীমা রহিল না। এই তিন মহাপুরুষের অবস্থানে কাশীর আশ্রম তৃইটিতে সাধু, ব্রহ্মচারী ও

#### কাশীধামে

ভক্তগণের মন উৎসাহ-উদ্দীপনায় মাতিয়া উঠিয়াছিল। প্রতিদিন সন্ধ্যারতির পর সকলে ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নিকট সমবেত হইতেন। মহারাজ গুরুলাতাদের সহিত সাধনরাজ্যের গৃঢ় তত্ত্ব এবং ঠাকুর-স্বামীজীর কথা আলোচনা করিতেন। সেই বৎসর অধৈতাশ্রমে ঠাকুর ও স্বামীজীর জ্বোৎসবে চল্লিশ জন সন্থ্যাস ও ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত হন।

গুরুভাতারা স্বামী তুরীয়ানন্দকে কত শ্রদ্ধা করিতেন তাহা নিয়োক্ত ঘটনা\* হইতে বুঝা যায়। একদিন গঙ্গান্ধানের পর স্বামী সারদানন্দ-প্রমুখ সন্ন্যাদিগণ অদৈতাশ্রমে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে প্রণামান্তে তৎপার্ষে উপবিষ্ট আছেন। তথন মহারাজ কহিলেন, "দেখ শরৎ, ইচ্ছা হচ্ছে হরি মহারাজকে প্রণাম করি। এমন মহাপুরুষ তুর্লভ। তুরারোগ্য ব্যাধির অসহ যন্ত্রণা বিশ্বত হয়ে তিনি কিরূপ স্বস্থ আছেন! এরূপ দেখা যায় না।" কিছুক্ষণ পরে স্বামী সারদানন্দ উঠিলেন, সঙ্গে কয়েকজন ছিলেন। সিঁড়িতে নামিবার কালে তিনি বলিলেন, "এ স্থােগ ছাড়তে ইচ্ছে হচ্ছে না। হরি মহারাজকে প্রণাম করে আসি।" গরমের দিন, হরি মহারাজের ঘরে পর্দা দেওয়া ছিল। তথন কেবলমাত্র তাঁহার আহার শেষ হইয়াছে। তিনি হাত মুখ ধুইয়া জলচৌকির উপর বসিয়াছেন মাত্র। চৌকির নিকটেই মুখ ধুইবার জল পড়িয়াছিল। তাহা ভখনও পরিষ্ঠার করা হয় নাই। স্বামী সারদানন্দ স্বামী গৌরীশানন্দের পশ্চান্বৰ্তী ছিলেন। অগ্ৰবৰ্তী স্বামী পদা একটু উঠাইতেই হবি মহাবাঞ্জ বলিলেন, "কে ?" শরং মহারাজ গৌরীশানন্দজীকে একটু টিপিয়া দিলেন। শরৎ মহারাজের ইঙ্গিতে গৌরীশানন্দজী নিক্তর রহিলেন। व्यक्षिक्छ त्मवक मनः महाताक हति महात्राष्ट्रत मन्नूर्थ हित्नन। नदः মহারাজ নির্বাক হইয়া অতি সন্তর্পণে ঘরে ঢুকিয়াই সেই উচ্ছিষ্ট জলময়

<sup>🗢</sup> স্বামী গৌরীশানন্দ-কথিত।

ছানে একেবারে সাষ্টাক হইয়া হরি মহারাজের পা ধরিয়া প্রণাম করিতেই তিনি জিজ্ঞানা করিলেন, "কে প্রণাম করিতেছ ?" শরং মহারাজ তথন বলিলেন, "আমি শরং। তুমি এখানে আছ। মহারাজের ইচ্ছা, তোমাকে প্রণাম করেন। আমি ত ভাই সে প্রলোভন ছাড়তে পারলাম না।" হরি মহারাজ অত্যন্ত সঙ্কৃচিত হইয়া বেদনার হুরে বলিলেন, "শরৎদা, আমি অন্ধ হয়ে পড়েছি। তাই তুমি আমাকে এইভাবে অপ্রস্তুত করলে। আমি কি জানি না, তুমি কে? নীলকণ্ঠ পাহাড়ের হটনা কি আমি ভূলে গেছি?"

একবার হরি মহারাজের পায়ে একটি বিক্ষোটক হয়। উহা সারিয়া গেলেও কিছুদিন তাঁহার পায়ে ব্যথা ছিল এবং হাঁটিতে কট্ট হইত। সেই সময়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ কাশীতে। একদিন তিনি সেবাশ্রমের মাঠে পদচারণ করিতেছেন—হরি মহারাজও তাঁহার সঙ্গ লইলেন। বেশ কিছুক্ষণ বেড়াইবার পর হরি মহারাজকে থোঁড়াইয়া থোঁড়াইয়া চলিতে দেখিয়া রাজা মঁহারাজ বলিলেন, "একি হরি মহারাজ, আপনি খুঁড়িয়ে হাটছেন ?" হরি মহারাজ উত্তর দিলেন—"হা, পায়ে একটা ব্যথা আছে, বেশী হাঁটলে কষ্ট হয়।" রাজা মহারাজ তৃঃথিত হইয়া ১ স্বামী সার্দানন্দ ১৮৯- খ্রী: কেব্রুয়ারী মাসে শিবরাত্তির দিন হাবীকেশ হইতে নীলকণ্ঠেশ্বর শিব দর্শন করিতে যান। তাহার সঙ্গে ২।০ জন গুরুলাতা ছিলেন। স্থানটি প্রতবেষ্টিত, অঙ্গলাকীর্ণ ও খাপদসম্বল। ফিরিবার সমর শিবভাবে বিভোর হইরা আসিতেছিলেন। নির্জন বনপথে সন্ধ্যা খনাইয়া আসিল। সঙ্গিপৰ অএগামী ছিলেন; সারদানন্দলী তাঁহাদের সহিত মিলিতে না পারিয়া পথতাই হইলেন। বিপদে ধীর স্থির থাকা তাঁহার স্বভাব ছিল। শীতপ্রধান বনভূমে সঙ্গিহীন হইয়া একটি প্রস্তর্থণ্ডের উপর বদিরা পড়িলেন এবং শিবধ্যানে মগ্র হইলেন। ধ্যানমগ্র অবস্থার সারারাত্রি কাটল। আসর মৃত্যুর সন্মুখেও স্বামী সারদানক বিচলিত হইলেন না, ঈশরের খ্যানে ভুবিলেন। প্রদিন প্রভাতে সঙ্গিরণ তথার তাহার সাক্ষাৎ পাইরা নিরুদ্ধের হইলেন।

### কাশীধানে

বলিলেন—"আহা, আগে বলেন নি কেন পায়ে ব্যথা আছে ও কট হচ্ছে! তা হলে বসতুম।" হরি মহারাজ বলিলেন—"সে কি মহারাজ, আমার জয়ে আপনি বসবেন! আর আপনার সঙ্গে ও কথায় এত আনন্দ হচ্ছিল যে পায়ের ব্যথার কথা ভূলে গিছলাম।" গুরুলাতার উপর কি ভালবাসা!

জনৈক সাধু স্বামী তুরীয়ানন্দকে পুন: পুন: তাঁহার তপস্তা ও আধ্যাত্মিক অহভৃতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেন। হঠাৎ একদিন তিনি তত্ত্তেরে বলিলেন, "কি আর করেছি ও কি আর হয়েছে? একবার ইচ্ছা হল, ঘুমটা কমান যাক্ এবং সর্বদা ঈশ্বরের অহুধ্যান করি। ইহার পর দিনের বেলা আদে ঘুমাতাম না। ঘুম আমার এমনি কম ছিল। রাত্রেও ঘুম কমাতে লাগলাম। ঘুম কমাতে কমাতে চবিবশ ঘণ্টার মধ্যে দেড় ঘণ্টার বেশী ঘুম হত না। কিছুদিন পরে দেখি, ঘুমের ভত আর প্রয়োজন হচ্ছে না, ধ্যান খুব গভীর ও দীর্ঘ राष्ट्र এবং শরীর-মনের বিশ্রাম ধ্যানেই পাওয়া যাচ্ছে। তথন ধ্যান strain (জোর) করে করতে হত না, আপনা আপনিই তৈলধারাবং ধ্যান চলত। শেষে রাত্রে ঘুম আদে হত না, আমিও চেষ্টা করতাম না। বহুঘণ্টাব্যাপী গভীর ধ্যান হতে লাগল। দিবারাত্রি আদৌ যুম নাই, নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানচিন্তার স্রোভ চলছে। নিজার অভাবে মনের বা দেহের ক্লাস্থি হত না। এইরপে সাত-আট দিন বেশ কাটল। তারপরে ভাবনা रन, घूमठा कमाएक शिरा अवक्वारत हरन राम नाकि! ज्थन चामीकीत কথা মনে পড়ে গেল। তাঁর ভাল ঘুম হত না, অভিকষ্টে অল্লস্কল হত। সেজত তাঁর খুব strain (ক্লান্তি) হত, এবং শরীর ভেকে গিছল। গভীর রাত্রে একদিন মনে হল, ঘুমটা একেবারে যাওয়া ভাল नम्। ८ छ। करत्र घूरमार्फ १८व। ट्या व्रक घन्टीशारनक ७८म

রইলুম। ছই-তিন দিন এইরপ চেষ্টা করতে করতে অল্প তন্ত্রা এল।
পরদিন একটু ঘূমও এল। ঘূম চেষ্টা করে বাড়াতে বাড়াতে পূর্বাভ্যাদ
ফিরে এল। ধ্যানকালে তথন ধ্যেয় ও ধ্যাভার মধ্যে মাত্র কাঁচের
মত ব্যবধান থাকত। ঠাকুর যাকে নির্বিকল্প সমাধি বলতেন তাতে
কাঁচ-ব্যবধানও থাকে না, ধ্যেয় ও ধ্যাভা একীভূত ইন। একবার
দে সময়ে সেই অবস্থাও হয়েছিল। জীবনে মথন যাধরেছি, তা শেষ
পর্যন্ত: দেখেছি। কোন বিষয় একটু একটু বা আন্তে আন্তে করতে
পারতাম না। খ্ব পুরুষকার ছিল, সর্বদা sure success (নিশ্চিত
সাফল্য) দেখতে পেতাম। চেষ্টা করে কোন বিষয়ে অক্পতকার্য
হই নি।"

বৃদ্ধ বয়সে রোগাক্রান্ত হইয়া হরি মহারাজ একরপ শয়াশায়ী ছিলেন! তথন অপরের সেবার উপর তাঁহাকে নির্ভর করিতে হইত। এই অবস্থায় একজন অল্পরয়স্ক সাধুকে বলিয়াছিলেন, "তোমরা আমাদের কি দেখলে? একটি শিশু জন্মিয়াই দেখে তার পিতামহ লাঠি ভর দিয়া বেড়ায় এবং প্রায়ই শুইয়া থাকে। তোমরা আমাদের এইটা মাত্রই দেখলে। সারাজীবন আমরা যে কঠোর তপস্থা করেছি, তা ত আর দেখ নাই।" আমেরিকায় অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে তুরীয়ানন্দজীর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াও তিনি বহু বংসর কঠোর তপস্থা করেন। ইহার ফলে তাঁহার শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া যায় এবং তিনি শ্র্যাশায়ী হন। এই শ্র্যাশায়ী অবস্থায়ও কাশীধামে তাঁহার আধ্যাত্মিক উপলব্ধির বিরাম ছিল না। ঐসময়ে স্বামী অচলানন্দকে একদিন তিনি বলিয়াছিলেন, "কেদার বাবা! মা কি ঘুমিয়ে আছেন? তিনি এইখানে (নিজের বুকে হাত দিয়া) সদা জেগে আছেন। অর্থাৎ, আমি যা বলি তা মৌথিক নহে, সর্বদা প্রত্যুক্ষ অমুভূত।"

#### কাশীধামে

স্বামী তুরীয়ানন্দ যখন বৃন্দাবনে কঠোর তপস্তা করিতেন তখন একটি ব্রজবাদী যুবক তাঁহার নিকটে মাঝে মাঝে আদিতেন। পরে শেষ জীবনে যখন তিনি কাশীধামে ছিলেন তখন উক্ত ব্ৰজ্বাসী ঘটনাক্রমে কাশী আসিয়া তাঁহাকে দর্শন ও প্রণাম করেন। তথন হুরি মহারাঞ্জ ভোষক-পাতা খাটের উপর তাকিয়া হেলান দিয়া বৃসিয়া আছেন। ব্রজবাদী তাঁহার বৃন্দাবনের অবস্থা স্মরণ করিয়া বলিলেন, "সে এক অভিনব দৃশ্য, পরমহংসমৃতি!" যুবকটি চলিয়া যাইতে হরি মহারাজ বলিলেন, "ও কি বুঝেছে? (নিজেকে লক্ষ্য করিয়া) পরমহংস ত এই !" কাশীধামে স্বামী তুরীয়ানন্দ অমুরক্ত সেবকগণ কতৃকি জিজ্ঞাসিত হইয়া স্বীয় জীবন এবং স্বামীজা সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছিলেন—"ছেলেবেলা থেকেই আমার আদর্শ সন্ন্যাদীর জীবনযাপন করবার এবং সেইভাবে চলবার চেষ্টা ছিল। সর্বদা মনে হ'ত আদর্শ জীবন ঠিক চলছে কিনা এবং ভেবেও দেখতাম। সদাই মন ঘড়ির কাঁটার মত সব দিক লক্ষ্য করে চলবার চেষ্টা করত। অভ্যাসও रुख राजन नर्यमा जाँदिक निष्य थाका। भाषा हुई। मादन जाँद जादनाहना। ধর্মপ্রসঙ্গ প্রভৃতি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতে পারতাম এবং এখনও পারি। শরীর অপটু হয়ে পড়লেও মন ঠিক আছে। ব্ৰতেই পারে না যে, শরীর বৃদ্ধ ও অক্ষম হয়ে পড়েছে। সে সর্বদা highest ( সর্বোচ্চ ) জিনিস শুনতে ও বলতে চায়।

"মনটা কোন সময়ই আদর্শ থেকে বেশী নেমে যেতে চায় না।
Intelligent (বৃদ্ধিমান) লোক ও ভক্ত হলে কথা কয়ে বেশ স্থ
হয়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা চর্চা করতে ইচ্ছা করে। তথনকার মত সব
ভূল হয়ে যায়।

"তাঁতে ডুবে থাকাই আদল কাজ। এই যদি না হ'ল তবে

# यामी जुतीयानम

मञ्ज्ञाकीयन वृथा। ठाकूरत्रत कृशात्र आमारमत मन अक्रमिरक यात्रहे ना গেলেও তৎক্ষণাৎ আবার তাঁতেই ফিরে আদে, যেন চুম্বকে টেনে द्वारथ मिराइट । श्वामोकीत मदक शाकरन मन मनका श्वामीकीत मिरकई পড়ে থাকত। তাঁর দকে কথা কইবার সময় সমস্ত মন্টা দিয়েই কথা কইতে হ'ত। তাঁর কথাও অডুত, কাঞ্জও অডুত। তাঁর কথা আর বলে শেষ করা যায় না। এত অধিক সর্বতোমুখী প্রতিভা কোথাও দেখতে পাই নাই। সব বিষয়ে তাঁর foresight (ভবিশ্বৎ দৃষ্টি) ছিল। তাঁর ভাব, তাঁর ভাষা বহুদ্র পর্যন্ত মনকে টেনে নিয়ে যেত। আর কারু সঙ্গে কথা কয়ে বা মিশে এত স্থ্, এত আনন্দ আর কথনও পাই নাই। সে জিনিস ভোলা অসম্ভব, বলা অসম্ভব। তাঁর কথা আমাদের কাছে দেবাদেশের মন্ত ছিল। তাঁর সঙ্গে এত ভালবাসা ছিল যে, তাঁকে ছেড়ে ষেন থাক্তে কষ্ট হ'ত। যদিও শেষ ২।৩ বৎসর তাঁর কাছে থাকবার स्रांश हम नि, जथाि तर्रां चाहिन मनि हात्न हे तिथा हित, कथा হবে, এই আশা ছিল। তাঁর শরীরত্যাগের সংবাদ শুনে খুব shock ( আঘাত ) পেয়েছিলাম। তাঁর কথা ও কাজ যেন এ জগতের নয়, মনে হ'ত। স্বামীজী আমায় বলেছিলেন, 'হরি ভাই, আমি যা কিছু করলাম, সবই ঠাকুরের কাজ, মার কাজ। আমার দ্বারা তিনি জোর করে করিয়ে নিলেন। এ করব, ও করব, তা করব—এরপ অনেক কথাই ভেবেছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যস্ত তিনি যা করিয়ে নিলেন তাই হ'ল। এসব কাজ বিবেকানন্দ করেন নি, তিনি জোর করে করিয়ে নিয়েছেন। আমি ষন্ত্রস্থার করতে বাধ্য হয়েছি। অক্তরূপ করবার ইচ্ছা থাকলেও করতে পারি নি। যা হয়েছে তাতেই আমি খুব খুশী। এখন কাজ ছেড়ে দিয়েও খুব খুনী। তোমরা যা করছ এও তাঁর কাজ। এখন ঐরপই চলুক।'"

#### কাশীধামে

ষামী তৃরীয়ানন্দ শান্তজ্ঞ, তত্ত্ত্ত সন্ন্যাসী হইয়াও পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি বলিতেন, "জ্ঞানলাভের পর আবার এমন অবস্থা হয়েছিল বে, মা মা বলে কেঁদে ভাসিয়েছি ও বলেছি—মা, সব শান্তজ্ঞান ভূলিয়ে দাও। 'দে মা আমায় পাগল করে, আর কাজ নাই জ্ঞানবিচারে।'" তাঁহার মূথে শ্রীশঙ্করাচার্যকৃত বিষ্ণুষ্ট পদী স্থোত্তের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি প্রায়ই শুনা যাইত। ইহাতে ভগবদ্ভক্তির মহিমা কীর্তিত হইয়াছে।—

সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্থং। সামৃদ্রো হি তরকঃ কচন সমৃদ্রো ন তারকঃ॥

এই সম্বন্ধে এক পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন, "মৃক্ত হইয়াও কেহ কেহ প্রভুর লীলাসহচরক্রপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা নিত্যমৃক্ত। ভাগবতে (১।৭।১০) তাঁহাদের সম্বন্ধেই এই কথা বলিয়াছেন—

> আত্মারামাশ্চ মৃনয়ো নিগ্রস্থা অপ্যুক্তমে। কুর্বস্তাহৈতুকীং ভক্তিং ইখংভূতগুণো হরিঃ॥

স্থানী ত্রীয়ানন্দ সম্ভবত: স্থীয় বিমৃক্ত অবস্থার ইঞ্চিত দিতেছেন।
পূর্ণ জ্ঞানের পরও জন্ম হয়, একথা তিনি বলিতেন এবং ঠাকুরের
বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বৃঝাইতেন। 'পাকা থেলোয়াড়ের ভয় নেই।
সে পাকা ঘুঁটি কাচিয়ে থেলে। পাশার দান নিজের হাতে। কচে
বার চাইলেই তার কচেচ বার পড়ে।' স্থানী জগদানন্দ তাঁহাকে
জিজ্ঞানা করিয়াছিলেন, "এইরপ অবস্থায় জ্ঞানীর জ্ঞানের কিছু অ্রভা

১ — হে নাথ, ভোমার সহিত আমার ভেদ অপগত হইলেও আমি তোমার, তুমি
আমার নহ। তরক সমুদ্রেরই হয়, সমুদ্র কথন তরকের হয় না।

২ জ্রীহরির এইরাপ মহিমা বে, বন্ধনমূক্ত ও আত্মায়াম মূনিগণও উক্লক্রম বিষ্ণুতে আহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।
•

থাকে কি না।" তত্ত্তরে স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিয়াছিলেন, "না, জ্ঞানের चारमी चन्नछ। थारक ना। পূर्व ख्वाननारख्त भन्न এक्रभ हम।" এই मन কথা স্বামী জগদানন্দ-প্রামুখ সাধুদের সম্মুখে বছবার তিনি বলিয়াছিলেন। পুনর্জন্ম সম্বন্ধে হরি মহারাজ বলিতেন, "স্বার্থে জন্মগ্রহণই দূষণীয়। স্বার্থ না থাকলে জন্মগ্রহণে দোষ কি ?" স্বামী কমলেশ্বরানন্দ তাঁহার সাক্ষাতে 'যোগবাশিষ্ট রামায়ণ' পাঠ করিতেন। উক্ত গ্রন্থের 'নির্বাণ-প্রকরণ' শ্রবণ-সময়ে তিনি বলিয়াছিলেন, "কখন কখন ধ্যানকালে মনে হইয়াছে, জগৎটা দূরে একথণ্ড মেঘের মত।" 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা'র বর্ণনা শুনিয়া কোন কোন সময়ে তাঁহার এইরূপ অহভৃতি হইত। যথন মহাভারতের 'শান্তিপর্ব' তাঁহার সম্মুখে পাঠ হইত, তখন প্রহ্লাদের পাভাল-গমনের পর তত্ত্জানের উপদেশ পঠিত হয়। তাহা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "উক্ত অন্তভবটি তাঁহার হইয়াছে।" প্রহ্লাদের উপদেশে 'জগৎ নান্তি, অন্তি, ভবিয়াতি' প্রভৃতি কথা আছে। এই তত্ত্বাক্যে প্রথমে তাঁহার বিশ্বাস ছিল না। পরে তত্তটি স্বামৃভূত হইলে তাঁহার বিশ্বাস হয়।

ষীয় অন্তভূতির কথা স্বামী তুরীয়ানল কাশীতে একদিন এইভাবে বলিয়াছিলেন—"এক সন্ধায় গলাধর প্রভূতির দক্ষে গলাতীরে বদে আছি। একে একে গবাই বাড়ী চলে গেল। তথন একাকী ধ্যান করতে বদলাম। রাত প্রায় ঘটো বেজে গেছে, তথন কে বললে—চল, বাড়ী যাই। এই কথায় যেন আমার মাথায় লাঠি মারলে। তথন ব্রলাম লবটা মনের। বাড়ী-টাড়ী তো কিছুই নেই, মনে ভেবে এদেছি একটা বাড়ী আছে দেখানে যেতে হবে। তথন সন্ধল্প করলাম—মনের এই ভার নাশ করতে হবে। তারপর ক্রমে বাড়ী-টাড়ী দব গেল। এখন দেখছি ওলব কিছুই নেই এই realisation (অ্সভ্তি) আর কি!

#### কাশীধামে

Realisation-এর কি আর মাথাম্তু আছে? সেটা ideal রাজ্যের জিনিস, সেটাকে real (বাস্তব) করাই realisation (অমুভূতি)।"

কাশীধামে থাকাকালে হরি মহারাজ শীতকালে ভাের চারটায় এবং গরমকালে পাঁচটায় প্রত্যহ উঠিয়। প্রাতঃকত্য-সমাপনাস্তে ধ্যানে বসিতেন। সেই সময়ে তাঁহার ঘরে ভগবদ্ভাব যেন জমাট বাঁধিয়া যাইত। সাধ্গণ যথন ঐ কক্ষে তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসিতেন তাঁহাদের চিন্তও যেন সতঃই ভাবে অন্তম্থ হইয়া যাইত। সকলের মনকে টানিয়া উচ্চভাব-ভূমিতে লইয়া যাইবার তাঁহার অসীম ক্ষমতা ছিল। কয়েকজন সেবক বলেন, হরি মহারাজের কাছে তাঁহারা যতক্ষণ থাকিতেন ততক্ষণ তাঁহাদের মন অন্ত চিন্তা করিতে পারিত না, ইইচিন্তায় তৎপর থাকিত।

প্রতি সন্ধ্যায় হরি মহারাজ নিজে যেমন ধ্যানে বসিতেন, তেমনি সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বলিলে সাধুগণ স্ব স্থানে ফিরিয়া আসনে ধ্যানে বসিবেন, ইহাই ছিল তাঁহার অভিপ্রেত। সন্ধ্যার পর তাঁহার সেবকগণ আশ্রমের বাহিরে থাকিলে তিনি অভ্যন্ত বিরক্ত হইতেন। গরমের দিনে স্থানাস্তে কপাল বুক বাহু কণ্ঠ কোমর ও পিঠ তিনি চন্দনচ্চিত করিতেন, তাহার পর ধ্যানে বসিতেন। সমস্ত ঘরটি একটি চমৎকার স্থান্ধে আমোদিত হইত।

শামী তুরীয়ানন্দের অগ্যতম দেবক শ্বামী অনস্তানন্দ বলিয়াছিলেন—
"হরি মহারাজের সমস্ত কাজ যেন কলের মত পর পর ঠিক একই সময়ে
নিপার হত। রাত থাকতে ওঠা এবং প্রাভঃকত্যাদি সেরে ধ্যান,
ধ্যানের পর কিছুক্ষণ পায়চারী করে পড়তে বদা। তাঁর কি অধ্যয়ননিষ্ঠা ছিল! এত যে অস্থে—তাতেও নিয়মিত পড়াটি চলত। পড়তে
পড়তে বেলা হয়ে যেত—আমরা সতর্ক করে দিতৃম, 'মহারাজ বেলা হয়ে
যাচ্ছে, নাইতে হবে।' 'হ', বলে তিনি আবার পড়তে লেগে যেতেন।
এরকম ত্ব'-তিন বার ডাকার পর তিনি কই ছেড়ে উঠতেন। তেল

# चामी जुनीमानम

মাধাবার আগে উক্তে হাত চাপড়ে পালোয়ানের মত সহাক্তে বলতেন—'এদ, তোমাদের দকে কৃত্তি লড়ি।' করেকবার এইরকম হাত-পা ছুঁড়ে তেল মাধতে বসতেন। যা পড়েছেন তা আমাদের তথন শোনাতেন, বলতেন—'দেখ, স্বামীজী যা যা পড়তেন তা থাবার সময় বা অন্ত সময় আমাদের শোনাতেন। তাতে তাঁর পুনরাবৃত্তি হত এবং বিষয়টি একেবারে চিরকালের জন্ম আয়ত্ত হয়ে যেত। আর আমাদের ও শেখা হত।' বিকালে বেড়িয়ে এসে জুতাজোড়াটি পর্যন্ত একইভাবে রাখা চাই, একটু এদিক ওদিক হবার যো নেই।"

হরি মহারাজ সাধারণত: শীতকালে এগারটায় এবং গ্রীম্মকালে দশটায় খাইতেন। আহারাস্তে বিছানায় শুইয়া একটু বিশ্রাম করিতেন। ঘুম বড় হইত না। ঘরের মধ্যে কে আদিল বা কে গেল টের পাইতেন। দরজার দিকে পিছন ফিরিয়া শুইলেও কেহ ঘরে আসিলে তাঁহার নাম খরিয়াই ডাকিতেন, তাঁহার নিজা সভাবত:ই খুব কম ছিল। একদিন হরি মহারাজ স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দকে একথানি বিদেশী চিঠিতে টিকিট লাগাইয়া ভাকে ফেলিতে বলেন। চিঠিখানি এবং টিকিটগুলি লইয়া জ্ঞানেশবানন্দ চলিয়া আদিবার সময় বাতাদে একটি টিকিট উড়িয়া থাটের নীচে পড়ে। তিনি টের পাইলেন না—কিন্ত উহা হরি মহারাজ नका क्रिकिं। १८७ हिकिंह क्रम प्रिथिया ख्वारमध्यानम मिवाध्यय অফিন হইতে পূরণ করিয়া চিঠি ভাকে দিলেন। হরি মহারাজকে এই কথা ভানাইবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল না-কিন্তু তাঁহার সম্পুথে আসিয়া প্রকাশ না করিয়া পারিলেন না। হরি মহারাজ ভূপতিত টিকিটটি আঙ্গ निया (मथाहेया विनालन-"मामाग्र मामाग्र विषय व्यावश्रकीय मत्नारवान ना थाकरन वफ़ वफ़ विषय कि करत मतायांग स्वाद श उक्षवहरू मृष्टि आकृष्ठे रूल भूँ विनावि विषयं अ नवत थाक ।"

#### কাশীধামে

একদিন কথাপ্রসঙ্গে হরি মহারাজ স্বামী অনস্থানন্দকে বলিয়াছিলেন.
"দক্ষিণেশবে একদিন ঠাকুর আমাকে বললেন, 'গুরে, যা ত পঞ্চবটীতে।
ওরা সব চড়ুই-ভাতি থেয়ে গেছে। দেখ ত, কিছু ফেলে-টেলে গেছে
কি-না। কিছু পড়ে থাকলে নিয়ে আয়।' আমি পঞ্চবটীতে গিয়ে দেখি, এখানে একটা ছাতা, ওখানে একটা ছুরি প্রভৃতি পড়ে রয়েছে।
তারা সব চলে গেছে। আমি সব নিয়ে এলুম। ছুরিটা তাকের উপর রাখতে যাচ্ছি, এমন সময় ঠাকুর বল্লেন, 'কোথায় রাখছিস্ ? ওখানে নয়। এই ছোট খাটটার নীচে রাখ। ঐটে ওর জ্ঞায়গা। যার য়ে জায়গা দেখানে ওকে রাখতে হয়। তুই তো তোর মতলব মত এক জায়গা বাখলি। রাত্রির অন্ধকারে য়ি আমার দরকার হয়, তখন কি আমি সমন্ত ঘর হাতড়াব, না তোকে ডেকে বেড়াব, কোথায় রেখেছিস্ বলে।' তোমরা যে দেবা কর ওতো সেবা নয়; তোমরা নিজেদের মতলব অন্থায়ী কাজ করে সেব্যের বিরক্তি উদ্রেক কর। ঠিক ঠিক দেবা করতে হলে নিজেকে একেবারে ভূলে যেতে হয়।"

হরি মহারাজ যেমন গন্তীর ছিলেন তেমন রিদিক ও ছিলেন। মাঝে মাঝে নিজে সামাশ্র ব্যাপারে এমন হাসিতেন যে, হাসির ছটায় সেবক নিজেকে সংযত করিতে না পারিয়া ঢলিয়া পড়িতেন। আবার সেবক অধিক হাসিলে বলিতেন, "যত হাসি তত কারা, বলে গেছে রাম শর্মা।" পরে সেবককে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্ম ভাকিতেন, "এই রাম শর্মা, এস ত।" তিনি গন্তীর হইলেই সেবকের মনও অন্তর্মুখীন হইত। তথন ভিনি বলিতেন, "কম্পাসের কাঁটা বেমন সর্বদা উত্তর মুথে থাকে সেরূপ অনবরত আমার মন তাঁর সঙ্গে যুক্ত। কম্পাসের কাঁটা যেমন জাের করে অক্তাদিকে টেনে আবার ছেড়ে দিলে চুম্বকের আকর্ষণে প্রবায় উত্তরমূখী হয়, সেরূপ আমার মনকে তাঁর চিস্তা হ'তে জাের করে নামিয়ে কিছুক্ষণ

রঙ্গ-রস করলেও আবার ছেড়ে দিলেই সে ভগবচ্চিস্তায় মগ্ন হয়। হাস্ত-কৌতুকের সময়ও মনের সামাগ্র অংশমাত্র নামে, অধিক অংশ যোগযুক্ত থাকে।" বৈকাল ভিনটা হইতে চারটার মধ্যে হরি মহারাজ একটু ফলের বস থাইতেন। চারটা হইতে পাঁচটার মধ্যে স্বামী জগদানন আদিয়া তাঁহাকে প্রায়ই মহাত্মা গান্ধীর 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পড়িয়া ভনাইতেন। ইহার পূর্বেও তিনি চোখে চশমা লাগাইয়া এই কাগজটি পড়িতে ভালবাসিতেন। মহাত্মা গান্ধী তথন যে স্বাধীনতা-সংগ্রাম চালাইতে-ছিলেন তাহার প্রতি হরি মহারাজের আন্তরিক সহামুভূতি ছিল। তাঁহার মতে স্বামীজীর স্বদেশোদ্ধার-কাজটি গান্ধীজী করিয়াছেন। সেবাখ্রমের অনতিদূরে অবস্থিত হিন্দু কলেজে মহাত্মা গান্ধী যে বক্তৃতা দেন তাহা স্বামী তুরীয়ানন্দ স্বয়ং সভান্থলে যাইয়া শুনিয়াছিলেন। ষেদিন গান্ধীজী দেবাশ্রম পরিদর্শন করেন, দেদিন তাঁহাকে দেখিয়া হরি মহারাজ বলিয়াছিলেন, "এঁকে দেখলে মনে হয় যেন যোগযুক্ত, একদিকে চোথ। যেটি দেখাতে নিয়ে যাচ্ছ সেটিই দেখছেন, অক্সদিকে চোখ নেই। অন্ত অন্ত যে নেজারা সেবাশ্রমে এসেছেন তাঁদের যেন পাঁচ-সাতটা করে চোখ, মন বিক্ষিপ্ত। যেটা দেখাছ সেটা দেখার সঙ্গে সঙ্গে আরও পাঁচটা জিনিস দেখে নিচ্ছেন।" দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মহাত্যাগে তিনি অতিশয় আনন্দ প্রকাশপূর্বক স্বামী কালিকানন্দকে বলিয়াছিলেন, "তোমরা শীঘ্র স্বরাজ দেখবে, আমি ততদিন থাকব না।"

বৈকাল পাঁচটা হইতে ছয়টার মধ্যে শ্রীমন্তাগবত প্রভৃতি গ্রন্থপাঠান্তে তিনি সেবাশ্রমে কিছুক্ষণ পায়চারী করিতেন। ইতোমধ্যে তাঁহার গৃহের সম্মুখস্থ ময়দান জলে ভাসাইয়া দেওয়া হইত। তিনি তাহার উপরে একটি চেয়ারে বসিয়া বিশ্রাম করিতেন। তথন তাঁহার সম্মুখে বেঞ্চে আসিয়া ভক্তগণ বসিতেন। তিনি তাঁহাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ

সংপ্রাপক করিতেন। তাঁহার নৈশ আহার হইত রাত্রি আটটায়।
তথন তিনি সাত-আটখানি লুচি খাইতেন। লুচি না ফুলিলে বলিতেন,
"মন ছিল কোথায়? যোলআনা মন দিলে এই সামান্ত কাজ সংসিদ্ধ
হবে না কেন? যথন যেটা করবে তথন সেটায় পুরো মন দিলে সাফল্য
স্থনিশ্চিত।" একজন সেবক অন্তের সাহায্যে তাঁহার বিছানার চাদরটি
উন্টাইয়া পাতিয়া দেন। তাহাতে তিনি বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন,
"যার যে কাজ, সে সেটা একলাই করবে, অন্তের সাহায্য নেবে কেন?"
পরে জানা গেল, যাহার সাহায্য লওয়া হইয়াছিল তিনি আদর্শে স্প্রতিষ্ঠিত
নহেন বলিয়া হরি মহারাজ তাঁহার সেবা লইতে চাাহতেন না। সেবকগণ
স্থানাহার করিয়া আসিলে তিনি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেন, থাওয়ার
সময় কে কে ছিল এবং কি কি কথা হল, ইত্যাদি। সেবকদের স্থানাহার
সারিতে দেরী হইলে তিনি বিরক্ত হইয়া বলিতেন, "চকড্বা ক'রো না,
বহিম্পী হ'য়ো না। যেটা নিয়ে আছে, সেটায় সব মন রাখ।"

স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ ( স্থার ) ছাত্রজীবনে ১৯১৯ খ্রীঃ কাশীধামে স্বামী ত্রীয়ানন্দকে প্রথম দর্শন করেন। তিনি সেবাশ্রমে ঘাইয়া দেখেন, অম্বিকা কুটিরে বাহিরের বারান্দায় এক সৌম্যুর্ভি সন্মানী বসিয়া আছেন। তাঁহার সর্বাঙ্গ হইতে যেন জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতেছে। জ্ঞানাত্মানন্দ তাঁহাকে প্রণামান্তে সঙ্গীর নিকট হইতে জ্ঞানিলেন, ইনি স্বামী ত্রীয়ানন্দ। দৈহিক অস্ত্রস্তা সত্ত্বেও তথন তিনি ধীরস্থিরভাবে বছক্ষণ বসিয়া থাকিয়া সমবেত ভক্তগণের নিকট স্থন্দর স্থমিষ্ট ভাষায় নানা শান্ত হইতে শ্লোকোদ্ধারপূর্বক প্রত্যেকের জীবনসমস্তা-সমাধানের চেষ্টা করিতেন। সমবেত যুবকদের মধ্যে কেহ কেহ ঘোর শান্ত্মজ্ঞানহীন সংশয়বাদী ছিলেন। তাঁহারা হরি মহারাজের জ্ঞানগর্ভ উপদেশের মর্ম ব্রিতে না পারিলেও ব্যাখ্যা-কৌশলে মৃশ্ধ হইতেন।

একদিন স্বামী তুরীয়ানন্দ গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের এই শ্লোকটি গন্তীর উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করিলেন—

> উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবদাদয়েৎ। আত্মৈব হাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥

লোকটি উচ্চারণ করিয়া তিনি বলিলেন, আত্মাকে আত্মার দারাই উদ্ধার করিতে হইবে। আত্মাই প্রকৃত বন্ধু। তাঁহাকে না জানিতে পারিলেই তিনি শক্র হইয়া পড়েন। তিনি বাতীত উদ্ধার করিবার জগতে আর কেহ নাই। আমাদের সকলের তাঁহারই শরণ লইতে হইবে। কেহ কেহ তাহার মুখে পূর্বে বহু খ্লোকের আবৃত্তি শুনিলেও সেদিনের আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা তাঁহাদের প্রাণে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করিল। কাহারো কাহারো মনে হইল, ভাহাদের মধ্যে সেই মহান্ আত্মা আছেন; তাঁহাকে জানিতে না পারিলে জীবনের সবই রুথা হইবে। স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ ( স্থার ) হরি মহারাজের কাছে প্রায়ই যাইতেন। কোন কোন যুবক তাঁহার সহিত তর্ক-বিতর্ক করিতেন। হরি মহারাজ কথনও মৃত্ হাজে, কথনও বা তীত্র তিরস্কারে তাঁহাদের সংশয় নিরসন করিতেন। একদিন বৈকালে স্থাীর তাঁহার সহিত বেড়াইতে বেড়াইতে সেবাশ্রমের নিকটে एमिथालन, वह याजी एमिविएम इटेंएड नमाग्छ। एमिन পूर्निमो তিথি ও চন্দ্রগ্রহণ ছিল। হরি মহারাজ তাহাদের দেখিয়া যুবক সঙ্গীকে বলিয়া উঠিলেন, "দেখ, দেখ, কি ভক্তি নিয়ে কত দূর দেশ হতে এই যাত্রীরা এসে একত্রিত হয়েছে! আৰু চক্রগ্রহণ। তারা গশামান করে ধন্ত হবে।" ইংরেজী-শিক্ষিত যুবক স্থীর গ্রহণ-বিষয়ে বর্তমান জ্যোভিষ-শাল্বের অভিমত জানিতেন। বিছাভিমানে ভিনি বলিয়া উঠিলেন, "মহারাজ, এ তো ঘোর কুসংস্কার। রাছ তো কথন চন্দ্রকৈ গ্রাস

করে না। পৃথিবীর ছায়ামাত্র পড়ায় চক্রকে রাছগ্রস্ত দেখায়। এতগুলি লোক কেন এই লাস্ত ধারণায় পড়ে চক্রকে রালগ্রস্ত ভাববে ও গলালানে পাপ-মৃক্তির চেষ্টা করবে ?" স্বামী তুরীয়ানন্দ গল্পীর হইয়া উত্তর দিলেন, "তুমি কি এই বিষয়ে দবই জেনে ফেলেছ ? কোন্ অনাদিকাল থেকে এইরপ কত ভক্ত এদে এইভাবে মনের ময়লা ধোবার প্রয়াস করছে। তার কি কোন ফলই নেই ?" যুবক একথা নির্বিচারে না মানিয়া লইয়া পঠিত পুস্তকের বৃলি আওড়াইতে লাগিলেন। হরি মহারাজ সেদিন আর কোন কথা না বলিয়া সেবাশ্রমে ফিরিয়া উপস্থিত সাধুদের বলিলেন, "শোন, এই ছেলেটি গ্রহণ সম্বন্ধে কি বলছে।" সাধুগণ হাসিতে লাগিলেন।

পরদিন দেবাশ্রমে স্থান আদিতেই হরি মহারাজ দলেহে তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন, "গ্রহণ-ম্বানের কথা কাল যা বলছিলে, ওর অনেক অর্থ আছে। আমাদের ঋষিগণ শাদ্রে কোন বিষয় র্থা লিথে যাননাই। ছোট বালক দেখেছ তো? তারা দাধারণতঃ তিন শ্রেণীর থাকে। একদল স্থবোধ—তাদের অভিভাবকগণ বললেই তারা পড়তে বদে যায়। দিতীয় দলকে পড়ান্তনা করাবার জ্বল্ল মিঠাই-মণ্ডা প্রভৃতি উপহার দিতে হয়; এরা ঐ লোভেই পড়ায় মনোযোগ দেয়। কিন্তু আর একদল বালক আছে যারা এতেও ভূলে না; তাদের জ্বল্ল বেক্তাঘাতের ব্যবস্থা করতে হয়। তা না হলে তারা পড়তে বদে না। আমাদের শাল্রকার ঋষিগণ দেখেছেন, মানবসমাজে এইরপ তিনশ্রণীর লোক আছে। যারা স্কৃতিমান তারা শাল্রবাক্য শুনেই দংসারের অনিত্যন্থ করতে করে নিত্যবন্ধলাতের জ্বল্ল ধাবিত হয়। কিন্তু এরপ ভাগ্যবানের সংখ্যা অত্যন্ত অলা। ভাই শাল্ককারগণ অন্তল্প শ্রেণীর লোকের জ্বল্ল মোদক বা প্রস্থাবের ব্যবস্থা করেছেন এবং বলেছেন,

'প্রকৃতির এইদব পরিবর্তনের সময় এইরপ ভজন-পূজন ও অম্প্রানাদি কর। ওতে বিশেষ ফল পাবে। অর্থাৎ অক্ষয় স্বর্গাদি লাভ হবে। একদল লোক এই লোভেই ধর্মাম্প্রানে প্রবৃত্ত হয় এবং অস্কৃতঃ দেই সময়টুকু সমগ্র মন-প্রাণ দিয়ে ঈশ্বরের চিস্তা করে। কিন্তু ইহা ছাড়া আরও একশ্রেণীর লোক আছে যারা অনিত্য স্থাধের লোভ ছাড়তে পারে না। শাস্ত্রকারগণ তাদের জ্মুই বেত্রাঘাত বা নরকাদির স্বৃত্তি করেছেন। শাস্ত্রকারদের উদ্দেশ্ম, যেকোন প্রকারেই হ'ক মানব-মনকে ভগবানের দিকে আরুত্ত করা। ঈশ্বর-চিস্তায় প্রবৃত্ত হলে ক্রমে মাম্থ্য অনস্ক স্থাধের সন্ধান পাবে। তাই এসকল প্রস্কার ও প্রায়ন্দিন্তাদির ব্যবস্থা। বারা প্রতিক্ষণ তাঁর নাম করতে পারেন, তাঁদের অবশ্য এসকলের কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু এ শ্রেণীর লোক সংসারে কজন আছে বল তো ?"

আর একদিন স্থার তুরীয়ানন্দজীকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন, "মহারাজ, গঙ্গাসান করে কি লাভ হয় ?" হরি মহারাজ বলিলেন, "তুমি কি গঙ্গাকে সামান্ত নদীমাত্র মনে কর ?" পূর্বাপেক্ষা অধিক প্রগল্ভতার সহিত স্থার উত্তর দিলেন, "না মহারাজ, কাশীতে গঙ্গার যে রূপ দেথছি তাতে একে নদীও বলা ষায় না।" ইহা শুনিয়া হরি মহারাজ হাসিয়া উঠিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই গঙ্গীরভাবে বলিলেন, "যাদের লিখিত পুন্তকের ত্'চার পাতা পড়ে তোমরা আজ তোমাদের দেশের শাস্ত্রোক্ত দেবদেবীগণকে এরূপ অপ্রজা করতে শিথেছ, জান কি, স্থামীজী তোমাদেরই সেই শাস্ত্র নিয়ে তাদের (বিদেশীদের) মন্তকে পদাঘাত করে এসেছেন ? এই গঙ্গার মাহাত্মা পড়তে পড়তে তিনি ভাবে অভিভূত হয়ে পড়তেন। শুধু তিনি কেন, অনাদিকাল থেকে কত ম্নি-শ্বধি এই গঙ্গার মাহাত্মা কীর্তন করে গেছেন। এমন

কি, অবৈতবাদী আচার্য শহরও গঙ্গামাহাত্ম্য বর্ণনা করতে পরাজ্মখ হন নি। তোমরা ত্-একথানি পাশ্চাত্তা পুস্তক পড়েই আজ গঙ্গাকে অনাদর করতে শিথলে ?"

এই প্রসঙ্গে স্বামী তুরীয়ানন্দের গঙ্গাভক্তি সম্বন্ধে হুই-একটি কথা না निश्रित विषय्ि अम्भूर्व थाकिया याहेरव। वहामिन तम्था याहेख, अखि অহম্ভ শরীর লইয়াও তিনি পদত্রজে প্রায় তুই মাইল পথ চলিয়া গঙ্গা-দর্শনে যাইতেন এবং গঙ্গাতীরে দশাখমেধ ঘাটে বসিয়া একাগ্রচিত্তে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া গঙ্গাদর্শন করিতেন। সেথানে পরিচিত কাহারও সহিত দেখা হইলে নীচ হইতে গঙ্গাঞ্জল হাতে আনিয়া তাঁহার সর্বাঙ্গে ছিটাইয়া দিতে বলিতেন। প্রম জ্ঞানী হইলেও তিনি ঐ সময়ে অস্তস্থ শরীরে অতিকটে কয়েকবার বিশ্বনাথ-দর্শনেও গিয়াছিলেন। একবার শিবরাত্রির সময় অদ্বৈত আশ্রম ও সেবাশ্রমের সাধুব্রন্মচারিগণ ৺বিশ্বনাথ-দর্শনাস্তে ৺লবেশ্বর শিবের মাথায় জল দিয়া হরি মহারাজকে প্রশাম করিতে আদিলেন। কেদারবাবা, যোগী মহারাজ, ম্রারী মহারাজ প্রভৃতি সাধুগণকে লক্ষ্য করিয়া হরি মহারাজ বলিলেন, "আজকের শুভদিনে বাবা বিশ্বনাথকে দর্শন করতে পারলুম না! ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও শামর্থ্য নাই, কি করি!" এই বলিয়া তিনি তঃপপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। তথন তাঁহার পায়ে থুব ব্যথা ছিল, বাহিরে যাইতে পারিতেন না। কেদারবাবা তথন তাঁহাকে বলিলেন, "আপনারা ঠাকুরের ক্বপা-প্রাপ্ত মহাপুরুষ। আপনাদের অস্তরেই বাবা বিশ্বনাথ আছেন।" এই কথা ভনিয়া হরি মহারাজ বিশ্বনাথ মন্দিরের দিকে হাত জোড় क्रिया ভाবাবিষ্ট হইলেন। তাঁহার কথা বন্ধ হইয়া গেল এবং চক্ হইতে আনন্দাঞ্র পড়িতে লাগিল। কাশীধামের মাহাত্ম্য তাঁহার মুখে মাঝে মাঝে শোনা ঘাইত। 'কাশী কা সম নাহি পুরী'—গানের এই

পদটি ভক্তিভবে গাহিতে গাহিতে তিনি বলিতেন, "কাশীর মত স্থান কি আর ভূভারতে আছে? শরীরবোধরহিত ত্রৈলক স্থামীর মত কড মহাপুরুষই এখানে বাস করে কাশীকে পরম তীর্থে পরিণত করেছেন।"

সমাগত সাধুভক্তগণকে হরি মহারাজ প্রবল পুরুষকার সহায়ে পর্ম সত্যলাভের জন্ম নানাভাবে উদ্বৃদ্ধ করিতেন। তরুণদের অভিমানে আঘাত করিয়া বলিতেন, "ভোমরা কি ছেলে? ভোমরা পিলেমাত্র।" উপহাসচ্ছলে একথাটি উল্লেখ করিয়া আরও বলিতেন, "ছেলে ছিলেন স্থামীজী! বাঁকে ঠাকুর বলতেন পুরুষ পায়রা, তার ঠোঁট ধরলেই সে ঠোঁট ছিনিয়ে নিয়ে যায়। যেন তেজন্মী বলদ, যার লেজে হাত দিলেই তিড়িং বিড়িং করে ওঠে। তোমরা কি এরকম হতে পার ?"

একদিন স্থাীর মহারাজ ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন "মহারাজ, কিছু উপদেশ দিন।" তিনি উত্তর দিলেন, "ওহে, চোথে চশমা পরলে কি হবে? আগে চোথটি থোল, নতুবা চশমায় কোনকাজই হবে না।" আবার সেই 'উদ্ধরেৎ আত্মনাত্মানং' শ্লোকটি আর্থি করিয়া বলিলেন, "আত্মাকে স্বীয় পুরুষকার ঘারাই উদ্ধার করতে হবে নতুবা কে তাঁকে উদ্ধার করতে পারে বল?" একটি যুবক কয়েক বংসারাজনৈতিক কারণে সরকারের নির্যাতন ভোগ করিয়া জেল হইতে মৃত্ত হইয়া হরি মহারাজের নিকট আসিলেন। হরি মহারাজ তাঁহার সংগ্রেই-একটি কথা বলিয়াই তাহার তেজস্বিতার পরিচয় পাইলেন। ইহাতে পরম প্রীত হইয়া পরে বলিয়াছিলেন, "ছেলে হলে এরপ ছেলেই চাই দেখনা, আমাদের মৃথের সামনেই বলে গেল, 'বাঁরা সংসারত্যাগ করেছেন তাঁদের আমি coward (ভীক) বলি। সংসারের ত্রুষক্টের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ করলেন না কেন?' ছেলেটি স্বামীজীর বই পড়েছে ও তাঁর বিশেষ ভক্ত। তাই তার ঐ ক্থার উত্তরে আমি বললাম, 'তোমার স্বামীজী?

তিনিও তো তাহলে ঐরপ coward (ভীরু)।' ছেলেট তথন চুপ করে রইল।"

স্থানীয় দেবাপ্রমের কর্মীদের মধ্যে ধখন কোন কাজ-কর্ম লইয়া দামাত্ত সামাত্ত মনোমালিত হইত তখন হরি মহারাজ ভাহাদিগকে তীত্র তিরস্কার করিয়া বলিতেন, "তোরা কিদের ধ্যান-ভঞ্জন করিস ? ভোরা কি ঠাকুরঘরে গিয়ে মালাঞ্জপ করে এলি, না কলা চট্কালি ? ভরে, সম্ভষ্ট যদি কাউকে করতে হয় তো তোর ভিতরে যে অন্তরাত্মা আছেন, তাঁকেই সম্ভষ্ট কর। তথন দেখবি, সকলেই সম্ভষ্ট হয়ে যাবে। নতুবা এইসকল কাজ করে তোরা কাকে সম্ভষ্ট করতে राष्ट्रिम, यन्?" कान युवरकत भत्रीत थाताभ घाইতেছिল। हति মহারাজ নিত্যই তাহার কুশল-সংবাদ লইতেন। শরীর-বৃদ্ধি তাহার ধর্মজীবনের অন্তরায় হইবে, ইহা জানাইবার উদ্দেশ্যে একদিন হরি মহারাজ তাহাকে বলিলেন, "দেখ, অপরের সংসারাসক্তির কথা বলছো। কিন্তু এই শরীরটিও তো সংসার, কি বল ?" সাধন-ভদ্ধনে প্রেরণা-দানের জন্ম কোন যুবককে একদিন বলিয়াছিলেন, "দেখ, হরিণের নাভিতে কম্বরী আছে। কিন্তু হরিণ তা জানে না। তাই পাগল হয়ে ওর সন্ধানে এদিক ওদিক বৃথা ঘুরে মরে। তোমরাও যথন অন্তরাত্মার অহুসন্ধান পাবে, তথন এরপ ঘুরে মরবে না।"

আবার কথন কথন তিনি মাথায় কাপড় টানিয়া বলিতেন, "দেখ, ঠাকুরও এরপে গামছায় মাথাটি ঢেকে বলতেন, 'তোমরা কি এখন আমাকে দেখতে পাছছ। অথচ সামাক্ত একটি গামছা মুখটি আড়াল করে রেখেছে।' এইরপে মহামায়া তাঁর সামাক্ত অবগুঠন দারা হৃদয়ন্থিত পরব্রহ্মকে আমাদের নিকট অজ্ঞাত রেখেছেন। এই অবগুঠন সরিয়ে কেল। দেখবে, চিরদিন পরমাত্মা তোমার অল্পুরে বিরাজমান।"

সাধু শান্তিনাথ তথন হবি মহারাজের নিকট প্রায়ই আসিতেন।
শান্তিনাথজী তথন মৌনী, কঠোর তপস্তায় ব্রতী। অনেকে চিন্তিত
ছিলেন বে, ইহার ফলে তাঁহার মন্তিক-বিকৃতি ঘটিতে পারে। রোজই
হবি মহারাজ তাঁহার শারীরিক কুশল-বার্তা জিজ্ঞাসা করিতেন।
একদিন তাঁহার কঠোর তপস্তার কথা শুনিয়া সম্প্রেহে তাঁহাকৈ বলিলেন,
"দেখ শান্তিনাথ, সবই তো করলে। কিন্তু জেনো, মহামায়ার কুপা
ছাড়া কিছুই হবার নয়। তাঁর শরণাগত হও।"

জনৈক সন্ন্যাসীর হাতে একটি মানচিত্র আসে। উক্ত মানচিত্রে ক্ষীর-সমূদ্র প্রভৃতি সপ্তসমূদ্র এবং জন্ম দ্বীপাদির ভৌগোলিক সংস্থান অন্ধিত ছিল। মানচিত্রপানি স্বামী তুরীয়ানন্দকে দেখানো হইলে তিনি ভালরূপে দেখিয়া সহাস্থ্যে বলিলেন, "কেউ কিছ্ছু জ্বানে না। সব অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ছে। মায়ার রাজ্যে কে কতটুকু বোঝে ?"

প্রাচীনকালে গুরুক্লে থাকিয়া বিভার্থীরা বিভার্শিকার সংক্
চরিত্রগঠন করিত। বর্তমান যুগে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইলে
ছাত্রদের প্রকৃত কল্যাণ হইবে—এই শুভ সংকল্প স্বামী তুরীয়ানন্দের
মনে উদিত হয়। তিনি এই বিষয় যুবক সাধুদিগকে বারবার বলিলেন।
তাঁহারা ইহা শুনিয়া চুপ করিয়া থাকিতেন। একদিন হরি মহারাজ
একজনকে এই কথা বলিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "কি, তুমি
কিছু উত্তর দিচ্ছ না?" তিনি ভূমিষ্ঠ প্রণামান্তে নিবেদন করিলেন
"আপনি কি সভাই মনে করেন আমার দ্বারা এই কাজ হবে?'
স্বামী তুরীয়ানন্দ—"নিশ্চয়ই। নচেৎ ভোমাকে এত করে বলি কেন?'
যুবক সাধু—"আপনার আদেশপালনে আমি প্রশ্বত। তবে এত বড়
কাজ্বের জন্ত অস্ততঃ চুইক্রন লোক দরকার। আমি ভেতরের কাজেব
ভার নিতে পারি। বাহিরের কাজের ভার নেবার জন্ত স্বামী

সদ্ভাবানন্দকে বলুন। সে সম্প্রতি ঢাকা থেকে এসেছে।" স্বামী তৃরীয়ানন্দের প্রস্তাবে স্বামী সদ্ভাবানন্দ প্রস্তাবিত কার্যের দায়িত্ব নইতে দশত হইলেন। তদমুসারে ব্রহ্মচর্যাশ্রম-প্রতিষ্ঠার আয়োজন আরম্ভ হুইল। স্বামী তুরীয়ানন্দ স্বয়ং তুইটি ছাত্রের ব্যয়ভার বহন করিতে অগ্রসর হইলেন। একটি পৃথক বাড়ী ভাড়া লওয়ার চেষ্টা চলিল। তুই-একটি ছাত্র যোগাড় করিয়া সেবাখ্রমেই ব্রহ্মচর্যাখ্রমের স্ত্রপাত হইল। এমন সময় সংবাদ আসিল, স্বামী ব্রহ্মানন্দ কলিকাভায় অন্তিম শয্যায় শায়িত। স্বামী সদ্ভাবানন প্রভৃতি সন্ন্যাসিগণ কাশী ছাড়িয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। কলিকাতায় স্বামী সদ্ভাবানন্দ খামী নির্বেদানন্দের সহিত পরামর্শান্তে বুঝিলেন কাশীতে মিশনের ছুইটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান আছে। তথায় অন্য একটি প্রতিষ্ঠান চলিতে পারে না। স্থির হইল মিহিজামে ব্রহ্মচর্যাশ্রম আনিতে হইবে। অতএব ইন্ (পরে স্বামী দেবাত্মানন্দ ) ও বলাইকে (পরে স্বামী কাশীশ্বরানন্দ ) সহকমিরপে লইয়া স্বামী সদ্ভাবানন্দ মিহিজামে একটি ভাড়াটে বাড়ীতে বিভাপীঠ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তথায় নানা অস্থবিধা হওয়ায় বৈছ্যনাথধামে ইহা স্থানাস্তরিত হয়। বিভাপীঠ অচিরে সমৃদ্ধ হইতে থাকে এবং উহার স্থায়ী জমি ও বাড়ী হয়। ইহা অধুনা রামকৃষ্ণ মিশনের অক্ততম স্বৃহৎ শিক্ষালয়। ইহার উৎপত্তির মূলে আছে স্বামী তুরীয়ানন্দের শুভ সংকল্প ও আশিস।

হরি মহারাজের কোমরে নিউর্যালজিয়া (স্নায়্পূল) ছিল। অসহ
ব্যথাটা কোমর হইতে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত সদা সর্বদা অহভূত হইত।
একটু বেড়াইলে বা দাড়াইলে তাহা থুব বাড়িত। গ্রীমকালে এক
সদ্ধ্যায় তিনি সেবাশ্রমে থানিকটা ঘুরিয়া আসিয়া মাঠের উপর একটি
বেঞ্চে বসিলেন। তথন জনৈক সাধু আসিয়া উশ্হাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"মহারাজ, কোমবে ব্যথাটা কেমন আছে ?" ভিনি উত্তর দিলেন, "পায়ের আঙ্গুল থেকে মাথা পর্যন্ত shooting painটা ( দপ্দপে ব্যথা) সব সময় আছে। তা আছে ত আছে, আর কি করা যায় ? 'বাথা আছে', 'ব্যথা আছে' বলে চীৎকার করতে হবে নাকি ?" তখন তাঁহার পা টিপিয়া দিলে ব্যথা দাময়িকভাবে একটু কমিত ও আরাম হইত। তাই সেবক স্বামী ভবেশানন্দ তাঁহার পায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছিলেন। সেই সময় স্বামী তুরীয়ানন্দ সেবককে বলিলেন, "আর পারি না, এত খাটনি।" দেবক বলিলেন, "মহারাজ, আপনার খাটনি কোথায়? সকাল-সন্ধ্যায় সাধু-ভক্তরা কেউ এলে হুটো কথা বলেন এবং নিজে একটু বেড়ান মাত্র!" তথন হরি মহারাজ উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "বলিদ কিবে? ঠাকুর যাদের এখানে পাঠাচ্ছেন, তাদের দেখাশুনা করতে হয়, তাদের কিছু দিতে হয়। তা না হলে যথন ঠাকুরের কাছে যাব তথন তিনি জিজ্ঞাসা করলে কি বলব ? সেবাশ্রমের ডাক্তার ও তাঁর স্ত্রী এবং কলিকাতার এক ভদ্রমহিলা এসেছিল শোকার্ত হয়ে। তাদের প্রাণে শান্তি দিতে হলো।"

উপরি লিখিত ঘটনাটি নিমে বিবৃত হইল। তথন দেবাপ্রমের জনৈক ডাক্টার স্থীপুত্রাদি সহ পার্মবর্তী একটি বাড়ীতে থাকিতেন। তাঁহার ছই পুত্র গঙ্গাস্থান করিতে করিতে জলে ড্বিয়া মারা যায়। মাতাপিতা পুত্রশোকে অধীর হইলেন। সেবাপ্রমের অক্তম পরিচালক স্বামী কালিকানন্দ তাঁহাদিগকে স্বামী তুরীয়ানন্দের কাছে লইয়া আসিলেন ডাক্টার বাবু লোক একটু চাপিয়া পত্নীকে ধরিয়া আনিতেছেন। কিন্তু মাতা লোকে এত অভিভূতা যে, আর চলিতে পারিতেছেন না! স্বামী কালিকানন্দের কাছে চ্র্যটনাটি শুনিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দ গঞ্জীর এবং ধ্যানময় হইলেন। কিছুশণ পরে তিনি ডাক্টার-দম্পতীর সহিত মৃত্স্বরে

করেকটা কথা বলিলেন। কি আশ্চর্য, ঐ সামান্ত করেকটি কথারই তাহাদের শোকের প্রভৃত উপশম হইল। হরি মহারাজ যেন ধ্যানবলে অমৃতসমূত্র হইতে শান্তিবারি আনিয়া শোকসন্তপ্ত হৃদয় তৃটিতে সিঞ্চন করিলেন।

এইশেণীর আর একটি ঘটনাও এখানে বর্ণনা করা দরকার। কলিকাতার এক প্রোঢ়া ভদ্রমহিলার একটিমাত্র পুত্র এম. এ. পাশ করিয়া সত্যঃ বিবাহ করিয়াছিল। হঠাৎ রোগাক্রাস্ত হইয়া সে মারা যায়। বিধবা মাতা একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে শোকে পাগলিনীর স্থায় হইয়া আহার নিজাদি ত্যাগ করিলেন। একরাত্তে তিনি দেখিলেন, এক মহাপুরুষ তাঁহাকে উপদেশ দিতেছেন। পুত্রের শয়নকক্ষে একদিন দেওয়ালৈ বামকৃষ্ণদেবের ছবি দেখিয়া তিনি বুঝিলেন ইনিই স্বপ্নদৃষ্ট মহাপুরুষ। উক্ত দর্শনে তিনি কিঞ্চিৎ সান্তনা পাইলেন। আত্মীয়-रक्रन ७ जांशांक कामीधारम शहेश माधूमक कतिरा भदामर्ग मिरान। তিনি তদমুযায়ী কাশী ঘাইয়া শুনিলেন, রামক্বঞ্চ সেবাশ্রমে প্রাচীন দাধুগণ থাকেন এবং তন্মধ্যে কেহ কেহ ঠাকুর শ্রীরামক্ষণেবের সাক্ষাৎ শিষ্য। শোকার্ত মহিলা দেবাশ্রমে যাইয়া হরি মহারাজকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া শোকঘটনা ও স্বপ্ন-বুব্রাস্তটি বলিলেন। হরি মহারাজ ঠাহাকে স্বপ্নে প্রাপ্ত উপদেশ পালন করিতে পরামর্শ দিয়া আশীর্বাদ করিলেন। তাঁহার কুপায় মহিলাটির প্রাণে শাস্তি আসিল।

স্বামী ভবেশানন্দ যথন হবি মহারাজের সেবা করিতেন তথন তিনি হবি মহারাজের মূথে সেবাধর্ম দম্বন্ধে এই স্থলর কথাটি শুনিয়াছিলেন। মক্ত একটি দাধু হবি মহারাজের দেবা করিতে আগ্রহ প্রকাশ করায় হবি মহারাজ রহস্তচ্ছলে স্বামী ভবেশানন্দকে বলিলেন, "এবার ভোমাকে সেবাপ্রেমে পাঠিয়ে দেব। আমার দেবা নবাগত দাধুটিই করবে।

### यामी जूबीमानन

কি বল ?" ভবেশানন্দ্ৰী অনিচ্ছা প্ৰকাশপূৰ্বক বলিলেন, "মিছ্বীব পানা ফেলে কি কেউ চিটে গুড় খায় ?" এই মন্তব্যপ্রবণে স্বামী जुतीयानम विवक रहेया উত্তেজিত यद विनालन, "विनम् कि दा? স্বামীজীর প্রবর্তিত সেবাধর্ম সম্বন্ধ এরপ কথা মুখে আনতে নাই। সেবার্র্রমে রোগীর সেবায় সাক্ষাৎ নারায়ণের সেবা হয়। শিবতুলা স্বামীক্ষীর বাক্যে বিশ্বাস কর, সেবাশ্রমে শিবের সেবায় লাগ, মৃক্ত হয়ে যাবি। পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্ম এতে ক্ষয় হয়ে যায়, চিত্ত শুদ্ধ হয়। নারায়ণজ্ঞানে সেবাই এই যুগের উপযোগী সাধনা। আমি ঠাকুরের কাজ এড়িয়ে ছিলাম বলে আমাকে এত ভূগতে হ'ল।" পরে স্বামী অরপানন্দ আদিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, আপনি নাকি বলেছেন যে, ঠাকুরের কাজ করলে আপনাকে এত ভুগতে হত না এবং আবার আমেরিকা যদি যান আপনার শরীর সেবে যাবে ?" স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিলেন, "হা, সত্যই। আমেরিকায় ঠাকুর আমাকে দর্শন দিয়ে তাঁর কাজ করতে বলেছিলেন। তাঁর কথা না শোনায় আমায় এত ভূগতে হল। ঠাকুরের ইচ্ছায় যদি আবার আমেরিকায় যাওয়া হয় তবে শরীর সেরে যাবে মনে হয়।"

সেবাশ্রমের সেবকগণকে প্রেরণা দিবার জন্ত হরি মহারাজকে কখন কখন বলিতে শুনা গিয়াছে—"তিন দিন ঠিক ঠিক এই নারায়ণসেবা করলে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয়ে যাবে। যারা করেছে তারা প্রাণে প্রাণে ব্রেছে।"

ঠাকুর বলিতেন, "গুদ্ধ জ্ঞান ও গুদ্ধা ভক্তি এক।" এই বাকাটি হরি মহারাজের জীবনে মূর্ত হইয়াছিল। একদিন তাঁহার কাছে ভাগবত পড়া হইতেছে। স্বামী কমলেশ্বরানন্দ টুলের উপর ভাগবতথানি রাধিয়া পড়িতেছিলেন। শাধারণতঃ টুলের উপর একথানি কাপড়

### क्रानीशास्य

দিয়া ভাগবত রাথা হয়। কিন্তু সেদিন তাহা করা হয় নাই। ইহাতে হরি মহারাজ মর্মাহত হন এবং পাঠশেষে বলেন, "আমার বৃক্ষের উপর একথানা কাপড় উপর বেন একটা পাথর চাপা ছিল। টুলের উপর একথানা কাপড় দিলে না কেন? ঠাকুর ভাবনেত্রে দেখেছিলেন—ভাগবত, ভক্ত, ভগবান এক। ভাগবতকে ঈশ্বরীয় মৃতিরূপে শ্রদ্ধা করা উচিত। শাস্তের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করলে ঈশ্বর অসম্ভুষ্ট হন।"

স্বামী তুরীয়ানন্দ তাঁহার কোন অন্তরক্ত দেবককে দামাশু ক্রটি-বিচ্যুন্তির জন্ম যারপরনাই ভিরস্কার করিভেন। ইহা দেখিয়া কোন কোন সাধু ভাবিলেন, "দেবক হরি মহারাজের উপর বেশী মন দিয়ে ফেলেছেন। ভগবানের দিকে বেশী মন দেবার জ্বন্ত তিনি সেবককে বক্ছেন।" উক্ত দেবক মায়াবতী হইতে ফিরিয়া আসিয়া এই কথা চুই-এক জন সাধুর মৃথে শুনিয়া একদিন হরি মহারাজকে বলিলেন, "মহারাজ, আমি একটা কথা আপনাকে বলব ভাবছি।" তিনি উৎস্থক হইয়া **मেবককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কথা?" সেবক সবিনয়ে নিবেদন** করিলেন, "মহারাজ, আপনার দেবায় আমার অধিকাংশ মন দেওয়াতে যদি আমার ক্ষতি হয়, তাহলে এখন আর আপনার দেবা না করে ছত্তে খাই এবং এখানে মাঝে মাঝে আসি। ভাতে আপনার উপর মনের টান কমে যাবে।" ইহা শুনিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "না হে, আমার উপর যত অধিক টান হয় ততই তোমার ভাল। আমার উপর টান হলে ঠাকুর-মা-স্বামীজীর ওপর টান হবে। তাঁদের ওপর ভালবাসা এলে আমার ওপরও ভালবাসা আসবে। আমার কথা আমার কাছে শুনে নেবে, অক্সের কাছে শুনবে না। দেখ, আমাদের বকুনি থাওয়া থ্ব ভাল। আমি ত রান্তার লোককে বক্ছি না, আপনার জনকে বক্ছি, তোমাদের ভালবাসি এবং ভাল

চাই বলে বক্ছি। পরে দেখবে, আর বকবার লোক পাবে না। তখন মনে হবে, এখন আর বকবার কেউ নেই! স্বামীজীর বকুনি যারা খেয়েছে তারা মাহ্ব হয়ে গেছে, বা নিশ্চয়ই হবে। দেখ, সব মনটা দিয়ে আয়াদের সেবা করতে হয়। তাতেই তোমাদের পরম কল্যাণ। খানিকটা দেবা করলাম, খানিকটা চকড়বা করলাম, বা খানিকটা বেড়িয়ে এলাম, তাতে ঠিক ঠিক সেবা হয় না। যোল-আনা মন দিয়ে সেবা করলে সেবা সাধনায় পরিণত হয়। সেরপ সেবা সাধনভজনের সমান।"

স্বামী তৃরীয়ানন্দ কথন কথন ভংগনা করিলেও প্রতি কথা ও কার্যে দেবকদের মনে এতটা আধ্যাত্মিকতা চালিয়া দিতেন ধে, তাহারা তাহাতেই পারতৃপ্ত হইয়া অক্ত কোন দিকে ভ্রাক্ষেপ করিতেন না। ইহার উল্লেখ করিয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দ কোন সময়ে অপর এক গুরু-ভ্রাতাকে বলিয়াছিলেন, "ওরা পালিয়ে কাশী যায়, সেখানে ভিক্ষা করে খায় এবং হরি মহারাজের সেবা করে। এর কারণ, হরি মহারাজের নিকট তারা কিছু পায়। তাই সেখানে খাওয়া-থাকার কষ্ট এবং তাঁর ভর্মনা সহু করেও তাঁর কাছে পড়ে থাকে। সেবকদের কিছু দিতে হয়। কিছু আধ্যাত্মিক শক্তি না পেলে সাধুদেবা করবে কেন ?"

স্থামী তুরীয়ানন্দ একদিকে ষেমন অতি কঠোর ছিলেন, অপরদিকে তেমনি গলিয়া যাইতেন। কোন সন্ন্যাসী সেবককে তিনি একদিন বলিলেন, এতটার সময় পায়ে তেল মালিশ করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু সেবকের আসিতে মাত্র দেড় মিনিট দেরী হইয়া গেল। নির্দিষ্ট সময়ে হরি মহারাজ অস্ত এক সাধুর দারা তেল মালিশ আরম্ভ করাইয়া দিলেন। সেবক দেড় মিনিট দেরীতে আসিলেই হরি মহারাজ তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "ভোমাকে আর তেল মালিশ

### কালীধায়ে

করতে হবে না। দেরী করলে কেন ?" তথন সেবক সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়া ঘরের কোণে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। দেবকের কাতরতাদর্শনে বজ্রবং কঠোর সাধ্র হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি সেবককে কাছে ডাকিয়া তাঁহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন। মাথায় হাত দেওয়া মাত্রই সেবকের সর্বাক্ষে বিত্যুৎবং আনন্দল্লোত প্রবাহিত হইল, তাঁহার মনে আর বিন্দুমাত্র কোভ রহিল না। তাঁহার কঠোরতা সত্ত্বেও সেবকগণ তাঁহার এত রূপা পাইতেন যে তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে চাহিতেন না। দৃষ্টাক্ষম্বরূপে বলা যাইতে পারে যে, স্বামী অনস্থানন্দ তিনবার চলিয়া যান, কিন্তু আবার ফিরিয়া আসেন। স্বামী প্রবোধানন্দ শারীরিক অস্কৃত্যার জন্ম ছুটি লইয়া মায়াবতী যান, কিন্তু একটু স্কৃত্ব হইয়া প্ররায় হরি মহারাজের সেবাকার্যে রতী হন। হরি মহারাজ সেবকদের বলিতেন—"তোদের দায়িত্ব আমার উপর, তোদের কল্যাণের জন্মই বকি।"

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার বৃকে ও পিঠে যথন কার্কাঙ্কলের উপর কঠিন অন্ত্যোপচার হয় তথন তাঁহাকে দর্শন ও দেবা করিবার জন্ম বহু আশ্রম হইতে সাধুরা কাশীতে আসিয়াছিলেন। মায়াবতী অবৈত আশ্রম হইতে স্থামী বিবিদিষানন্দ উহাদের অন্ততম! তিনি হরি মহারাজকে হাওয়া করা প্রভৃতি ছোটখাটো দেবার স্থযোগ পাইয়া-ছিলেন। তাহাতেই তিনি ভৃপ্ত এবং কুতার্থ বোধ করেন। স্থামী শিবানন্দকে এই বিষয় পরে তিনি মায়াবতী হইতে পত্রে জানাইয়া-ছিলেন। মহাপুক্রয়জী লিখিয়াছিলেন, "হরি মহারাজের সামাল্ড সেবা করে তুমি ধক্ত হয়েছ। তিনি আমাদের মধ্যে ভকদেব।"

স্বামী তুরীয়ানদের হানর ছিল মাতৃহানরতুল্য স্নেহপূর্ণ ও ক্ষমাশীল। একদা কোন ব্রহ্মচারী বেল্ড় মঠ হইতে স্বামী শিবানদের নিষেধসন্তেও

### यामी जुदीमानम

কাশী চলিয়া যান। ব্রহ্মচারীর পক্ষে ইহা গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়। ব্রহ্মচারী কাশী সেবাশ্রমে উপস্থিত হইলে স্বামী তৃরীয়ানন্দ তাঁহাকে অভয়দানপূর্বক আশ্রয় দেন এবং ভাগবত পাঠ করিয়া শুনাইতে বলেন। তিনি জানিতেন, ব্রহ্মচারী বেশ ভাগবত পাঠ করিতে পারেন। স্থানীয় সাধুদের কেহ কেহ মন্তব্য প্রকাশ করেন—ব্রহ্মচারীকে আশ্রয় দেওয়া উচিত হয় নাই এবং তাহার কঠোরদণ্ড হওয়াই উচিত, ইত্যাদি। স্বামী তৃরীয়ানন্দ তাঁহাদের এই বলিয়া নিরন্ত করেন যে স্বামীজী এবং রাজা মহারাজ পূর্বে এইরূপ অনেক ক্ষেত্রে ক্ষমা ও অভয় প্রদর্শন করিয়াছেন। স্বামী শিবানন্দজী যথন শুনিলেন ব্রহ্মচারী হরি মহারাজের আশ্রয় পাইয়াছে, তথন তিনিও বিশেষ প্রীত হন এবং স্বাস্তঃকরণে তাহাকে ক্ষমা করেন।

"ভক্ত শ্রী পুলিনচন্দ্র মিত্র সেবাশ্রমের পাশে হরি মহারাজের ঘরের পিছনে একটি বাড়ীতে সপরিবার কিছুদিন ছিলেন। একদিন হঠাৎ বৈকাল তিন-চারিটার সময় তাঁহার তৃই-তিন বৎসরের মেয়েটি উপরতলা হইতে নীচে পড়িয়া যায়। পিতা কক্যাটিকে ঘরে রাখিয়া হরি মহারাজের কাছে ছুটিয়া আসেন এবং ব্যাকুলভাবে ত্র্ঘটনাটি বির্ত করেন। হরি মহারাজ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ ক্রভবেঙ্গে পুলিন বাব্র বাসায় উপস্থিত হইলেন এবং আহত শিশুটির মাথায় পিঠে হাত বুলাইয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, "ঠাকুরের রূপায় এর কিছু অনিষ্ট হবে না।" সিদ্ধ পুরুষের বাক্য সফল হইল। মেয়েটি সে যাত্রা বাঁচিয়া গেল।

১৯২০ খ্রী: কাশী সেবাশ্রমে স্বামী তুরীয়ানন্দ বৈকালে নিজের ঘরের পূর্বদিকের বারান্দায় আরাম-চেয়ারে বদিলে তাঁহার কাছে স্বামী কমলেশ্বরানন্দ বা স্বামী জগদানন্দ শাস্ত্রপাঠ করিতেন। উভয় আশ্রমের সাধু-ব্রহ্মচারীরা এবং কাশীবাসী অনেক ভক্ত পাঠ শুনিতে আসিতেন।

একদিন স্বামী ত্রীয়ানন্দ স্বীয় সেবক সনং মহারাক্তকে বলিলেন, "ললিত (কমলেশবানন্দ স্বামী) পণ্ডিত হয়ে গেছে। সে বেশ পড়ে, বেশ ব্যাখ্যা করে, চমংকার সমঝ্দার। তবে ষেদিন সে খাটে না, ব্রতে পারি যে, সে ফাঁকি দিছে। তাই একদিন তাকে বলল্ম, 'না খাটলে, আগে থেকে পড়ে বিষয়টি আয়ন্ত করে না রাখলে গোঁজামিল দিয়ে যেতে হবে।' তারপর থেকে ললিত বেশ খেটে তৈরী করে আসত, আর ফাঁকি দিত না। শান্তব্যাখ্যায় পাঠক ফাঁকি দিলে আমার ভালই লাগে না, আলুনি লাগে।"

আর একদিন শ্রীমন্তাগবত পাঠ হইতেছিল। শ্রীক্লফের দেহত্যাগের পর উদ্ধব তৃ:থ করিভেছেন: "কি আশ্চর্য ব্যাপার! তিনি যতুকুলে জন্মগ্রহণ করিলেন, কিন্তু যত্বংশের কেহই একটুও তাঁহাকে বুঝিতে পারিলেন না। দিবারাত্র একদক্ষে শোওয়া-বদা, থাওয়া-খেলা প্রভৃতি সত্ত্বেও জগচ্চিন্তামণি পরব্রন্ধ সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকৈ কেহ বুঝিতে পারিল না।" একঘণ্টা ধরিয়া উদ্ধবের আক্ষেপ, বিলাপাদি ব্যাখ্যাভ হইল। হরি মহারাজ একটি ঘণ্টা গম্ভীর হইয়া সব শুনিলেন। বোজ পড়িবার সময় একটু-না-একটু কিছু বলিতেন, বা জিজ্ঞাদা করিতেন; किन्छ मित्र এक्वाद्र চুপচাপ পাঠ वन्न श्हेश रागन, नक्रम निन्धन। বোজই পাঠান্ডে তিনি পঠিত বিষয় আলোচনা করিয়া দব বুঝাইয়া দিতেন, সকলে তাঁহার অমৃতময়ী বাণী শুনিয়া তৃপ্ত হইয়া বিদায় লইতেন। সেদিন তিনিও কিছু বলিতেছেন না, আর কেহ উঠিয়াও যাইতেছেন না। অবশেষে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "দেখ, উদ্ধব ঠিকই ্বলেছেন। আমি এতক্ষণ কি ভাবছিলাম জান ? আমরা স্বামীজীর সহিত একদকে কাটালুম, একদকে খাওয়া-বদা, চলা-ফেরা-শোয়া, গল্প-ভজব, শান্ত্রপাঠ, হাসিঠাট্টা দিনের পর দ্বিন বছরের পর বছর করেছি,

कि वामी की कि वामता এक रूप किन्छ भाति नि, जात वक्ष वाली বুঝতে পারি নি। তিনি যে অত বড় মহাপুরুষ ছিলেন, তার বিন্-বিদর্গও আমরা বুঝতে পারি নি ষ্ঠদিন তিনি জীবিত ছিলেন। এখন আন্তে আন্তে একটু একটু যেন বুঝতে পারছি। ঠাকুর যে কত বড় মহাপুরুষকে দক্ষে এনেছিলেন তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য! যতই উদ্ধবের কথা শুনছিলুম ততই মনে হচ্ছিল, উদ্ধব ঠিকই বলেছেন। স্বামীজীর সঙ্গে আমরা কী না করেছি! কিন্তু আমরা তাঁকে ধরতে পারি নি। তথন আমরা ভাবতুম তিনি আমাদেরই মতন, তবে খুব উচুঘরের, সব বিষয়ে আমাদের চেয়ে expert (অভিজ্ঞ)—এই পর্যস্ত মনে হত। আমার মনে হয়, এত বড় মহাপুরুষ, একাধারে এত গুণ ইত:পূর্বে আর জন্মগ্রহণ করেন নি। তিনি কী গুণের আদরই না জানতেন! এতটুকু গুণ দেখলে, তিলকে তাল করে বলবার অভ্যাস তাঁর ছিল। লোককে ঠেলে তুলে দেবার অসীম শক্তি তার ছিল। কী মহাপ্রাণ ছিলেন তিনি! সকলের জন্ম কী feel (সমবেদনা অমূভব) করিডেন! সকলের জন্ম এত প্রীতি, এত সহাত্তভূতি আর কোন মাছষের মধ্যে দেখি নি, আর দেখবও না। তার কথা শুনলে মরা মামুষ বেঁচে উঠত। তোমাদের সঙ্গে কথা কইতে ঘুম পেয়ে যায়, কোন উৎসাহই আসে না। কিন্তু স্বামীজীর कथा खनल मता मारूष छड़ाक् करत नाकित्य छेट्ठ वनछ—'माड़ाड দাড়াও! মরে ড গেছি, কথাটা একবার শুনে যাই।' তাঁর কথার এতই জোর ছিল যে, ভাব ও ভাষা হৃদয়ের অক্তন্তলে তথনই গিয়ে পৌছত, একটুও বিলম্ব হত না। সে সময়ের জন্ম সব ভূল হয়ে যেত। লোকে নিজের অন্তিত্ব ভূলে থেত। সকলের মনকে এক উচ্চ ভাবভূমিতে তিনি তুলে দিতে পারতেন।" স্বামী ত্রীয়ানন্দ প্রায় আধ ঘণ্টা বা

পৌনে একঘণ্টা ধরিয়া স্বামীজীর সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন। শেষে আপশোষ করিয়া বলিলেন, "স্বামীজী আমাদের ফাঁকী দিয়ে চলে গেলেন। যতই দিন যাছে ততই মনে হছে, কেন তাঁর সঙ্গে আরও ভাল করে মিশলুম না, তাঁর কথা আরও কেন শুনলুম না।" এইভাবে হা-হতাশ করিতে করিতে তিনি কথা শেষ করিলেন, যেন ভাবপ্রকাশের ভাষা আর খুঁজিয়া পাইলেন না, ভাবে অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

১৯২০ খ্রীষ্টান্দ এপ্রিল মাসে স্বামী অভুতানন্দ কানীধামে দেহরকা করেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ গুরুভাতা অভুতানন্দজীকে গভীর শ্রদ্ধা-প্রীতি করিতেন এবং তাঁহার অস্থথের সময় প্রায় প্রত্যহই টাঙ্গায় চড়িয়া তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন।

ুএকদিন ত্পুরে গুরুলাতার অবস্থা খুব খারাপ শুনিয়া তিনি হাটিয়াই চলিলেন। লাটু মহারাজ যেথানে থাকিতেন তাহা সেবাশ্রম হইতে প্রায় এক মাইল। হরি মহারাজের সঙ্গে স্বামী কৈবল্যানন্দ ছিলেন। ওদিককার রাস্তা তথন খুঁড়িয়া কাঁকর ঢালা হইয়াছিল। হরি মহারাজ কাঁকরের উপর দিয়াই এত জোরে চলিতে লাগিলেন যে সঙ্গী পিছনে পড়িয়া রহিলেন। যে রোগী পঙ্গুবৎ লাঠি ধরিয়া ধীরে ধীরে চলেন, তাঁহার পক্ষে এত জ্রুতেবেগে চলা অভুত মনের জ্যোরের পরিচায়ক।

লাটু মহারাজকে এরপ একদিন দেখিতে গিয়াছেন। তথন লাটু মহারাজ গুরুমহারাজের শরীরে ক্ষতস্থানে ড্রেসিং হইতেছিল। লাটু মহারাজ গুরুভাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি অহুথ ? ডাজ্ঞার কি বলিতেছে ?"
হরি মহারাজ উত্তর দিলেন, "অহুথ তেমন কিছু নহে, থালি ত্র্বলতা।
না থেয়ে শরীরপাত করেছ, এখন আর লড়বার ক্ষমতা নাই। একটু
থেয়ে জোর করলেই সব সেরে যাবে।" তাহাতে লাটু মহারাজ

### यागी जुदीयानम

विवाहित्वन, "नदीद शित्वहे छ। ভान।" हिंद महादाख छ।हात्क विनिन्न, "ভোমার ও-কথা বলতে নাই। ঠাকুর যেরপ করিবেন সেরপ হবে।" ইহাতে লাটু মহারাজ উত্তর দিলেন, "তা তো জানি। তবে व्यामारमञ्जू कष्टे!" ইहार शुक्रजाञ्चरमञ्जू मध्य (अस करवाभकथन। रयमिन ना है महाताक महाममाधिनाक करतन, मिनि भूतीय हि महाताक ठाँहात काट्ड निशाहित्नन এवः छाँहात नाड़ी तमित्रा जानित्नन, নাড়ী নাই। বেলা দশটা পর্যস্ত মহাপ্রয়াণে উন্মুখ গুরুত্রাতার নিকট থাকিয়া তিনি দেবাশ্রমে ফিরিলেন এবং পুনরায় বৈকাল চারিটায় व्यावात्र याष्ट्रेरवन विनिया व्यानितन। व्याहात्रास्त्र विध्यामकारम जिनि গুরুভাতার মহাসমাধির সংবাদ পাইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ শেষ দর্শন করিবার জ্বন্ত মহাসমাধিস্থ গুরুভাতার নিকট ছুটিলেন এবং তাঁহার লায়ে হাত দিয়া দেখিলেন, জ্বের সময় তাঁহার শরীর যেমন গ্রম ছিল সেরপই বহিয়াছে। গুরুজাতার মহাপ্রয়াণের বিস্তৃত বর্ণনা স্বামী তুরীয়ানন যে পত্রে দিয়াছেন তাহাতে লিখিয়াছেন, "অদ্ভুতানন নাম পূর্ণ করিতেই যেন প্রভু এই অভুত দৃশ্য দেখাইলেন।"

ভক্তগণ ক্ষেন্তায় বাহা দিতেন তাহাতেই কাশীধামে স্বামী তুরীয়ানন্দের সেবা-শুশ্রবার ব্যয়নির্বাহ হইত এবং কিছু উদ্ভ অর্থও জমিয়াছিল। সম্ভবতঃ শেষ বংসরে তাঁহার অক্সতম সন্মাসী সেবক তাঁহাকে অমুরোধ করিলেন, "মহারাজ, এই উদ্ভ অর্থ আলমোড়া রামক্ষণ কুটীরে দান করিলে ভাল হয়, কারণ আশ্রমটি আপনিই প্রতিষ্ঠা করেছেন।" তত্ত্তরে হরি মহারাজ বলিলেন, "সংঘের অধ্যক্ষ এই বিষয়ে যা নির্দেশ দেবেন তা পালিভ হবে। এই টাকা ভো আমার নয়, সংঘের। ভক্তগণ যা যা দিয়েছেন তাই জমা আছে, আমি ধরচ করতে পারি নাই। আলমোড়া আশ্রম করেছি বলে তার জন্যে টাকা রাখতে আমি পারি না।"

উপরি উক্ত শেবক যুক্তিসহায়ে তাঁহাকে এই বিষয়ে সম্মত করিবার চেষ্টা করিলে তিনি তেজাদীপ্তভাবে বলিলেন, "সংঘের একমাত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দের নামে টাকা থাকতে পারে, কারণ তিনি সংঘের অধ্যক্ষ। দংঘাধ্যক ব্যতীত অম্ভ কাহারও নামে টাকা রাথা উচিত নয়। সন্ন্যাসীর পক্ষে অর্থসঞ্চয় নিষিদ্ধ। সাধুর ব্যক্তিগত অর্থ না থাকাই উচিত। যদিও উদ্ভ অর্থ আমার নামে আছে, তথাপি তাহা সংঘের সম্পত্তি। স্তরাং সংঘাধ্যক্ষ যাহা করিবেন তাহাই চরম।" স্বামী তুরীয়ানন্দের নামে ভক্তগণ যে টাকা পাঠাইতেন তাহা তাহার নামে জমা হইত মাত্র। কিন্তু তিনি এ বিষয়ে বিশেষ কিছু জানিতেন না, কে কত দিতেন তাহাও তাঁহাকে বলা হইত না। কিন্তু তাঁহার জন্ম এই অর্থের কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত ব্যয়িত্ব হইলে তিনি অভ্যন্ত বিরক্ত হইতেন। তাঁহার নিজের জন্ম বভটুকু দরকার ভদভিরিক্ত ভিনি ব্যয় করিতে দিভেন না। তাঁহার জন্ম নিত্য যেসকল জিনিসপত্র কেনা হইত তাহার হিসাব তিনি দেখিতেন। মাদের শেষে অফিদ হইতে পুরা হিসাব তাঁহার নিকট পাঠান হইত। তিনি হিদাবটি সেবকের দারা পড়াইয়া ভনিতেন। কোন জিনিস বেশী কেনা হইলে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন। একদিন দেবক এক পয়দার স্থানে তুই পয়দার লক্ষা আনিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া জিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "এত লগা কি হবে ?" সেবক তথন হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "হুই-এক পয়সার জিনিস বেশী আনিলে কি হয় ৷ আপনি ত খুব রূপণ! সামান্ত জিনিসের জন্ত এত বাড়াবাড়ি করেন খেন ?" সেবকের কথা ওনিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দ একটু হাসিয়া গন্ধীরভাবে বলিলেন, "হিসাব এত পুঝামপুঝরণে দেখি কেন জান? ভজেরা এখানে সেবার জন্ম যে টাকা পাঠায় তার অপচয় যাতে না হয় তা দেখবার জন্তে। গৃহস্থদের পয়সা তাদের গায়ের বক্ত। কত পরিতাম

## খামী তুরীয়ানন্দ

করে তারা অর্থোপার্জন করে ও এখানে পাঠায়! তার অপচয় হলে 
ঠাকুরের কাছে আমাকে জবাব দিতে হবে।" দেবাশ্রম হইতে তাঁহার 
নিত্য ব্যবহার্য যে হুধ শাকশন্তী সরবরাহ করা হইত তজ্জ্জ্ঞ হরি মহারাজ্ঞ 
প্রতিমাসে কিছু টাকা দিতেন। তাঁহার কথায় অন্ধ্রপ্রাণিত হইয় 
সেবকগণ রায়াঘরের সম্মুখে অল্পরিসর উঠানে কয়েকটা বেগুন ও লক্ষাগাছ 
রোপণ করিয়াছিল। অল্ল যত্নে গাছগুলিতে এত লক্ষা ও বেগুন ফলিল 
যে, নিত্য প্রয়োজন মিটাইয়া অতিরিক্ত অংশ ভক্তদের মধ্যে বিলাইয় 
দেওয়া হইত। উহাতে হরি মহারাজ খুব আনন্দ প্রকাশ করিতেন।

অপরিগ্রহভাবে স্বামী তুরীযানন্দ কত স্বপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন তাং নিম্নোক্ত বিবরণ হইতে প্রমাণিত হয়। তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত নিবৃত্তিই সাধুজীবনের আসল অলগার। সেবকদের মধ্যে কেহ ভজদে নিকট হইতে কাপড় জামা চাহিয়া লইলে ভিনি খুবই চটিয়া যাইতেন একবার কোন দেবক কলিকাভার কোন বিশিষ্ট ভক্তের নিকট তাঁহা জন্ম তুইটি কোট ও চারিটি শার্ট করাইয়া আনেন। ভক্তবাড়ীর ভক্তিমত মেয়েরাই শ্রদ্ধা ও আনন্দ সহকারে সেইগুলি নিজেদের সেলাইয়ের ক প্রস্তুত করেন। একটি জামা বা শার্ট ময়লা হইলেই অগ্র পরিষার জা বা শাট ভাঁহাকে পরান হইত। বারবার নৃতন জামা বা শার্ট দেখি ভিনি সব ব্ঝিভে পারিলেন। ইহাতে ভিনি এতদ্র চটিয়া গেলেন ১ নৃতন শাট বা জামা আর ব্যবহার করিলেন না এবং সেবকের সহি কয়েক দিন কথা বন্ধ করিয়া দিলেন। অবশ্য সেবকের মনে অপরিগ্র ভাব জাগাইবার জন্ম তাঁহাকে এই কঠোর পন্থা অবলম্বন করিতে হইল সেই সময় তিনি বিরক্ত হইয়া সেবককে বলিয়াছিলেন, "নিজেদের বাস কামনাগুলো চরিতার্থ করবার জন্ম এই সব করা হয়। উদ্বোধন ম ষ্থন আমার শরীর অহুত্ত হয় তথন মহাপুরুষ মহারাজ বলেছিলে

'আপনার শুদ্ধ শরীরে অন্থ হবে কেন ? এসব অপরের অন্থ। সেবকরা আপনার সেবা করবার বাসনা করে বলেই আপনার এসব রোগ।' মহাপুরুষ ঠিক বলেছিলেন। তাঁর বাক্য কি মিথা হয় ? এইজন্মই ত এই শরীরে এত কষ্টভোগ!" উপরোক্ত সেবক হরি মহারাজের তিরস্কারে অন্থতপ্ত হইয়া ও সেবায় বঞ্চিত থাকিয়া গঙ্গাম্বান ও শাম্মপাঠাদিতে মনোনিবেশ করিলেন এবং তাঁহার উচ্ছিষ্ট বাসনাদি মাজিয়া দিতেন। কয়েকদিন পরে হরি মহারাজ তাঁহাকে ডাকিয়া পুনরায় সেবাকার্যে নিযুক্ত করেন ও বলিলেন, "মহামায়ার যা ইচ্ছা তাই হবে। শরীরে যা ভোগ হয় হোক।"

कामीशास व्यवसानकारण मछवछः ১৯२১ औष्ट्रास्य सामी जूतीयानम এক-বৈকালে একায় চড়িয়া সেবকের সঙ্গে বেড়াইতে গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "মহারাজ বলতেন, একার ঝাঁকানিতে কিংধ হয়। মাঝে মাঝে একা চড়লে মন্দ হয় না।" কিন্তু পরদিন বৈকালে আর বেড়াইতে গেলেন না, কারণ দেখা গেল তাঁহার বাম হাতের আঙ্গুলে ব্যথা হইয়াছে। তুই-এক দিনের মধ্যে ব্যথায় বেশ যন্ত্রণা হইতে লাগিল। বোধ হয় একা জোবে ধরার জন্ম চোট লাগিয়াছিল। যাহা হউক, তাঁহার বছমূত্রবোগ থাকার জন্ম ব্যথার স্থানটি খুব ফুলিয়া উঠিল। স্থানীয় ডাক্তার বাবু ব্যথিত আঙ্গুলে অস্ত্রোপচার করিলেন। তিনি রোজ আদিয়া দেখিতেন, আঙ্গুলটি পূর্ববং ফুলিয়া উঠিয়াছে। সেইজন্ত তিনি রোজ কিছু মাংস কাটিয়া বাঁধিয়া দিতেন। হরি মহারাজকে খুব নিয়মিত পথ্যে রাখা হইল। ডাক্তার বাবু দিনের পর দিন ঐরপ कतिया याहे एकन, किन्छ काना वा वाथा चार्मा किमन ना। त्राक ভাক্তার বাবু বলিভেন, "অস্বাভাবিক মাংসবৃদ্ধি হয়েছে এবং রোজ খানিকটা মাংস চাঁচিয়া ফেলিয়া দিতেন। • মাংস চাঁচিয়া ফেলা কভ

## यामी जूबीयानन

কষ্টকর ভাহা দকলে বুঝিতেন, কিন্তু উপায়ান্তর ছিল না। আশ্চর্য এই যে, এত যন্ত্রণাসত্ত্বও হরি মহারাজ একদিনও ভূলে উ:! আ:! করিতেন না। আঙ্গুল চাঁচিবার সময় তাঁহার মূথের ভাব দেখিয়া মনে হইত, যেন কোন বেদনাই নাই। ডাক্তার বাবু কার্যারক্তের পূর্বে রোজই বলিতেন, "ইহা বড় ষম্বণাদায়ক, কিন্তু কোন উপায়ও দেখছি না।" এই সময়ে তাঁহার রোগযন্ত্রণা সহু করিবার ক্ষমতা দেখিয়া অবাক হইতে হইত। কাশীতে পূর্বোক্ত মাংস চাঁচিবার সময় প্রচুর রক্ত বাহির হইত। ঐ রক্ত তুলা দিয়া পুঁছিয়া ভিন-চারি বার চাঁচা হইত। অস্ত্রোপচারকালে তিনি স্থির শান্ত হইয়া যেথানে অস্ত্রোপচার হইতেছিল ভাহা দেখিভেছিলেন। তথন তাঁহার মুখে কোনপ্রকার অস্বস্থির ভাব ক্রণমাত্রও দেখা যায় নাই। পরদিন একান্তে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা পর হইল, "অস্তোপচারের সময় আপনি কি কোনপ্রকার বেদনা অমুভব করেন নি ?" ইহার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "দেখ, মনটা ছেলেমাফুষের মত। তাকে ধরে রাখলে সে ক্রমাগত বলে, 'ছাড়, ছাড়।' একবার ভাকে ছেড়ে দিলাম। কিন্তু তথনও অস্ত্রোপচার শেষ হয় নি; ভাই আবার ধরে ফেললাম।" ঐকথা বলিয়া তিনি থানিককণ চুপ করিয়া বহিলেন। ভারপর আবার বলিলেন, "কি জান, 'ষম্মিন্ স্থিতো ন ছ:থেন গুরুনাপি ন বিচাল্যতে।' 'গুরুনা ছ:খেন' অংশের অর্থ ভাগ্যকার ( শ্রীশকর ) এরপ করেছেন—'শত্তসম্পাডজনিতেনাপি তু:খেন ন বিচাল্যতে।'" প্রথম উত্তরটি সিদ্ধযোগীর মনের উপর অসাধারণ প্রভাবের পরিচায়ক। বিতীয় বাক্যের মধ্যে পাওয়া যায়, ভত্তজানী মহাপুরুষের অভিপ্রাকৃত অবহার ইদিত। গীতাতে শ্রীভগবান বলিয়াছেন, আত্মজানী গুরুত্বংখও বিচলিত হন না। একবার হরি মহারাজ ঠাকুরের দিবাসজের कथाक्षमरक विकासितन, "व्यवजारतत मरक अकतिरन स्थ व्यानक स्थ,

সারাজীবন তৃ:থকট পেলেও তা লোভনীয়। ঐ একদিনের আনন্দেই সারাজীবনের তৃ:থকট সব পুষিয়ে যায়।"

এইরূপ অসম্ভব যন্ত্রণা দেখিয়া দেবকদের কট হইল। তাঁহার। কলিকাতায় ডাক্তার হুর্গাপদ ঘোষকে চিঠি লিথিবার সঙ্গল করিয়া হরি মহারাজের মত লইলেন। তুর্গাপদ বাবুকে একটা চিঠি লেখা হইল ডাক্তার স্থরেশ ভট্টাচার্যকে সংবাদ দিতে। তুর্গাপদ বাবু চিঠি পাইয়া স্থবেশ বাবুকে পড়িয়া ওনাইলেন। উভয়ে হরি মহারাজের আঙ্গুলটি স্বচক্ষে দেখিবার জশু কাশী যাওয়া স্থির করিলেন। পরদিন সকালবেকা সেবাল্রমে দেখা গেল, তুই ডাক্তারই হরি মহারাক্তের সমীপে উপস্থিত। रुति मरात्राक ठाँरारमत रमिश्रा पास्नामिष्ठ रहेशा रमवकरक विमासन, "দেখেছ এঁদের কি ভালবাসা! একটু খবর পেয়ে সব ফেলে চলে এলেছেন। ঠাকুরের দয়া, ঠাকুরের রূপা।" ডাক্তারদের আগমনে नकरनवरे थूव जानम श्रेन। श्रि मशावाक এवः छाउनाव वाबूराव মধ্যে অনেককণ ধরিয়া গল্প হইতে লাগিল। স্থরেশ বাবুকে ভামাক, পান, জদা, দোকা প্রভৃতি দেওয়া হইল; এইদব থাইতে তিনি ভাল-বাসিতেন। হরি মহারাজ বলিলেন, "যতকণ থাকবেন ততকণ বেশী বেশী করে দাও।" ঘণ্টাথানেক ধরিয়া গল্প চলিল, কিন্তু অহুথের কথা আর উঠিল না। তথন হুরেশ বাবু বলিলেন, "আপনাকে দেখবার थ्व हेच्छा इन, जाइ काउँकि किছू ना वरनहे हरन धनाम। किन ( চাঁচা ) করছে ভনে মনটা খুব থারাপ হয়ে গেল। এই ধরনের ঘাষে এইরূপ করা অসভ্যন্ত্রণাদায়ক।" এই বলিয়া তিনি হঠাৎ বলিলেন, "তুর্গা, হাডটা খোল, একবার দেখি।" কডটা দেখিয়াই স্থরেশ বাব্ নৃতন ব্যবস্থা করার জন্ম জিজ্ঞাসা করিলেন, তাড়ি (yeast) পাওয়া बाइरव किना। श्वामी कानिकानक वनिद्यान, "हा, भाउमा बारव।

## यात्री जूदीयानम

তালগাছের তাড়ি হলে হবে ত ?" স্থবেশ বাবু সম্মতিজ্ঞাপনাস্তে ত্র্গাপদ্
বাবৃকে বলিলেন, "হরি মহারাজের আঙ্গুলে তাড়ির মোটা প্রলেপ
দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দাও। চকিল ঘণ্টা পরে আমি খুলব; আর যেন
কোন ডাজার হাত না দেয়। অহ্য কোন রোগী এতদিন এও কট্ট সহ্
করতে পারত না।" স্থবেশ বাবু পরদিন ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া বলিলেন,
"দেখ তুর্গা, এটা ত খোস বলে মনে হচ্ছে। দেখ ভাল করে; খোসের
ভাল ওম্ধ কি বল।" তুর্গাপদ বাবু বলিলেন, "নিম-ঘি।" স্থবেশ বাবু
বলিলেন, "ঠিক বলেছ। টোভ জেলে নিজের হাতে নিম-ঘি তৈরী কর
এবং হরি মহারাজের আঙ্গুলে লাগিয়ে বেঁধে রেখে দাও।" তাহাই
করা হইল।

হুবেশ বাবুর এবারে অভুত পরিবর্তন দেখা গেল। তাঁহাকে বিশিতে চেয়ার দেওয়া হইল; কিন্তু তিনি চেয়ায়ে না বিদিয়া মেঝেতেই বিদিয়া পড়িলেন। বলিলেন, "আপনাদের সামনে চেয়ায়ে বসা ভাল দেখায় না।" সকলে হুবেশ বাবুর নম্রতা দেখিয়া আশ্চর্যায়িত হইলেন। হরি মহারাজের নির্দেশ অহুসারে মেঝেতে একখানি কম্বল পাতিয়া দেওয়া হইল। হুবেশ বাবু তহুপরি বিদিলেন। গল্প করিতে করিতে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আচ্ছা মশাই, আমাদের আর কি কিছু হবে না? আমাদের আর কি কোন উপায় নেই? আজকাল 'কথায়ত' পড়ছি, বড়ই ভাল লাগছে। আর কোন বই পড়তে ইচ্ছা হয় না। 'কথায়ত' যতবার পড়ছি, ততবার নৃতন বলে মনে হছে। আরও ভাল করে বুঝতে পারছি। মনে হয়, গতবারে যথন পড়েছিলুম, তথন কি ভাল করে পড়ি নি! আশ্চর্ম বই বটে!" হুবেশ বাবু নিস্তক হইতেই হরি মহারাজ বলিলেন, "হাঁ, 'কথায়তে' যা ঠাকুর বলে গেছেন, তা সাধনার জিনিস কিনা। ঠাকুর নিজে সাধন করে যা জেনেছেন, যা বুবেছেন, যা উপলব্ধি করেছেন, তাই সরল সহজ

কথায় বলে গেছেন। তাই তাঁর কথা এত সহজ্বোধ্য, এত মর্মশার্শী; কিন্তু অতি গভীর। আমরা এখনও যতবারই পড়ি না কেন, নৃতন মনে হয়, বেশী বুঝতে পারি। সাধনভঙ্গন করলে এবং ভগবানে অফুরাগ হলে আরও বেশী বুঝা যায়। তাঁর উপর টান হলেই হল, তাঁর উপর विशाम ভक्তि श्राम हा ।" ऋरतम वाव् ७थन विलालन, "आभारत कि किছू হবে?" হরি মহারাজ বলিলেন, "দে কি, আপনাদেরই ত হবে। কেন বলছি যে, আপনারা যথন যা ভেবেছেন তথন ত। করেছেন। আপনি মহোভমে, মহোৎসাহে ডাক্তারী করেছেন ও করছেন বলে আপনার এত উন্নতি। সব মনটা দিয়ে একরোথ করে লেগেছেন বলেই এত দাফলা। এইরপে দমন্ত মনপ্রাণ দিয়ে তাঁকে ডাকলে তাঁকে নিশ্চয়ই লাভ করা যায়। ভাক্তারীতে যেমন সব প্রাণ ঢেলে দিয়েছেন, তেমনি ভগবানলাভের জন্ম ধোল-আনা মন দিলেই হবে। আপনাদের পক্ষে খুবই সহজ, কারণ আপনারা মনটা একটা কাজে লাগাতে শিথেছেন। সমগ্র মনটা তাঁতে দিলেই তৎক্ষণাৎ তার দর্শন পাওয়া যায়। ঠাকুর বলেছেন মোড় ফিরিয়ে দিতে। ডাক্তারী থেকে মন টেনে নিয়ে তাঁতে দিন, রোথ করে তাঁকে ডাকুন। একেই বলে ভীত্র বৈরাগা। সাকুর ঢিমে-তেতালা ভাব পছন্দ করতেন না। হচ্ছে হবে—এই ভাবে ধর্মজীবনে অগ্রদর হওয়া যায় না। এই জীবনেই তাঁকে লাভ করব--এইরূপ রোধ চাই। তাকে পেতে হলে ডাকাতপড়া ভাব চাই। দেরী সইছে না---এইরপ মনোভাব হলে উন্নতি জত হয়। স্বামীকীও মহা উন্নমে উঠে পড়ে লাগতে বলেছেন। আপনারাই ত পারবেন। যে ফুনের হিসাব করতে পারে, দে মিছরীর হিদাবও করতে পারে। যে কাজে আপনার। হাত দেন তাতেই success ( সফলতা ) হচ্ছে। মনের মোড় বেই ধর্মপাধনের দিকে ফিরিয়ে দেবেন ভাতেও এটুরূপ success ( সফলতা )

হবে, হবেই হবে। তিনি অন্তর্গামী। তিনি অন্তরের ভাব দেখেন ও বোঝেন। সর্বান্তঃকরণে যে সাধন করবে তারই হবে, নিশ্চয়ই হবে।"

হরি মহারাজের আখাসবাক্যে হুরেশ বাবু অতিশয় অমুপ্রাণিত श्रेलन। विलिलन, "তाইড আপনার সঙ্গে কথা কইলে খুব আনন পাই, আশ্বাস পাই, উঠতে ইচ্ছা করে না।" হরি মহারাজ চুপ করিয়া রহিলেন। স্থরেশ বাবু কলিকাভার স্প্রাসিদ্ধ অস্ত্র চিকিৎসক। তাঁহার দক্ষে পরামর্শ করিবার জন্ম স্থানীয় বড় বড় ডাক্তাররা তুইখানি মোটর-গাড়ীতে আদিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল, হুরেশ বাবু বাহির হুইলে তাঁহাকে গাড়ী করিয়া লইয়া ষাইবেন এবং কঠিন রোগীদের সম্বন্ধে পরামর্শ করিবেন। খুব বেলা হইয়া যাইতেছে দেখিয়া স্থরেশবাবু হরি মহারাজকে বলিলেন, "আপনার আহীরের সময় হয়েছে, এবার উঠি।" হরি মহারাজ বলিলেন, "না না, বেলা হয় नि। আমি এরকম সময়েই ত থাই।" স্থরেশ বাবু অসাধারণ বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বলিলেন, "না, আর দেরী করা হবে না, আপনার শরীর ভাল নেই।" ভারপর তিনি হুর্গাপদ বাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তুর্গা, বাইরে এভগুলি মোটরগাড়ী কেন? আমরাত স্টেশন থেকে টোকা করে এদে গাড়ী ছেড়ে দিয়েছি।" সেবাশ্রমের একজন সাধু বলিয়া উঠিলেন, "আপনি কলিকাভা থেকে এসেছেন। আপনার নাম শুনে এঁরা আপনার দঙ্গে পরামর্শের জন্ম নিয়ে যাবার চেষ্টায় উপস্থিত হয়েছেন।" স্বরেশ বাবু তাহা ভনিয়া বলিলেন, "তাই ত মহা মৃশ্কিলে পড়লাম। আমি চুপি চুপি কোলকাতা থেকে চলে এলুম, স্বামীজীর সঙ্গে একটু গল্প করব নিশ্চিন্ত হয়ে। এথানেও আবার সেই ভাক্তারী! कि विभन !" पूर्गाभन वाव् विमालन, "वामनगरतत वाकाव भाषी अम्हा, বাজা মৃতিচাদের পাড়ীও ছাজির ইত্যাদি। প্রার খুব অহুথ করেছে;

দারছে না। তাই একবার আপনাকে consultation (পরামর্শ)-এ
নিয়ে যেতে চায়। সবগুলিই serious case (সাংঘাতিক অবস্থা)।"
স্থানে বাবু বলিলেন, "ত্র্গা, এদের সকলকে বলে দাও থাওয়া-দাওয়ার
পর যেন আমাদের ওথানে আসেন। তথন যাওয়ার চেষ্টা করব।
এখন আর ডাক্তারী ভাল লাগছে না।" সেবাল্রমের সাধুরা দেখিলেন
স্থানে বাবুর সঙ্গে কথামৃত' আছে। তুই ডাক্তারবাবু হরি মহারাজের
কাছে বিদায় লইয়া ভাড়াভাড়ি মোটরে উঠিলেন।

সেই সময় একদিন হরি মহারাজ বলিয়াছিলেন, "কিছুদিন থেকে দেখছি, যা ইচ্ছা করছি তাই হয়ে যাচ্ছে। তিনবার scraping (ক্ষতস্থান চাঁচা) হয়েও কিছু ফল হল না দেখে মনে হয়েছিল, স্থরেশ ভট্টাচার্য এলে বেশ হয়। অমনি মন বললে, আসবে। তা দেখ এসে গেল।"

১৯২০ খ্রী: ডিসেম্বর মাসে স্বামী তুরীয়ানন্দ তাঁহার পায়ের একটি বুড়ো আচ্চুলের যন্ত্রণায় খুব ভূগিয়াছিলেন। গ্রম সরিষা তৈল মালিশ করিয়া উক্ত বাথা প্রায় সারিয়া যায়। তাঁহার শরীরে কেন এত কটভোগ সেই সম্বন্ধ তথন বলিয়াছিলেন, "এই জীবনে ত কোন অনর্থ

> শাস্ত্র বলেন সিদ্ধপুরুষ সতাসংকল্প হন। মু**ওকোপনি**বদে (৩০।১০) আছে— যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি

> বিশুদ্ধনন্ত: কামরতে বাংশ্চ কামান। তং তং লোকং জয়তে তাংশ্চ কামান্

ভত্মাদারজ্ঞং হার্চয়েদ্ ভূতিকাম: ৫ ১

শুক্ষ তি আয়ায় যে যে লোক মনে মনে সংকল্প করেন এবং যেদকল কামনা করেন সেই লোকসমূহ প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার সকল সংকল্প সিদ্ধ হয়। অভিএব অভ্যুদয়কামী ব্যক্তি আগুড়ের অর্চনা করিবেন। কারণ ব্রন্ধবিং ও ব্রহ্ম অভিয় বলিয়া ব্রহ্মের নিকট প্রার্থনা এবং ব্রন্ধবিদের নিকট প্রার্থনা সমান কলপ্রদ হয়।

## यामी जुदौयानम

हम नि। তবে কত জীবনের পাপ রয়েছে। এসব ভোগ তারই ফল।" এই উক্তি হইতে জানা যায়, তাঁহার দেহমন কত অপাপবিদ্ধ ও শুদ্ধদর ছিল। ঐষধে যথন তাঁহার অহুথ সারিতেছিল না তথন বলিয়াছিলেন, "ঐষধে আমার বড় কাজ হচ্ছে না, ভোগ হয়ে যাচ্ছে। প্রারক্ত ক্ষম হলে শরীরটা পড়ে যাবে।"

স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি সম্পূর্ণ সহায়ভূতি থাকিলেও তিনি হুজুগ পছন্দ করিতেন না এবং সাধুদিগকে স্বীয় পথ ধরিয়া থাকিতে বলিতেন। ১৯২১ সালে নিখিল ভারত কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদানের জন্ম অবৈতাশ্রমের জনৈক দাধু অধ্যক্ষকে না বলিয়া আর এক দাধুকে লইয়া চলিয়া যান। ইহা শুনিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দ অতিশয় বিরক্ত হন এবং উক্ত সাধু ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বঞ্চন, "স্বামীজীর মঠে থাকবে, মঠের সব advantage ( স্থােগ ) নেবে, অথচ মঠের আদর্শ ও discipline ( নিয়ম ) মানবে না, এসব ভাল নয়। এ ত নিমকহারামী।" এই ক্ষেত্রে এইরূপ খোলাখুলি ভৎ সনা করিলেও দেশের যুবকদের মনের অবস্থ। সবিশেষ জানিতেন বলিয়া তিনি এই সব বিষয়ে সহামুভূতিপূর্ণ ব্যবহারই করিতেন। অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভে দেশব্যাপী চাঞ্চল্যে তরুণগণ যখন বিচলিত, বিক্ষিপ্ত তথন স্থানীয় আশ্রমের একটি সাধু হজুগে মাতিয়া নবপ্রতিষ্ঠিত কাশী বিত্যাপীঠে যাইয়া বাস করেন। তিনি এ বিষয়ে হরি মহারাজের সহিত কোন পরামর্শ করেন নাই। আশ্রমস্থ সাধুগণ ইহাতে চিস্তিত হওয়ায় হরি মহারাজ বলিলেন, "তোমরা ভেবো না। ও সাময়িক উত্তেজনাবলে গেছে, শীঘ্র ফিরে আসবে।" সিদ্ধ মহাপুরুষের বাক্য সত্য হইল। এক সপ্তাহের मर्पा नाधूंि कित्रिया जारमन।

वानभनाधत जिनदक्त अणि जाहात भनीत अका हिन। सामीकीत

মৃথে তিলকের ভূষদী প্রশংদা তিনি ভনিয়াছিলেন। তিলক-রচিত 'গীতারহস্তে'র মাধবরায় দাপ্রে-ক্লত হিন্দী অন্থবাদ ১৯১৭ খ্রীঃ জান্ময়ারী মাদে বোষাই হইতে আনাইয়া পড়িয়াছিলেন এবং ইহার উচ্চ প্রশংদা করিতেন।

স্বামী ত্রীয়ানন্দ কাব্যরসিক ছিলেন। কবি স্থরেক্রনাথ মজুমদারের 'মহিলাকাব্য', 'সবিতা', 'স্বদর্শন' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ এত উত্তমরূপে তিনি পড়িয়াছিলেন যে, এইসকল কাব্য হইতে নানা অংশ তিনি বার বার আবৃত্তি করিতেন। 'মহিলাকাব্য' হইতে নিয়োক্ত অংশ এক পত্রে উল্লেখ করিয়াছিলেন—

"যত হংগ কল্পনায় যত তৃংগ আশক্ষায় কাৰ্যকালে না হয় তেমন। চিরকাল ভাবি বাগ্র মানবের মন।"

কাবোদ্ধতির পর হরি মহারাজ লিখিয়াছিলেন, "ইহা অতি সত্যক্থা। আমরা ভাবিয়াই অধীর হই, নচেৎ সবই সহিয়া যায়।"

কাশী সেবাশ্রমে স্বামী তুরীয়ানন্দ তথন অন্তিম অস্থ্যে শ্যাশায়ী। তাঁহার শরীর অত্যন্ত তুর্বল, পাশ ফিরিতে অক্ষম। সংবাদ পাইয়া পাটনা হইতে স্বামী জ্ঞানেশ্বানন্দ \* প্রম্থ সন্ন্যাসিগণ তাঁহাকে দর্শন করিতে গেলেন। তাঁহারা সেবাশ্রমে সন্ধ্যায় পৌছিয়াছিলেন। তথন হরি মহারাজের সঙ্গে দেখা হয় নাই। শেষরাত্রে সন্থ মহারাজ তাঁহাদের আসিবার সংবাদ তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলেন। তিনি সংবাদ পাইয়া বলিলেন, "তাদের ডাক।" সন্থ মহারাজ তাঁহাকে বলিলেন, "এখন রাত্রি

- > স্বেক্রনাথ ভগবান শ্রীরামন্বকদেবের গৃহীশিষ্য দেবেক্রনাথ মজুমদারের জ্যেন্ঠ ভ্রান্তা।
- শানী জানেশরানন্দের শহস্তলিখিত শ্বতিকথা হইতে সংগৃহীত।

তিনটা, তারা ঘুম্চেছ। সকাল হ'লে তাদের ডেকে দেবা।" প্রভূাষে সনং মহারাজ তাঁহাদিগকে ডাকিয়া লইয়া আসিলেন। হরি মহারাজ শ্যায় শায়িত ছিলেন। জ্ঞানেশবানন্দজী মেজের উপর হাঁটু গাড়িয়া তাঁহার ম্থের সম্মুথে বসিলেন। তিনি সম্মেহ দৃষ্টিতে তাঁহাদিগকে দেখিতে দেখিতে পাটনা আশ্রমের কাজকর্মের বিষয় পুঝায়পুঝারপে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আশ্রমের কুশল সংখাদ শুনিয়া তিনি খুশী হইলেন। একটু পরে বলিলেন, "কি বল ? শরীরটা এবার যাবে।" স্বামী জ্ঞানেশবানন্দ বলিলেন, "এর চেয়ে বেশী অম্বথ হয়েও তো শ্রীশ্রীঠাকুরের রূপায় আপনি ভাল হয়েছেন।" তিনি বলিলেন, "তাই ত, স্বামীজীর কাজের অস্ততঃ কতকটা শুক্র হয়েছে। এটি না দেখে কি শরীরটা যাবে ?"

সামী জ্ঞানেশ্বরানন্দজীর খুব একটা ভরসা হইল। পরক্ষণেই হরি
মহারাজ বলিতে লাগিলেন, "আর শরীরটা যদি যায়ই তাতেই বা কি ?
ঠাকুর ত দেখিয়ে দিয়েছেন এটা কিছুই নয়।" আবার পাটনা আশ্রমের
কাজের কথা তুলিলেন। তাঁহার স্বর উত্তেজিত, মৃথমণ্ডল আরক্তিম।
দূচ্সরে তিনি বলিলেন, "সংশয় রেখো না। তাঁর কাজ জেনে সবটা
শরীর মন প্রাণ তাতে ঢেলে দাও। এ থেকেই সব হয়ে যাবে। সমাধিটমাধি যা কিছু ভাবছ সব এর থেকেই হবে। সংশয় রেখো না। কাজে
লেগে যাও। সামীজী আমায় দার্জিলিং-এ বলেছিলেন, "হরি ভাই,
এবারে নৃতন একটা পথ করে দিয়ে গেলুম। এতদিন লোকে জানত,
ধ্যান, জপ, বিচার প্রভৃতি হারাই মৃক্তি হয়। এবারে এখানকার ছেলেরা
মেয়েরা তাঁর কাজ করে জীবমুক্ত হয়ে যাবে। তাঁর আদেশ সত্যা, তাতে
সংশয় রেখো না।" হরি মহারাজ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া কথাগুলি
বলিতেছিলেন। সনং মহারাজ জানেশ্বরানন্দজীকে ইকিত করিলেন,

এত বেশী কথা বলিলে তিনি তুর্বল হইয়া পড়িবেন। ভাই তাঁহারা একটু পরে ধীরে ধীরে দেইস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। ইহাই হরি মহারাজের সহিত জ্ঞানেশ্বরানন্দ্রীর শেষ সাক্ষাং।

১৯২১ এই ক্রিল আগত মাদে স্বামী তুরীয়ানন্দের অবস্থা খ্বই থারাপ হইয়ছিল। এই সংবাদ পাইয়া স্বামী সারদানন্দ কলিকাতা হইতে ডা: কাঞ্জিলালকে লইয়া আগতের শেষভাগে কাশীধামে গমন করেন। তুই সপ্তাহের মধ্যে গুরুভাতাকে একটু স্থন্থ দেখিয়া তিনি সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। স্বামী তুরীয়ানন্দের অবস্থান কালে ইহাই তাহার তৃতীয়বার কাশীগমন এবং তপশী গুরুভাতার সহিত শেষ সাক্ষাৎ।

শামী তুরীয়ানন্দ শীতকালে ঘরের মধ্যে শুইতেন, গরমকালে উঠানে বা আকাশতলে। দয়াল বাবা নামে এক বাঙ্গালী বানপ্রস্থী বৈশ্ব গুণার কাছে আদিতেন। তিনি গেরুয়া পরিহিত দীর্ঘ শ্রশ্র-জটাধারী ও স্বদর্শন ছিলেন। তিনি কেদার বাবার চিকিৎসা করিতেন। হরি মহারাজও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তাঁহার পরামর্শ মানিয়া চলিতেন। হরি মহারাজের পিঠে ছোট ছোট চুলকনা হইয়াছিল। তিনি নিজে বা সেবক সেগুলি নথে চুলকাইতেন। দয়াল বাবার পরামর্শে সেইগুলি পয়সা দিয়া চুলকাইয়া দেওয়া হইত। একদিন একটি চুলকনা একটু ফুলিয়া যায়, সেঁক দেওয়াতে উহা শক্ত হইয়া উঠে। পরে উহা বাড়িয়া বিস্ফোটকে পরিণত হয়। ইহার পাঁচ-সাত দিন পূর্বে স্থামী বন্ধানন্দর দেহত্যাগের সংবাদ তিনি পাইয়াছিলেন। ইতঃপূর্বে শ্রীশ্রীমাও স্থামে গমন করিয়াছেন। গুরুলাতা স্বামী অভুতানন্দের মহাসমাধিও হরি মহারাজ স্বচক্ষে দর্শন করেন। তিনি ছনিয়া হইতে মন গুটাইয়া স্থামে যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইতে লাগিলেন এবং, মহাপ্রস্থানের ভবিস্থছাণী

করিয়া সেবককে বলিলেন, "তিন মাস পরে আমিও যাছি। আর থেকে কি লাভ, সকলের সেবা নিতে হচ্ছে। স্বামীজী, মহারাজ যেখানে আছেন, সেখানে যাব। উপরে চলে যাব, ঠাকুরের কাছে।" বাক্সিদ্ধ মহাপুরুষের ভবিশ্বদাণী সফল হইল। ঠিক তিন মাস পরে স্বামী তুরীয়ানন্দ মহাপ্রস্থান করিলেন।

### নবম অথ্যায়

### মহাসমাধি

কলিকাতা হইতে কাশীধামে যাইবার পর স্বামী তুরীয়ানন্দের শরীর একেবারে ভার্কিয়া পড়িয়াছিল। বহুমুত্র ত ছিলই। আবার তুইবার উপযুপিরি ইনফুয়েঞ্জা হয় এবং পূর্বের হাঁপানি রোগও দেখা দেয়। ফলত: নানা ব্যাধিতে তাঁহাকে জীবনের শেষ তিন বৎসর, আমাদের সাধারণ দৃষ্টিতে, অতিশয় শারীরিক কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল। সেই সময় কাশী হইতে ষেদকল পত্র লিথিয়াছিলেন উহাদের কয়েকটিতে ইহার কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। ১৯১৯ এটি ফেব্রুয়ারী মাদের শেষে কোন ভক্তকে পত্রে লিখিয়াছিলেন, "আমার কাশিটা অনেক কমিয়াছে এবং আমের ভাব আর নাই বলিলেই হয়। কিন্তু পায়ের বেদনা বেমন ভেমনই আছে, বরং একটু বাড়িয়াছে। এখানে হুই বেলাই একটু চলাফেরা করি; অধিক দূর নহে নিকটেই ২০০।৪০০ পা হাঁটিয়া থাকি মাত্র।" উক্ত বংসর জুন মাসে অন্ত একজনকে লিখিয়াছিলেন, "এখানে আসিয়া আমার শরীর প্রথমে খুবই খারাপ হইয়াছিল। প্রায় দেড়মাস স্দিকাশি ও অক্তান্ত অনেক প্রকার উপদ্রব সহিতে হয়। পরে সে ভাবটা চলিয়া গিয়া একটু প্রকৃতিস্থ হই। কিন্তু পূর্বের যেসব রোগ ছিল ভাহাদের এ পর্যস্ত কোন উপকারই দেখিতে পাইলাম না। Diabetes (বহুমূঞ)\* যেন বাড়িয়াছিল। কলিকাতায় থাকিতে প্রস্রাবে চিনি

<sup>\*</sup> ১৯১১ খ্রী: খামী জুরীয়ানন্দের বচমুত্র রোগ প্রথমে ধরা পড়ে। উক্ত যোগ-বৃদ্ধির কলে তাহার শরীরে বিক্ষোটক ও ছাই এণ বার বার হয়। সেইজন্ম তাহার শরীরে প্রথম অগ্রোপচার হয় পুরীতে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে। উংগোধন অফিসে ও বলরাম মন্দিরে অবহানকালেও ১৯১৮ খ্রী:

## यागी जूबीयानम

ছিল ১৯ গ্রেন। এখানে আসিয়া ৩৩ গ্রেন অবধি হইয়াছিল। সেদিনের পরীক্ষায় ২৬ গ্রেন পাওয়া গিয়াছে। পায়ে হাতে বেদনা প্রায় সমানই বহিয়াছে; তাহাতে ইচ্ছামত চলাফেরা করিতে পারি না।"

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে জাহুয়ারী মাদে তাঁহার বহুমূত্ররোগ পূর্ববংই ছিল।
উক্ত মাদে কোন ভক্তকে তিনি লিখিয়াছিলেন, "আমার শরীর বেশ ভাল
থাকে না। সম্প্রতি কবিরাজি চিকিৎসা করাইতেছি। খাইবার ঔষধ
পাঁচন, পায়ে লাগাইবার প্রলেপ প্রভৃতি অনেক রকম চলিতেছে।
উপশমবাধ এখনও কিছু কিছু হয় নাই।" উক্ত বংসর আগস্ট মাদে
স্পিজ্বরে তিনি চার-পাঁচ দিন ভূগিয়াছিলেন। তাঁহার প্রস্রাবে চিনি
আবার অত্যন্ত বাড়িয়াছিল; পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল, প্রতি আউক্ষে
৩০২ প্রেন চিনি ছিল। পায়ের বেদনার জন্ম তাঁহার চলা-ফেরাও প্রায়
বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল।

১৯২১ এই জালে মার্চ মাসে একজনকৈ পত্তে লিখিয়াছিলেন, "আমার শরীর ক্রমেই অধিকতর ত্র্বল হইতেছে। পায়ের বেদনা অনেক বাড়িয়াছে। এখন আর ইচ্ছামত চলাফেরা করিতে পারি না। আশ্রমের মধ্যে অয়-য়য় পায়চারি করি। আহার ক্রমেই কমিয়া য়াইতেছে, অফচি খ্ব আছে।" উক্ত বৎসর এপ্রিল মাসে তাঁহার কানে পুঁজ হইয়াছিল। স্নানকালে কানে জল চুকিয়া এইরূপ হয়। কানের য়য়ণায় প্রায় এক সপ্তাহ তিনি ছট্ফট্ করিয়াছিলেন। কত ঔবধ ডাক্তাররা দিলেন, কিন্তুতেই কোন ফল হইল না। ব্যথার আধিক্যে তিন রাত্রি তিনি আদৌ ঘুমাইতে পারেন নাই। পারের বেদনা এত অধিক ছাইছিছেটি ছরোপচার হয়। কিন্তু ছোট বা ক্ত কোন জরোপচারকালেই তাছাকে রোজার্মর্য লিয়াছিলেন,

"হ্রি শরীর থেকে মন সরিরে নিতে পারে ঠাকুরের মত।"

হইয়াছিল বে, তাঁহাকে চলাফেরা একেবারে বন্ধ করিতে হয়। একটু চলিলে ভয় হইত, পাছে পড়িয়া যান। প্রস্রাবে এ্যাল্ব্মেন বাড়িয়াছিল, আবার এ্যাসিটোন দেখা দিল। কটি, যি, মাখন, বাদাম প্রভৃতি খাওয়া বন্ধ করিতে হইল। তখন দিনে ভাত ও রাজে ওটমিল খাইতেন। ভাতের সঙ্গে সামান্ত তরকারি ও হুধ থাকিত। কিন্তু ভয়ানক অফ্রচি ধাকায় কিছুই থাইতে পারিতেন না।

উক্ত মাসের শেষে কোন পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন, "আমি এখন স্থল বাড়িতেই শুই। কয়েকদিন হইল বাহিরেই শুইতেছি। কানের বেদনা সারিয়া গিয়াছে। দশ-পনের দিন খুব কট্ট দিয়াছিল। প্রশ্রাবে এ্যাসিটোন ও এ্যাল্ব্মেন আর তেমন নাই; স্থারও কমিয়া গিয়াছে। আহারে ধরাকাট করিয়া কিন্তু শরীরও তুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। অকচিও পূর্বের ল্যায় আছে। ভাত ধাই, তাই একটু ভাল আছি; রাজে ওটমিল খাইতেছি।" ফলতঃ কোন ঔষধে বা পথ্যে তিনি তথন উপকার পাইতেন না। অল অস্থেই ভীষণ হইয়া পড়িত। ১৯২১ প্রীষ্টাব্দের শেষ পর্যন্ত তাহার শরীর পূর্ববংই চলিল। পায়ের বেদনায় কাতর হইয়া তিনি শয়্যাশায়ী হইলেন।

১৯১৯ খ্রী: হরি মহারাজের শরীরে কোন অস্ত্রোপচার হয় নাই।
১৯২০ খ্রী: শ্রীশ্রীমায়ের দেহত্যাগের কিছু পরে তাঁহার বাম বুকে উপরের
দিকে একটি ফোড়া হয়। ফোড়াটা শীত্র পাকিয়া উঠে এবং ইহা হইতে
প্রচুর পূঁজ বাহির হয়। উহাতে অস্ত্রোপচার আবশুক হয় নাই।
১৯২১ খ্রী: বর্বার প্রারম্ভে আবাঢ়-প্রারণ মাসে তাঁহার একটি বড় ছই-ব্রণ
হইল। কাশীর প্রসিদ্ধ সার্জন ত্বিত বাবু উহার উপর অস্ত্রোপচার
করেন। তখন ডাং চৌধুরী প্রভৃতি ছর-সাত জন ডাজার উপস্থিত
ছিলেন। আক্রান্ত জারপার একটা বড় চাকা ক্লাটিয়া তুলিয়া ফেলা হয়।

# वामी जूबीयानन

অস্ত্রোপচারকালে ক্লোরোফর্ম দারা ভাঁহাকে সংজ্ঞাহীন করিতে হয় নাই। ভিনি চোথ থোলা রাখিয়া দেহ হইতে মন সরাইয়া লইলেন। মনে হইল যেন অন্ত কাহারও শরীরে অস্ত্রোপচার হইতেছে। ডাক্তার অস্ত্রোপচারের পরে ক্ষতস্থান ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। পরদিন তিনি আসিয়া পুনরায় ক্ষতস্থানটি দেখিলেন এবং হরি মহারাজকে কিছু না বলিয়া ধারাল কাঁচি দিয়া সামান্ত একটু অভিরিক্ত মাংস কাটিবার চেষ্টা করিলেন। পূর্বদিন এত বড় অস্ত্রোপচারকালে হরি মহারাজ কোন সাড়া-শব্দ করেন নাই, একবারও 'আঃ' 'উঃ' বলেন নাই। স্থতরাং এই সামান্ত মাংসটুকু কাটিয়া লইলে তিনি বুঝিতে পারিবেন না এই ভাবিয়া ডাক্তার ঝোলা মাংসটুকু কাঁচিতে ধরিলেন, অমনি হরি মহারাজ চেঁচাইয়া এত চমকাইয়া উঠিলেন যে, ডাক্তারের হাত হইতে কাঁচি পড়িয়া গেল! ভাক্তার আর মাংসটুকু কাটিতে চেষ্টা করিলেন না। পরস্ত হরি মহারাজ্ঞকে সেইদিন ঐরপ চিৎকারের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া कानिलन (य, ডाकार পূর্বে কিছু नা বলায় তিনি শরীর হইতে মন সরাইবার অবকাশ পান নাই। দেহে যতক্ষণ মন থাকে ততক্ষণ দৈহিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়—দেহ নিজ ধর্ম পালন করিয়া কষ্ট জ্ঞাপন করে।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে বর্ষার প্রারম্ভে হরি মহারাজের পৃষ্ঠে একটি
সামান্ত তৃষ্ট-ত্রণ দেখা দিল। কলিকাতার ও স্থানীয় স্থবিজ্ঞ চিকিৎসকগণের পরামর্শে ও প্রয়ম্মে তিনি উহা হইতে আবার সারিয়া উঠিবেন,
এইরপ সকলের দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল। বিশেষতঃ ইতঃপূর্বে ইহাপেকা
বিশুণ সম্কটজনক অবস্থা হইতেও তিনি আরোগ্যলাভ করিয়াছিলেন,
ইহা সকলেরই স্মরণে ছিল। ক্রমে উক্ত ক্ষুদ্র ত্রণ একটি বৃহৎ
তৃষ্ট-ত্রণে পরিণভ হইল ও, ভীষণ আকার ধারণ করিল এবং উহাতে

#### মহাস্যাধি

অস্থোপচারের প্রয়োজন হইল। কলিকাতা হইতে ডাঃ জ্ঞানেশ্রনাথ কাঞ্জিলাল অস্ত্রোপচারের জন্ম কাশীতে আদিলেন। মহাসমাধির প্রায় একমাস পূর্বে হরি মহারাজের পিঠে এই সর্বশেষ অস্ত্রোপচার হয়। তৃষ্ট-ত্রণটি পৃষ্ঠের কেন্দ্রন্থলে উঠিয়াছিল। উহার উপরে চারিদিকে চারিটা লম্বা লম্বা চির দেওয়া হইল। কিন্তু ইহা হইতে পূঁজ-রক্ত কিছুই পড়িল না। পূর্ব পূর্ব বারের ন্যায় এবারও ক্লোরোফর্ম ব্যতীত অস্ত্রোপচার নিষ্পন্ন করাইলেন। ডাঃ কাঞ্জিলাল তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "আপনাকে অস্ত্রোপচারকালে সাধারণ লোকের মত চিৎকার করতে হবে।" কিন্তু হরি মহারাজ অস্ত্রোপচারকালে কোন সাড়াশক্ষ করিলেন না; কেবল তৎপর কৌতৃকচ্ছলে ডাক্টারের অম্বরোধ রাগিন্সার জন্ম 'বাপ রে মা রে' বলিয়া চিৎকার করিয়া সকলের হাষ্ম্য উৎপাদন করিলেন। অস্ত্রোপচারের পরে হরি মহারাজের সমন্ত পিঠ পচিয়া গেল, ডাক্টার আব্রোগ্যের আশা একেবারে ছাড়িয়া দিলেন। সকলে বৃঝিলেন, মহাসমাধি সন্ধিকট।

মহাসমাধির ত্ই-তিন সপ্তাহ পূর্বে এই ত্ঃসংবাদ সংখের বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রেরিত হইল। তাঁহার শেষ দর্শনলাভের জন্ম বছ সাধু, ব্রন্ধচারী ও ভক্ত কাশীতে উপনীত হইলেন। স্বামী বিবেকানন্দের মার্কিন শিল্লা কুমারী ম্যাকলাউড পুরীধাম হইতে আসিলেন। তিনি হরি মহারাজকে বলিলেন, "আপনি শীদ্র সেরে উঠুন, স্বামীদ্রীর কাজ করতে হবে।" হরি মহারাজ স্বীয় শয্যায় কাড হইয়া ভইয়াছিলেন, সমগ্র পিঠে অস্নোপচার-জনিত কত থাকায় তিনি চিৎ হইয়া ভইতে পারিতেন না। তাঁহার শরীরে তখন ভীষণ যন্ত্রণা। কিছু স্বামীদ্রীয় নাম শুনিয়া তিনি রোগ-যন্ত্রণা ভূলিলেন এবং মার্কিন স্ত্রী-ভক্তের কথা সমর্থনপূর্বক ইংরেজীতে বলিলেন, "হাঁ, হাঁ। নিশ্চয়ই।" কিছুম্বণ

## चात्री जुत्रीयानम

থাকিষাই মিদ্ ম্যাকলাউড চলিয়া গেলেন। বিদায়গ্রহণের পূর্বে
মিদ্ ম্যাকলাউড বলিলেন, "আপনি স্বামীজীকে ভালবাসভেন, স্বামীজী
আপনার খ্ব প্রিয় ছিলেন। আপনাকে স্বামীজীর একটি স্ফটিক-মূর্তি
উপহার দিচ্ছি।" এই বলিয়া তিনি ইতালীর বিখ্যাত ভাস্কর লালিক
ফটিক-পাথরে স্বামীজীর যে পরিব্রাজক-মূর্তি খোদাই করিয়াছিলেন
ভাহার একটি উপহার দিলেন। স্বামীজীর ফটিক-মূর্তিটি হরি মহারাজ
হাতে লইয়া ভাল করিয়া দেখিলেন ও খ্ব আনন্দিত হইলেন। উক্ত
মৃতিটি আলমোড়া রামকৃষ্ণ কৃটারে অস্তাপি সংরক্ষিত আছে। তখন
হরি মহারাজ স্মীপস্থ সেবককে বলিলেন, "দেখলে এদের কেমন
good training (ভাল শিক্ষা)! রোগীকে বেশীক্ষণ বিরক্ত করলে না।
দেশী লোক হলে নানা কথা বলে প্রাণ বার করে দিত।"

গুরুলাতাগণের মধ্যে কৈশোরসহচর স্বামী অথগুনন্দজী কেবল তুরীয়ানন্দজীর অন্তিম শ্যাপার্দ্ধে উপস্থিত ছিলেন। অথগুনন্দজী বলেন, "দৈহিক বন্ধণা অসহ্থ হইলে হরি মহারাজ কথনও 'মা, মা,' কথনও বা 'দীনবন্ধু, কুপাসিন্ধু, তুঃখনিবারণ' বলিয়া ইটনাম উচ্চারণ করিতেন।" স্বামী তুরীয়ানন্দের কাছে অবস্থিতির সময় স্বীয় আশ্রমে ত্রায় ফিরিবার জন্ম তিনি এক পত্র পাইলেন। কিন্তু কাশীস্থ আশ্রমধ্যের সন্মাসি-ব্রন্ধচারীরা তাঁহার বাত্রায় বাধা দিলেন। কিংকর্তব্যবিমৃত্ হইয়া স্বামী অথগুনন্দ হরি মহারাজ্বের কক্ষে প্রবেশ করিতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "এস, ভাই এস। দাদা এস। তুমি কাছে না থাকলে সব ভুল হয়ে যায়। তুমি এখন যেও না।" স্বামী অথগুনন্দ গুরুলাতার অহ্বোধে যাত্রা বন্ধ করিলেন। তিনি কাছে আসিলেই কয়েকদিন ধরিয়া হরি মহারাজ কথাপ্রসক্ষে প্রায়ই স্বামীজীর এই বাক্যটি উচ্চারণ করিতেন, "দীয়তাং ভূজাতাং।"

ইহার নিগৃত উদ্দেশ্ত না ব্ঝিলেও গলাধর মহারাজ তাঁহার কথায় গায় দিতেন। পূর্ব পূর্ব বৎসরে একাধিকবার হরি মহারাজ এরপ কঠিন পীড়া হইতে আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। এবারে তাঁহার আরোগ্যকামনায় গাধু-ব্রন্ধচারীরা অথগুনন্দজীকে ধরিয়া বসিলেন, "মহারাজ, একটা ভাগুারা দিন।" স্বামী অথগুনন্দ সেবার নিঃসম্বল অবস্থায় কাশী গিয়াছিলেন। স্বতরাং তথন তাঁহার পক্ষে ভাগুারা দেওয়াও তঃসাধ্য, আবার সাধু-ব্রন্ধচারীদিগকে বিমুথ করাও স্বকঠিন। কিন্তু সেদিন হরি মহারাজের কক্ষে ঘাইয়া এই কথা প্রস্তাব করিতেই সমস্তার সমাধান হইল। তাঁহার প্রধান সেবকের সহিত পরামর্শ করিয়া এবং হার মহারাজের অন্থমতি লইয়া অথগুানন্দজী ভাগুারা দিবাঁর ব্যবস্থা করিলেন। হরি মহারাজের সেবার্থ ভক্তগণ যে টাকা পাঠাইতেন তাহার উব্তু অর্থ হইতে ভাগুারার ব্যয়নির্বাহ করা হইল। ভাগুারায় উভয় আপ্রমের সমস্ত সন্ন্যাসী, ব্রন্ধচারী ও ক্মী পরিতোষপূর্বক ভোজন করিলেন।

মহাসমাধির প্রায় এক সপ্তাহ পূর্বে মৃত্যুঞ্জয়ী মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন, "আর পাঁচ-ছয় দিন থ্ব আনন্দ করে নাও।" দেহরক্ষার তৃই-এক দিন পূর্বে বৈকালে হরি মহারাজ স্বীয় সেবককে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার কৌপীন ও কমগুলু কোথায়?" সেবক উত্তর দিলেন, এই যরের মধ্যেই আছে অমৃক অমৃক জায়গায়। তিনি সেবককে আবার বলিলেন, "আমি সাধু, গাছতলায় থাকব, ভিক্ষা করে থাব। এখানে কি? এখন কোথায় আছি?" সেবক উত্তর দিলেন, "এটা কালী সেবাশ্রেম।" সম্ভবতঃ তখন তাহার মন সমাধিলোকে চলিয়া গিয়াছিল। তাই তথা হইতে দেহভূমিতে নামিয়া স্থান-কালের জ্ঞানলাভে অক্ষম ছিল। হরি মহারাজ তখন এত ত্র্বল হইমাছিলেন যে, উঠিয়া বসিতে,

## यांगी जुत्रीयानम

পাশ ফিরিতে বা নড়িতে চড়িতে পারিতেন না; কিন্তু তাঁহার দীপ্ত ভেল্প তথনও ব্লাস পায় নাই। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আমার কৌপীন পরিয়ে দাও, কমগুলু দাও। আমি গাছতলায় থাকব। মনে করছ, আমি হাঁটতে পারব না। দেখবে?" দেবক তাঁহাকে শাস্ত করিবার জন্ম ব্রাইয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনি নিশ্চয়ই পারবেন। আপনার পায়ে একটা কত হয়ে পুঁজ হয়েছিল, ঔষধ দিয়েছি। শীল্র সেরে যাবে। তথন আপনি যাবেন, ইচ্ছা করলে।" সেবকের সান্ত্রনায় তেজকী সন্ত্রাদী নিরস্ত হইলেন।

১৯২১ ঞ্রীঃ অসহযোগ আন্দোলনের প্রারম্ভ হইতেই তিনি উহার সম্বন্ধে আলোচনাপূর্বক ফলাফল-নির্ধারণে চেষ্টা করিতেন। অন্তিম সময়েও তাঁহাকে কয়েকবার সি. আর. দাস, সি. আর. দাস নাঁমটি উচ্চারণ করিতে শোনা গিয়াছিল, যেন তাঁহার নিঃমার্থতার জন্ম তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ আশীর্বাণী দিয়া গেলেন। শরীরত্যাগের তুই-এক দিন পূর্ব হইতেই আহারে তিনি সম্পূর্ণ বীতরাগ হইয়াছিলেন। অসহ্ম যৃদ্ধণা সহিয়া তিনি মনের অলোকিক সংযম ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছেন। তিমান্দের আলোকিক সংযম ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার তাঁহার ক্রায় কথাবার্তা কহিতেন। উঠিয়া বসিতে অনেক সময় ক্রেষ্যা উঠাইয়া বসাইয়া দিতে বলিতেন। তাঁহার বসাইয়া দিবার পরে তাঁহার ত্র্বল অবস্থা দেখিয়া যদি কেহ তাঁহাকে ধরিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি বিরক্ত হইয়া বলিতেন, "ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। আমাকে ধরো না, আপনি বসব। গায়ে হাত দিও না, গায়ে হাত দিও না।"

মহাসমাধির পূর্বরাত্তির শেষে তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "কাল শেষ দিন, কাল শেষ দিন।" আবার ইংরেজীতে বলিলেন, "To-morrow

last day!" তথন দেই ভবিশ্ববাণী সত্য বলিয়া কেহ 'ভাবিতে পারেন
নাই। রহম্পতিবারেও বুঝা যায় নাই যে, পরদিন তিনি মহাসমাধিতে
মগ্ন হইবেন। কারণ তুই-চারি দিন পূর্ব হইতে তাঁহার অবস্থা অপেক্ষাকৃত
ভালই যাইতেছিল। মহাসমাধির দিবস ও শেষরাত্রে তিনি যে-সমস্ত
কথাবার্তা বলিয়াছিলেন তাহার গৃঢ় অর্থ তথন সমাক্ বুঝা যায় নাই।
কিন্তু মহাসমাধির পর সকলে বুঝিলেন, তিনি পূর্ব হইতেই জানিয়া
দেবকগণকে উহার আভাস দিয়াছিলেন এবং নিজেও উহার জন্ম প্রস্তত
হইতেছিলেন। মৃত্যুশযায় তাহার অমান্থবিক সন্থাওণ দেখিয়া সকলেই
চমৎকৃত ও বিশ্বিত হইলেন। ইতঃপূর্বে রোগ্যম্বণায় ছট্কট্ করিতে
করিতে সহসা মৃত্যুজয়ী বেদাস্ত-কেশরী কস্বকণ্ঠে বলিয়া উঠিতেন, "আমি
এসব যম্বণা, ক্ষতাদি মনেই করি না। কি হয়েছে, কার হয়েছে?"
দেবক স্থদীপ্ত সিংহকে শাস্ত করিবার জন্ম বলিতেন, "না, আপনার কিছুই
হয় নাই; আপনার কি হবে ?"

১৩২৯ সালের ৫ই প্রাবণ (২১শে জুলাই ১৯২২ ঐঃ:) শুক্রবার স্বামী তুরীয়ানন্দের জীবনের শেষ দিন। দেদিন প্রাতে তাঁহার গুরুপ্রাতা স্বামী অথগুনন্দ তাঁহাকে দেখিতে আদিয়া 'স্প্রপ্রভাত' বলিলেন এবং তিনিও "এদ দাদা, এদ দাদা, স্প্রভাত, স্প্রভাত" এইরপ উত্তর দিলেন। প্রত্যাহ প্রাতে গুরুপ্রাত্ত্বয়ের মধ্যে যেরপ শুভ্বাক্রের বিনিময় হইত শেষ দিনও সেইরপ হইল। তৎপরে হরি মহারাজ বারংবার বলিতে লাগিলেন, "মামরা মায়ের, মা আমাদের। মা আমাদের, আমরা মায়ের।" তৎপর প্রীপ্রীচণ্ডীর নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকত্বয় আরুত্তি করিলেন—

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্রাম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্ততে॥

### चामी जूबीयानम

# ষ্ঠিন্টিভিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি। গুণাপ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোহস্কতে॥

ইহার পরে মহামায়ীর উদ্দেশ্তে প্রণাম করিলেন। সেদিন দ্বিপ্রহরে এবং বৈকালেও জগদম্বাকে এইরপে প্রণতি জানাইয়াছিলেন। কিছুক্ষণ পরে আবার প্রকাশ করিলেন, "বড় যন্ত্রণা হচ্ছে। তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।… তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হচ্ছে, লোকে জানতে পারছে না।"

সেদিন ভিনি সেবকদের কাহারও কোন কথা শুনিতে চাহিলেন না এবং বিরক্তস্বরে সকলকে বারংবার ঘরের বাহিরে যাইতে বলিলেন। মনে হয়, সেবকদের উপর তাঁহার বছবর্ষব্যাপী ক্ষেহমমতার যে বন্ধন ছিল তাহা ছিন্ন করিবার জ্বন্স তিনি এইরূপ করিতেছিলেন। মহাসমাধির ত্ই-তিন ঘণ্টা পূর্বে তিনি দেবক স্বামী ভবেশানন্দকে তীব্র তীর্ঞ্চার করিয়া ঘরের বাহিরে যাইতে আদেশ দিলেন। তৎপরে প্রধান দেবক স্বামী প্রবোধানন্দকে কোমলম্বরে বলিয়াছিলেন, "তোমরা আমায় ছেড়ে দাও, তা হলেই নিশ্চিন্ত হতে পারি।" উক্ত সেবক উত্তর দিলেন. "আমরা আপনাকে ছেড়ে দিয়েছি। আপনি নিশ্চিন্ত হ'ন।" উহার একটু পরেই হরি মহারাজ আবার বলিলেন, "সব হয়ে গেছে ?" সেবক উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে হা।" তিনি বলিলেন, "তবে যাই।" সেবক ইহা ওনিয়া নীরব রহিলেন, আর কোন উত্তর দিলেন না। কোনরপ খাভ মুখে দিলেই ভিনি 'খু খু' করিয়া ফেলিয়া দিতেছিলেন এবং ঔষধ একেবারেই থাইডেছিলেন না। তাঁহার এইরূপ আচরণে সেবকগণ স্বামী অথগ্রানন্দকে ডাকাইলেন। গুরুজাতা কাছে আসিতেই হরি মহারাজ তাঁহাকে বলিলেন, "আমার বন্ধন খুলে দাও, সব বন্ধন थ्रा माछ। कि ् अ नव ?" ठाँ हात्र शृष्टिमर्ग तृहर क् क थाकाम त्रक ব্যাণ্ডেজ করা হইয়াছিল। তৎক্ষণাৎ কাঁচি দিয়া সেই ব্যাণ্ডেজ কাটিয়া

দেওয়া হইল। তথন তিনি শাস্তভাবে সেবককে বলিলেন, "খুলে দিয়েছ, রেশ করেছ, একটু গায়ে হাত বুলিয়ে দাও।" তথন স্বামী অথগুলন্দের অন্থরোধে তিনি একবার ঔষধও থাইলেন।

বৈকালে ক্ষতস্থান আবার ব্যাণ্ডেজ করিবার পর তিনি আপন মনে ইংরেজীতে কথা বলিতে লাগিলেন। তাঁহার একান্ত অন্তরক্ত শিশুভুলা সেবক ও ভক্ত মার্কিন সন্ন্যাসী স্বামী অতুলানন্দের নাম চ্ইবার উচ্চারণ कतिरलन, 'अक्रमाम' 'अक्रमाम'। श्रामी অथशानम, श्रामी मात्रमानम ভূএবং আরও কাহারও কাহারও নাম তাঁহার মুখে তথন উচ্চারিত হইল। তাঁহাকে এইরূপ কথা বলিতে দেখিয়া গঙ্গাধর মহারাজ বলিলেন, "আপনি একটু ঘুমান।" হরি মহারাজ ইংরেজীতে উত্তর দিলেন, "Yes, I want that (হা, আমি তা চাই)।" কিছুক্ষণ পরে পার্ষে উপবিষ্ট জনৈক সেবককে ডাকিয়া বলিলেন, "Can you make me get up (আমাকে বদিয়ে দিতে পার)?" দেবক সবিনয়ে উত্তর দিলেন, "মহারাজ, আপনার কষ্ট হবে।" ইহাতে হরি মহারাজ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "That is a mistake on your part ( দেটা ভোমার ভূল )।" তথন আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কে আছে ?" তহন্তরে স্বামী প্রবোধানন্দের নাম করায় স্বস্থ অবস্থায় যেরপভাবে তিনি ডাকিতেন সেইরূপ অতি গম্ভীরম্বরে 'সনং' বলিয়া ডাকিয়া আদেশ দিলেন, "আমায় বসিয়ে দাও।" তদমুসারে তাঁহাকে বসাইয়া দেওয়া হইল। কিন্তু ভিনি বসিতে পারিলেন না, মাথা ঝুকিয়া পড়িল। তথন তিনি বলিলেন, "Can't you give me strength? Can't you give me strength (আমাকে ভোমরা বল দিতে পার না)? আমায় তুলে ধর, আমায় তুলে ধর।" নিজে জিনি সোজা হইয়া বসিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। দেই সময় -'মহামায়া' নামটি ভাঁহার

## चामो जूतीयानन

मृत्थ पृहेवात त्माना तमन। किन्छ ठाँहात উश्व पृष्टि এवः मोर्थात्मत मक्न तिथा ठाँहात त्यात जनिष्का मत्वल ठाँहात्क त्मालका देशा तिल्या हरेन। जन्न छरेशा थाकिवात भन्न जिनि ऋरशाचित्वत छात्र विम्या छिंठितन, 'श्रेक्'। उथन भनाधत महात्राक ठाँहात्क मत्याधन कित्रा जिल्लन, 'मामा' 'मामा'। हित्र महात्राक छेखत मित्नन, "ठां छत्र क्वत्र भावति ना।" भत्त विम्तिन, "हत्त्रनारेमव हत्त्रनारेमव, उ त्रामकृष्ण ठ त्रामकृष्ण, जामात्र विभिन्न, "श्राम ।"

ইতোমধ্যে হোমিওপ্যাথ ডাঃ বি. কে. বন্থ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি উঠাইয়া বদাইতে নিষেধ করিলেন এবং হরি মহারাজকে একটু ব্র্যাণ্ডি থাওয়াইবার জন্ম সেবককে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু সেবক তাহা করিতে সাহসী না হওয়ায় ডাঃ বস্থ স্বয়ং ঔষধপাতে একটু জ্যাতি লইয়া হরি মহারাজকে খাওয়াইতে গেলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার বিরক্তিভাব দেখিয়া পশ্চাংপদ হইলেন। তাহার পর হরি মহারাজ विनित्न, "कहे विनिष्य मिर्ल ना ? आभाष विनिष्य माछ, विनिष्य माछ।" বেশ বোধ হইল, আদনে বদিয়া দেহত্যাগ করিবার জন্ম তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল। কিন্তু যুখন দেখিলেন, তাহাকে বদাইয়া দেওয়া হইল না তথন বিবক্ত হইয়া বলিলেন, "সব বোকা, কেউ বুঝতে भाराष्ट्र ना। भवीत शाष्ट्र, लाग (विदाय शाष्ट्र।" विनातन, "भा টেনে সোজা করে দাও।" তাঁহার পা তুইটি টানিয়া দেওয়া হইলে তিনি আদেশ দিলেন, 'টানো, টানো, ভাল করে টেনে সোজা করে দাও, হাত তুলে ধর। হাত তুলে ধর।" তাঁহার হাত চুইটি তুলিয়া ধরা হইলে তিনি বলিলেন, "তোল, তোল, তোল, আরও তোল।" ভদ্রপ করা হইলে তুই হাভ জোড় করিয়া জয় গুরুদেব, জয় श्रुक्रान्य, अप्र त्रामकृष्ण, अप्र त्रामकृष्ण, अप्र त्रामकृष्ण, अप्र त्रामकृष्ण

বলিয়া প্রণাম করিলেন। এতি ঠাকুরের চরণামৃত দিলে তুইবার পান করিলেন • এবং বলিলেন—"সব সভ্য—ব্রহ্ম সভ্য, সংসার সভ্য, জগৎ মিধ্যা নয়—সব সভ্য, সভ্যে প্রাণ প্রভিষ্টিত। হাত তুলে धत-- अत्र अक्टाप्त, अत्र तामकृष्ण, अत्र तामकृष्ण, अत्र तामकृष्ण, अत्र রামকৃষ্ণ--বলো, বলো, সত্যস্থরূপ, জ্ঞানস্বরূপ।" স্বামী অথণ্ডানন্দ উপনিষদের "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই বাক্য উচ্চারণ করিলেন। ইহা শুনিয়া হরি মহারাজ খুব আনন্দের সহিত বলিলেন, "ভূঁ, ঠিক। আবার বল।" তথন গ্লাধর মহারাজ আবার বলিলেন, "সত্যং জ্ঞানং অনস্তং ত্রন্ধ।" হরি মহারাজও উচ্চারণ করিলেন, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।" গঙ্গাধর মহারাজ উপরোক্ত উপনিষদ্বাক্য আবীর বলিলেন। কিন্তু হরি মহারাজ উহা উচ্চারণ না করিয়া বলিলেন, 'ব্যদ' এবং স্থির চিত্তে আত্মপ্রত্যক্ষ করিতে করিতে সজ্ঞানে মহাসমাধিস্থ হইলেন। মনে হইল যেন ঘুমাইয়া পড়িলেন, মৃথে বিষাদ, বিক্বতি বা যন্ত্রণার চিহ্নমাত্র আর দেখা গেল না। মহাসমাধিমগ্ন মহাপুরুষের মুখমগুল স্বর্গীয় সৌন্দর্য ও মাধুর্যে ভাস্কর হইয়া উঠিল। শেষ কয়েকদিন তাহার দেহ যেরূপ তুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল তাহাতে অনেকের আশহা হইয়াছিল, বুঝিবা জ্জান অবস্থায় তাঁহার দেহত্যাগ হয়। কিন্তু জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের মনের শক্তি প্রাক্বত বৃদ্ধির অগোচর। যদিও তিনি শেষ কয়দিন প্রায়ই চকু মৃদ্রিত করিয়া থাকিতেন তথাপি মহাসমাধির কয়েক মিনিট পূর্বে সহসা যেন অন্ত লোক হইয়া গেলেন এবং তুংসহ বোগ-্ষম্বণা অগ্রাহ্ম করিয়া ভগবানের নাম করিতে লাগিলেন। আর চরম শম্বে মহামায়ার রক্ত্র শেষবার দেখিয়া লইবার নিমিত্ত যেন চক্ত্রয় বিকচ কুস্থমের মত প্রকৃটিত হইয়া উঠিল। তথন নয়নমুগল হইতে

# স্বামী তুরীয়ানন্দ

তদ্রাভাব দ্রীভূত—মুখে এক অনাসক্ত অলৌকিক ভাব ও শান্তি। চারিদিক দেখিতে দেখিতে তিনি ইহধাম হইতে বিদায় • লইলেন। শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা ৪৫ মিনিটের সময় স্বামী তুরীয়ানন্দ সার্ধ উনষষ্টি वरमत वयरम महाममाधिष्ठ इहेरनन। अतिवासम मूथतिष अवः मासा গগন প্রকম্পিত করিয়া উচ্চ সংকীর্তনরোল উঠিল, 'রামকৃষ্ণ, হ্রিবোল।' সন্ধ্যা হইতে প্রদিন প্রাতঃকাল পর্যন্ত সমগ্র রাত্রি কীর্তন ভজন পাঠাদিতে অভিবাহিত হইল। শনিবার প্রাতে সাধু-ভক্তমণ্ডলী তাঁহার পুণ্য শরীর কুস্থমচন্দনচর্চিত করিয়া আরাত্রিকাদির পর মণি-কাণকার মহাশাশানে আনিয়া ভাগীরথীতে জল-সমাধি দিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দের মহাসমাধি উপলক্ষে কাশীধামস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ 'অবৈভাশ্রমে ১৯২২ খ্রী: ২রা আগস্ট বুধবার ঠাকুরের বিশেষ পূজা ও চণ্ডীপাঠ এবং সাধু-ভক্ত-দরিজ্ত-নারায়ণদেবাদি সমারোহে সম্পন্ন হয়। হরি মহারাজের ব্যবহৃত জিনিসপত্রাদি আলমোড়া শ্রীরামক্লফ কুটীরে রক্ষিত षाहि। •

পরিশেষে স্বামী মাধবানন্দের কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া আমরাও বলি, "স্বামী তুরীয়ানন্দের মৃত্যুকে যদি মৃত্যুই বলা যায় তবে উহা তাহার জীবনের মতই মহিমময়। বস্তুতঃ তাহার মৃত্যু মৃত্যুই নহে, উহা মহামৃক্তি, মৃত্যুজয়, অমরধামে গমনমাত্র। স্বামী তুরীয়ানন্দের মত মহাপুক্তবের মহিমা আমাদের মত ইন্দ্রিয়জ্ঞানাবদ্ধ মাহ্ব কতটুকু বৃঝিতে পারে? আমরা মাত্র এইটুকু বলিতে পারি, ভগু তাহার সামিধাই ছিল পরমানন্দলাভের সমান। তাহার ভাগবত চরিত্রের জ্যোতি এবং জ্ঞানগর্ভ উপদেশের শক্তি শ্রোতার মনের ঘনাক্ষার,

<sup>› &#</sup>x27;উৰোধন' পত্ৰিকায় ১৩২৯ ভাত্ৰ সংখ্যায় মহাসমাধির বিস্তৃত বিবরণ প্ৰকাশিত। 'শাসিক বন্ধুমতী'র ১৩২৯ ভাত্ৰ সংখ্যার শ্ৰীদেবেন্দ্ৰনাথ বস্থুর প্ৰথমেণ্ড বহু তথ্য প্ৰকৃত্ত।

হংকণাৎ বিনষ্ট করিত। শ্রোতা তাঁহার সান্নিধ্য হইতে এই ধারণা
ইয়া ফিরিয়া আসিতেন যে, তিনি যে ব্যক্তির সক্ষণাভ করিলেন
সই ব্যক্তি ঈশ্বরের সহিত নিরস্তর হুগভীর সংযোগ অমুভব করেন।
ই একটি বিষয়ে আমরা হুনিশ্চিত যে, ত্যাগ সংযম পবিত্রতা
আধ্যাত্মিকতা প্রেম প্রভৃতি দৈবী সম্পদের প্রার্থী জগতে যতকাল
থাকিবেন ততকাল স্বামী তুরীয়ানন্দের শুভ নাম আদর্শ ধর্মাচাধরূপে
মানবের মানসপটে উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।"

उं ७२ नर। उं जीवामकृष्णर्भगयः।

> 'প্রবৃদ্ধ ভারত' নামক ইংরেজী মাসিকের ১৯২২ সেপ্টেম্বর সংখ্যার প্রকাশিত প্রবন্ধ হইতে অনুদিত ও উদ্ধৃত।